



wo keys, Immortal boy, gates of Joy, hulling fears d source of sympathetic tears

-GRAY

# <u>চক্দ</u> রক্ষিত অনূদিত।

াক—জীবিপিনবিহাবা বি<u>দ্</u>তাত জ্বি<u>ল</u> প্ৰস্থান ।

e o e . 1111

[ Copy right reserved.

म्बा ् ४२ छ। का ।

# কলিকাতা,

> গ নং নলকুমার চৌধুরীর দিতীয় লে কালিকা ষ্টীম-মেসিন যত্ত্বে শ্রীশরচক্র চক্রবতী কর্তৃক মুদ্রিত।

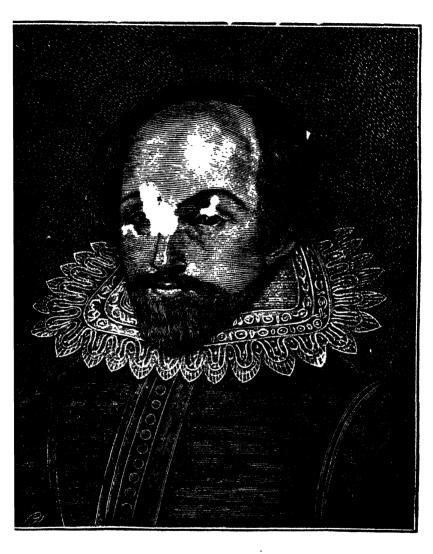

Mallmanspakyse.

# উৎসর্গ।

সর্বজন-বরেণ্য, জগর্মান্ত,
স্বধর্মপরায়ণ, হিল্ক-রাজকুল-ভূষণ,
সজ্জন-প্রতিপালক, সর্বসদ্গুণাধার,—
বিল্লা-জ্ঞান-দরাও প্রতিভার পূর্ণ অধিকারী, কীর্তিমান্

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাতুর স্থার যতাক্রমোহন ঠাকুর, কে কি এদ আই.

মহোদয়ের মহামহিমান্তি নামে,

"দেক্সপিয়র" তৃতীয়ভাগের এই অভিনব সংকরণ,—

প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে

উৎসর্গ করিলাম।

# সূচীপত্ত।

| বিষয়                                                      |       | পত্ৰাধ।                     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| ক্বি-প্রতিভা; মহাক্বি সে <b>র</b> পিয়রের মহানাটক-চতুষ্ট্র | i     |                             |
| ( সংক্ষিপ্ত সমালোচন )                                      | •••   | /0-5                        |
| হাম্নেট্ ( Hamlet, Prince Of Denmark)                      | •••   | >e2                         |
| অতি আড়ধুরে লঘু-ক্রিয়া ( Much Ado About Noth              | hing) | e 99b                       |
| জুनिम्नाम्-निकात (Julius Casar)                            | •••   | مەد <del></del> -ھە         |
| আণ্টনি ও ক্লি ওপেট্রা ( Antony And Cleopatra )             | •••   | <b>১</b> ৩১—১१२             |
| বেরপ অভিকৃতি ( As You Like It ) ···                        | •••   | <b>&gt;9</b> 0— <b>२</b> ०० |
| কিং জন্ ( The Life And Death Of King John                  | )     | २०५                         |
| निनाय-निनीथ-चन्न ( A Midsummer Night's Drea                | m)    | ₹85₹%)                      |
| ভতীয় রিচার্ড ( King Richard The Third )                   | •••   | २ ५२७५ ५                    |

## স্বত্ব-সংরক্ষণ।

## ( COPY-RIGHT RESERVED. )

মিরিচিত বঙ্গানুবাদ "নেকাপিয়র" প্রথম, দিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থভাগ (সম্পূর্ণ) যথানিয়মে রেজেট্রী করা হইয়াছে। আমার অজ্ঞাতে বা বিনা অনুমতিতে, যিনি এই গ্রন্থের স্কৃত্ব সম্বন্ধে কোনও রূপ প্রবঞ্চনা-জাল বিস্তার করিবেন,—গ্রন্থের কোন স্থান উদ্ধৃত, মুদ্রিত, বিক্রত বা ভাষাস্তরিত করিয়া, আমার বলিয়া, লোকের চক্ষে দাঁদাঁ দিবেন,—তিনি সাইন অনুসারে দগুনীয় হইবেন।

ক**লিকাতা,** ১ই শ্রাবণ, ১০০১।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।



্মহাকবি সেক্সপিররের মহানাটক চতুপ্টরের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। ]

মহাকবি সেক্সপিয়রের মহানাটক-চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করিলে,—কবি যে কি অপূর্ব্ব শক্তি ও অমানুষী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু সেরূপ স্থণীর্ঘ সমালোচনা করিবার স্থানও নাই, এবং আমাদের সে অবসর ও শক্তিও নাই। কবির ম্যাক্বেণ, হাম্লেট্, ওথেলো ও লিয়র,—এই চারিখানি মহানাটকে, কবির অসাধারণ —অছুত ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার আর সকল গ্রন্থ, অত্যের হিসাবে অক একটি কোহিনুরস্বরূপ বটে; কিন্তু তাঁহার এই মহানাটক-চতুষ্টয়ের তূলনায়, তাঁহার অভাতা নাটকগুলি,—চন্দ্র-স্থেয়র নিকট এক একটি ক্ষুদ্র গ্রহের অনুরূপ।

মনুষ্যহৃদয়ে পুণ্য এবং পাপ, ভাল এবং মন্দ, স্বর্গ এবং নরক,—এইরূপ বিপরীত ভাবের সমন্বয়। কেবল সৌন্দর্যা ও শোভাই জগতের প্রাণস্বরূপ নহে। সৌন্দর্য্য,—কবির ধ্যান ও আরাধনার সামগ্রী এবং কাব্যের প্রধান অবলম্বন হইলেও, যে মহাকাব্যে মানব-চরিত্র প্রদর্শিত হইবে,—স্ষ্টি-রহস্ত প্রকটিত হইবে, তাহা কেবল সৌন্দর্য্যময় হইলেই চলিবে না, পরস্ক তাহাতে কোমলতা ও কঠোরতা হই-ই থাকা আবশুক। স্থন্দর ও কুৎসিত,— হই লইয়াই জগং, এবং স্থন্দর ও কুৎসিত হই লইয়াই মহাকাব্য।—মহাকাব্য বিশ্ব-স্ষ্টিরই প্রতিক্তি।

প্রকৃতির হাসি-মুথ প্রতিনিয়ত কেহ দেখিতে পায় না; এইমাত্র যে অশাস্ত রপসী,—বালিকার স্থায় শ্বলিত-বসনা, উন্মুক্ত-কুন্তলা হইয়া,—অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকীরণ করিতে করিতে ছুটাছুটি করিতেছিল,—পরক্ষণে দেখ, সে মূর্ত্তি গান্তীর্য্য-ময়ী হইয়া, মহাপ্রলম্বের বিরাট দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। মানবপ্রকৃতিও এই-রূপ;—কখন সরলতার মধুর সমাবেশ, কখন নিষ্ঠ্রতার মূর্ত্তিমান্ ছবি;—কখন পুণ্যের আধার, কখন পাপের নিদান। মহ্নয়া,—দেবতাও বটে, দানবও বটে। ছ'য়ের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে মহ্নয়াচরিত্র সম্পূর্ণ। যেখানে দেবতার পদতলে দানব নির্যাতিত, সেইখানেই মহ্নয়ের চরম উৎকর্ষ; পরন্ত যেখানে দানবের

পদতলে দেবতা, দেইথানেই মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ নাই। সেক্সপিরর এই মহান্ মনুষ্য-হাদর লইয়া তাঁহার মহা-কাব্য-চিত্র অন্ধিত করিয়াছেন। এমনভাবে মনুষ্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা,—আর কোনও কবির কাব্যে দৃষ্ট হয় না। এই গুণেই সেক্সপিরর কাব্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

### >---माक्टवर्।

কবির ম্যাক্বেথ্ অসাধারণ স্টি! ঘটনা-বৈচিত্র্যে, দৃশ্র-সংযোজনে, বিভিন্ন প্রকৃতির স্মাবেশে,—নাটাংশে, ম্যাক্বেথ কবির সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। মেঘ-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত, জলা-ভূমি, পিশাচীর আবির্ভাব, লোভ ও হুরাকাজ্র্যার উত্তেজনা,—
ম্যাক্বেথের হুদর লইয়া পিশাচীগণের ক্রীড়া-কৌতুক, লেভি-ম্যাক্বেথের দানবীবেশ, স্বামী-স্ত্রীর মহাপাপ-বহ্লিতে আত্মদান,— সরল-হুদর, স্নেহপ্রবণ, ধর্মান্মা ভান্কানের ভীষণ হত্যা, ম্যাক্বেথের সন্ধরে বিদ্ন, লেভি ম্যাক্বেথের উত্তেজনা, পিতার সাদৃশ্র-দর্শনে রাজহত্যায় লেভি ম্যাক্বেথের হৃদয়-কম্পান,—
প্রভৃতি কত ঘটনাই একেবারে চক্ষের সন্মুথে উপস্থিত!—পড়িতে পড়িতে শ্বাসক্ষ-হয়,—হৃদয়ে আতঙ্ক, বিশ্বয় ও ঘণার উদ্রেক হয়,—চক্ষ্ চাহিতে কন্ত হয়,—
থেন দৃষ্টিমাত্রেই চির-মন্ধ হইবার সম্ভাবনা!—তথন মনে হয়, আমি আর ইহজগতে নাই।—কবি তাঁহার ভীষণ কাব্য-চিত্রপটে মন্থ্রেয়র মন এমনি চিরআবন্ধ করিয়া রাথিয়াছেন। অথচ সে ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও মর্ম্বপর্শী।

ম্যাক্বেথ্ মহা-নাটকের মূলতত্ব,—পাপের প্রলোভনে মানবান্থার অধোগতি। গেন ছিল্লমন্তা, আপন হন্তে আপন শিরক্ছেদ করিয়া, ক্লয়-উল্লাভ শোণিত-ধারা পান করিতেছে! ম্যাক্বেথ্, নিষ্পাপ ক্লয়টাকে ত্রাকাজ্জ-দান-বের পদতলে দিয়া, নরকের অনলে দগ্ধ হইতেছে,—কিন্তু ভস্মীভূত হইতেছে না! মহাকবি বিশাল চিত্রপটে অন্ধিত করিতেছেন,—ম্যাক্বেথ-ধর্মী মানবান্থা সম্বতানের আকর্ষণে আত্মহারা।

ম্যাক্বেথ শারীর-বলে অস্থর-তুল্য, কিন্তু হৃদয়ে বড় ছর্বল। পরস্ত হৃদয়বলেই মানবের জগতে একাধিপত্য,—শারীর-বল নগণ্য মাত্র। ম্যাক্বেথের গারীর-বলের তুল্য হৃদয়-বল থাকিলে, এই মহানাটকের রূপাস্তর হইত্য। হৃদয়ে
ত্র্বল দেথিয়াই, সয়তান ম্যাক্বেথের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, সেই

ম্যাক্বেথ্ মহাপাপী,—ম্যাক্বেথ্ মহাপাপীর জীবনী,—ম্যাক্বেথ্ লোক-শিক্ষার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত-হুল।

মাক্বেথ-পত্নী, স্বামীকে মেহ করে, ভালবাদে, এবং স্বামীর বীরোচিত সাহস দেখিয়া পুলকিত হয়। স্বামীর হাদয়, জগৎ-সংসারের অজ্ঞেয় হউক,—তথাপি সে হাদয় দ্রীর তীক্ষণৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। ম্যাক্বেথ হাদয়ে বড় হর্বল, তাহা লেডি ম্যাক্বেথের বুঝিতে বাকি ছিল না। ম্যাক্বেথ, শুভ জানিয়া কথন শুভ-অনুষ্ঠানে রত হয় নাই,—পুণ্য ব্বিয়া কথন পুণ্যে মন দেয় নাই;—ক্রেবল জন-সাধারণ্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রত্যাশায় তাহার মালল্যে অনুরাগ;—লেডি ম্যাক্বেথ ইহা পরিকার ব্বিত। নিরাপদে যদি পাপের অনুষ্ঠান হইতে পারে, তবে ম্যাক্বেথ তাহাতে অসম্মত নহে; কিন্তু রেখানে গোলবোগের সন্তাবনা, ম্যাক্বেথ সেখানে নাই;—ইহাই ম্যাক্বেথের হৃদয়। এই হৃদয়ের সহিত অশান্ত-প্রকৃতি, অসীম হরাকাজ্জ-পরায়ণা, হঃসাহসিনী,—লেডি ম্যাক্বেথের হৃদয় সম্মিলন। ম্যাক্বেথ বুজে বিজয়ী; রণক্ষেত্রে শ্বীয় বিজয়-নিশান উজ্ঞীন করিতে পারদশী;—কিন্তু লেডি ম্যাক্বেথের অন্তরের পাপয়ুজে, ম্যাক্বেথকে হারি মানিতে হয়,— তাহার সে বিজয়-নিশান অবনত হইয়া পড়ে।—তাই ম্যাক্বেথ পত্নীয় ইঙ্গিতে, নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিল।

পত্নী পতির সহায়। যথন চিত্ত-দৌর্বল্যে প্রাণটা কোথায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, প্ণ্য-প্রতিমা পত্নী,—অমনি পুণ্য-আকর্ষণে তাহা য়থাস্থানে সংরক্ষিত করেন। কিন্তু পুণ্যে ও পাপে যে স্বামীর তুল্য-আক্রাক্তর্বিনী, এবং যে নিজের উচ্চ মর্য্যাদা স্বামীর পাপাত্ম্ভানে বিসর্জ্জন দিতে পারে,—তাহার অসাধ্য কর্মাই নাই। এমন সময় আসে, যথন নরকের অধঃসোপানে দাঁড়াইয়া নিদারণ আর্ত্তনাদে স্বামীর প্রাণ যায়-যায় হয়, তথন পত্নী ইচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীকে রক্ষা করিতে পারে না। লেডি ম্যাক্বেথ এই শ্রেণীর মহাপাপিনী পত্নী;—স্বামীর উপর তাহার অসীম প্রভূত্ব। স্বামী হয়াকাক্রায় জর্জরিত; হয়াকাক্রপরায়ণা পত্নী সেই অগ্নিতে ফুংকার দিল। তথন আগুন হ ছ জলিয়া উঠিল। সে আগুনে ম্যাক্রেথ্-পতঙ্গ পুড়িল,— কিন্তু মরিল না। পত্নী, পতির সহায় হইল,—কিন্তু পুণ্যে নহে,—পাপে। এইজন্তুই ম্যাক্রেথের এতই ভীষণ পরিণাম।

সত্য বটে, ম্যাক্বেথের অস্তরে হ্রাকাক্ষা জ্বলিতেছিল। কিন্তু সে আকাক্ষার পরিভৃত্তি কোথার ? পথে পর্বতপ্রমাণ বিশ্বসমূহ; হর্বল-হৃদয় ম্যাক্বেথ অগ্রসর হইতে না পারিয়া ভাবিতেছিল। এমন সময় লেডি ম্যাক্বেথের আবির্ভাব হইল; তাহার তিরস্কারে ভীকতা পলায়ন করিল,—সাহস আসিল।ইহা যে ম্যাক্বেথের উপর উচ্চতর বৃদ্ধির্ত্তির অধিকার, তাহা নহে;—ইহা হর্বল হৃদয়ের উপর প্রবল হৃদয়াবেগের সন্মিলন।—পাপিঠা পত্নীর উত্তেজনার ফলে, তরঙ্গ-তৃফানে ম্যাক্বেথের কৃদ্র হৃদয়-তরী নিমজ্জিত হইল।—রমণী ধার্মিকা হইলে, কোন্ সিদ্ধ-যোগী তাহার সমতুল্য হইতে পারেল ? রমণী পাপিঠা হইলে, কোন্ মহাপাপ তাহার উচ্চে আসন লইতে সমর্থ হয় ?

কিন্তু পাপিষ্ঠা হইলেও, লেডি ম্যাক্বেথ্ রমণী। রমণীর বৃকে রমণীর হাদরই নিহিত ছিল। এই জন্ত, পাপ-সঙ্করে স্থান্টা হইলেও,—হাদরে উত্তেজনা আনিতে, হতভাগিনীকে মদিরার সাহায্য লইতে হইরাছিল। এই জন্তই পাপিষ্ঠা,—নিদ্রিত রাজার মুথে, তাহার মৃত-পিতার সাদৃশু দেখিয়া, সঙ্কয়-সাধনে শিহরিয়া উঠিয়ছিল। এই জন্ত হত্যার পর হত্যা সাধন করিয়া, দারুণ মনস্তাপে তাহাকে একদিন বলিতে হইয়াছিল,—"যাহার জন্ত এত পাপাম্ছান, কে বলিতে পারে, তাহাই নিরবচ্ছিয় স্থথ! কিন্তু যাহা হারাইলাম,—তাহা কি মধুর ছিল!"

ক্রমে লেডি-ম্যাক্বেথ্ অপ্রকৃতিত হইর। পড়িল। ম্যাক্বেথের হৃদয়ও ভারাক্রান্ত, শান্তিস্থহীন, দারুণ অবসাদময়। পত্নীর মুথে সে হাসি নাই, কণ্ঠ-স্বরে সে উৎসাহও নাই। ম্যাক্বেথের হৃদয় নরকময় হইয়া উঠিল,—লেডি ম্যাক্বেথের হৃদয় অস্বাভাবিক ক্রিয়ায় বিকৃত হইল।

তথন লেডি-মাাক্বেথ্ আপনার কার্য আপনি দেখিল। যে মগ্রপ্রায় তরী,—মনে করিলে, গঙ্জিত মহাসিদ্ধর বক্ষ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারিত, এখন সেই তরী,—উদ্বেল তরঙ্গমালায় প্রতিহত হইতে-হইতে, জলমধ্যেন্দিজিত পাহাড়শ্রেণীর শিথরদেশে আহত হইতে লাগিল। মাাক্বেথ্ নিজাশ্রু,—বহিশ্চক্তেও যেন আত্মকত হত্যাকাও দেখিতে পাইতেছে;—আসনে উপবেশন করিতে গিয়াও ব্যাকোর প্রেতাত্মা,—হতভাগ্য এখন দেখিতে পায়।
—লেডি ম্যাক্বেথ্ ব্রিল, এ সকলি তাহারই পাপ-বৃদ্ধির পরিণাম। যে অস্ত-রাত্মার আশ্রমে মনুষ্যহ্দর স্থানর, হতভাগিনী দেখিল, তাহার সে হুদয়

তিরোহিত হইয়াছে,—কেবল নরকের জলস্ত অঙ্গাররাশি বুকের মধ্যে দিবানিশি জ্বলিতেছে! রমণীর হৃদয় আর এ মহাপাপের বোঝা বহিতে পারিল না,—সত্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল।— যে ধর্মকে আশ্রয় করে, ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন; যে পাপকে আলিঙ্গন দেয়, পাপ তাহার সর্বানাশসাধন করে। পাপকে আলিঙ্গন দিয়াছিল বলিয়াই,—ম্যাক্বেথ, হৃদয়ে বৃশ্চিক-দংশন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল; লেডি-ম্যাক্বেথ, উন্মাদিনী হইল।

লেডী-ম্যাক্বেথের চক্ষে নিদ্রা নাই, অথচ তাহা জাগরণেরও অবস্থা নহে। হতভাগিনী, দিবানিশি হস্তপ্রকালন করিতেছে, রুমালে হাত ঘ্যতেছে: তবুও যেন রক্তের দাগ মছিতেছে না। চারিদিকে বিভীষিকা। দারুণ মনস্বাপে €लिएँ-माक्रिक्श विलिख्डि,—"

बिल्लिं माक्रिक्श विलिख्य विलिख् आतवा (मत्भत मभध शक्त-जाता ७ कि **य धर्शक मृत इटेर** ना १"--- टरक्ट यिन শোণিত-চিহ্ন থাকিত, এবং ছুর্গন্ধ যদি হস্তের মধ্যেই আবদ্ধ রহিত, তবে তাহা লোপ পাইত বটে। কিন্তু হায়, মনের উপর যে মলা পড়ে,—স্কায়ের মধ্যে যে তুর্গন্ধ হয়,—তাই৷ দুর করিতে,কি ঔষধ পৃথিবীতে আছে ? এই জন্ত ম্যাকবেণ, বৈগুকে পরামর্শ দিয়াছিল,—"তুমি কি মনের ব্যাধি দূর করিবার কোন ঔষধ জান না ৷ স্মৃতি হইতে বদ্ধমূল ছশ্চিন্তা দূর করিয়া দাও,—মন্তিক শতলপ্রলেপে স্নিগ্ধ করিয়া দাও,—বুকের গুরুভার নামাইতে বিশ্বতি আনিয়া দাও !"——"বিশ্বতি !" ম্যাক্বেথ্ ঠিকই বুঝিয়াছিল, বিশ্বতি ভিন্ন এ ব্যাধির অন্ত ঔষধ নাই! মহাপাপীর,—মহাপাপের-শ্বতির-তুল্য কঠিন শান্তি আর নাই; দেই শ্বতির বিলোপই,—শাস্তি। কিন্তু বিশ্বতি মানবের আয়তাধীন नरह।--- त्नि माक्तवथ् माक्र मत्निविकात्त देश्लाक जान क्रिन, मक्न बाना कुड़ारेन।

পদ্মীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ম্যাক্বেথ বলিয়া উঠিল,---

"—To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, Croeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty the configuration of payers.

Life's but a waking shadow; a poor player.

That struts and freese integer upon the stage

And then is heard no more: it is a tale Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing."

ইহা শুনিলে, পাপীর উক্তি বলিয়া মনে হয় না;—পরস্ত যে আত্মকৃত অপরাধে আত্মবিনাশ করিয়াছে, এবং উপস্থিত মুহূর্ত্তে জীবন-সঙ্গিনী পত্নীর চির-বিয়োগ-শোকে আঘাত পাইয়াছে, তাহারই নিরাশা-দগ্ধ হৃদয়ের উক্তিবলিয়া মনে হয়।

ম্যাক্বেথ্, পত্নীর মৃত্যুতে নৃতন উত্তেজনা পাইল; কিন্তু সে উত্তেজনার ফল বৃদ্ধক্ষেত্রই শেষ হইল। ম্যাক্বেথ্ মরিয়া জুড়াইলু। তথন ডাকিনীগণের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল;—

"— Fair is foul, and foul is fair:
Hover through the fog and filthy air."

সেই গীত গায়িতে গায়িতে,—ডাকিনীগণ চিরদিনই পৃথিবী-বক্ষে বিচরণ করিতেছে। যে তাহাদের আপাত-মনোরম আশাস-বাক্যে মুগ্ধ হয়, তাহারা তাহারই সর্বনাশ সাধন করে। 'পাপের জন্ত পাপান্তান কর',— এই মন্ত্র ব্যতীত, অন্ত মন্ত্র তাহাদের নাই।

এই পিশাচীগণ,—কেবল সেক্সপিয়রের সময়েই বর্ত্তমান ছিল না, কিংবা ইহা কেবলমাত্র কবি-কল্পনাও নয়;—পরস্তু বেদিন পৃথিবীতে পাপের স্ষষ্টি হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহাদেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাকবি দেখাইলেন,— কেবল ছরাকাজ্জ ব্যক্তিরই এইরূপ ছর্দ্দশা হয় না;
—পরস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিও যদি হৃদয়কে তেমন দৃঢ় করিতে না পারেন, তবে
অবস্থাবিশেষে, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রও এই পিশাচীগণের ক্রীড়া-নিকেতন হয়।

ম্যাক্বেথের এইরূপ ভীষণ ভয়াবহ পরিণাম দেখাইতে, মহাকবি 'ম্যাক্বেথ' মহানাটকের প্রথম দৃশু কি ভীষণ করিয়াই দেখাইয়াছেন !

## २- शम्लि ।

কবিত্বে ও দর্শনতত্ত্ব,—হাম্লেট,—মহাকবির সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য।
হাম্লেটের পিতৃব্য,—জ্যেষ্ঠ সহোদরকে গোপনে হত্যা করিয়া, তাঁহার
রাজ্য ও তাঁহার রাণী লাভ করেন। রাণীর এই পুনর্বিবাহ-ব্যাপার,—রাজার
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সনাধা হয়। রাজ্য প্রহন্তগত হইল, তাহাতে

পুত্র হাম্লেটের কোভ নাই; কিন্তু তেমন সদাশর পিতার তাদৃশ হত্যা,
এবং মাতার এই পৈশাচিক আচরণ,—হামলেটের হৃদরে বড়ই আঘাত
করিল।

হাম্লেট রূপবান্, সকলেরই প্রিয়দর্শন। তিনি বিদ্বান্, উয়তচরিত্র, কবি ও দার্শনিক। তাঁহার প্রকৃতিতে সরস হাস্ত-কৌতুক ও গান্তীর্য্য,—উভরই বিরাজ করিত। কবি-হৃদয়ের উদ্ধাম করনা ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাস্থর গন্তীর চিন্তা,—বেন রাসায়নিক-ক্রিয়ার সংযোগে তাহাতে নিহিত ছিল। তবুও তাঁহার সেই মুথমগুলে বিষাদের একটা ঘন ছায়া আচ্ছয় থাকিত। পিতার বিয়োগত্তংখ, পিতৃব্যের নৃশংসতা, মাতার অবৈধ ব্যবহার,—হাম্লেটকে বড়ই ব্যথিত করিল। জগৎ যেন দানবের রচনা, ইহসংসার যেন পাপের লীলা-ভূমি, পৃথিবী যেন আজীবন কারাবাস,—এইরূপ চিন্তাই হাম্লেটের মনে দিবানিশি জাগিত। প্রেতায়ার উপদেশে, প্রতিহিংসাও তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তথন সকল ভাব একত্র হইয়া, হাম্লেটকে বড়ই যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহাতেই গভীর ফুথের উৎপত্তি হইল; তদবধি হাম্লেট মহাত্বখী।

দেহ হইতে শোকের মলিন বেশ তিনি উন্মুক্ত করিলেন না; হাস্ত-কৌতুক, গীতবাদ্য সকলি তিনি বিদায় দিলেন; অন্তরে যে প্রেম-শিক্ষা জলিতেছিল,তাহাও নিবাইয়া ফেলিলেন;—আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বত হইলেন। কেবল অস্তরে জাগিয়ারছিল,—অন্তরের দাকণ হংথ। মানব, হংথকে ভুলিতে ও হুংথের নিবৃত্তি করিতে, স্থথ আহরণ করে; কিন্তু হাম্লেট হুংথভোগের জন্ত হুংথের সেবা গ্রহণ করিলেন,—স্থথের চিন্তা মন হইতে এককালে বিদায় দিলেন। ইহা বুঝিতে হইলে, হাম্লেটের হুংথ কি, তাহা বুঝিতে হয়, এবং সে হুংথের পরিমাণ কত, তাহাও অমুভব করিতে হয়। কেন না, হাম্লেটের স্থথহুংখ,—সাধারণ লোকের স্থহুংথের স্থায় হইলে, —কথা ছিল না; পরস্ক সে হৃদয়ের স্থাহুংখের পরিমাণ বড় গভীর। সমুদ্রকক্ষ আলোড়িত করিতে যেমন ভীষণ ঝটিকার আবির্ভাব হয়;—মহাপ্রলয়ের দিনে যেমন উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রয়োজন হয়,—হাম্লেটের হৃদয়ন্থ স্থহুংথের মাত্রা ঠিক করিতে, তেমনি গভীর—গভীরতম স্থহুংথের কয়না করিতে হয়। এবং হাম্লেটের তুলাদণ্ডে সে স্থহুংথের পরিমাণ না বুঝিলে, হাম্লেটকে বুঝা বায় না। স্থধহুংথের যে মূর্ত্তি সাধারণ লোকের

নিত্য কল্পনার বিষয়, হাম্লেটের স্থগ্যথের কল্পনা তাহা হইতে ভিন্ন;—এই জন্যই হাম্লেটের হৃঃথ বড় গভীর, এই জন্যই হাম্লেট মহা-হৃঃথী।

পক্ষান্তরে হাম্লেট দার্শনিক, সংবতিতি, বুদ্ধিমান্;—প্রতিহিংসার অনল ধক্ধক্ জ্বলিতেছে, তথাপি হাম্লেট অপরিণামদর্শী বা উদ্ধৃত নহেন। তিনি ধীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, এবং অরে অরে সকল লোকের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মনোরাজ্যে একক হইতেছেন। তাঁহার উন্মন্ততা,—ছলনা বটে,—কিন্তু সে ছলনায় নীচতা নাই।

পরস্ক এই ছলনা অভ্যাদের সঙ্গে মিশিয়া, ক্রমে বাস্তব উন্মন্তজ্ময় পরিণত হইয়াছিল। অথবা, হাম্লেট অন্ত সব সময়ে বেশ সহজ স্বাভাবিক লোক; কেবল গভীর ছঃখ-চিস্তায়,—মাতা ও পিতৃব্যের ব্যবহারের কথা যখন মনে উদয় হয়, সেই সময়েই তিনি উন্মন্ত। কথাটা খোলসা করিয়া বলিলে এইরূপ দাঁড়ায়,—হাম্লেট যখন মাতার ব্যবহারে, পিতৃব্যের নিষ্ঠুরতা-ম্বরণে উন্মন্ততা প্রকাশ করেন,—তখন তিনি সত্য সত্যই উন্মন্ত। পরস্ক তৎসঙ্গে অবাস্তর ঘটনায়, যে উন্মন্ততা দেখান, তাহা ভাগ মাত্র।—তবে সে ভাগও,—সত্যতা-নির্ণয়ের একটা কৌশল। আবার, কখন কখন তিনি বেশ সহজ স্বাভাবিক লোক,—তখন সে ভাগও থাকে না।

এই কথাটা বৃঝিতে হইলে, মন্থ্য-প্রকৃতির একটু অধিক অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে হয়।

এই নিধিল সংসারই তো, এক হিসাবে, হাম্লেটের ন্থায় উন্মন্ত, অথবা প্রকৃতিস্থ! — কে না মনের আগুনে পুড়িয়া,—বাসনার তীত্র উত্তাপে, নিরাশার অরুদ্ধদ যন্ত্রণায়, স্নেহ-বন্ধনের বিচ্ছিন্নতায়, —অন্তরের অন্তরে পাগল হইন্যাছে ? পরস্ত কপটতাময় লোক-সমাজে মিশিয়া, দেঁতোর হাসি হাসিয়া, কে না বিজ্ঞতার ভাণ করে ? তথন হন তিনি,— সহজ স্বাভাবিক লোক; আর যে তাহার বিপরীত ব্যবহার করে,—সত্য ও সরলতাই জীবনের সম্বল করে,—
আত্মবঞ্চক নিষ্ঠুর সংসার তাহাকেই পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে !—
হাম্লেট মনে থাটী, বাহ্-ব্যবহারে পাগল; কিন্তু তোমায় আমায় ভিতরে পাগল,—বাহিরে স্বাভাবিক অবস্থার ভাণ করি মাত্র।—এ হিসাবে, এই ভাণ,
—হাম্লেটের ?—না ভাণ,—তোমার আমার ?

তার পর, হাম্লেট ইচ্ছা করিয়া যে ভাগ করিতেন,—তাহার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রেতম্র্তির কথিত ঘটনাবলী সত্য কিনা, তাহা জানিবার জন্তই তাঁহার ছলনা।—এ ছলনা মনকে-চোক-ঠারিয়া নহে। অতএব, হাম্লেট যে নিরবচ্ছির ভাণের অভিনয় করেন,—এইরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া,—ঠিক নয়।—তাহাতে হাম্লেটের প্রতি অবিচার করা হয়।

তারপর যে উন্মন্ততায় দর্শনের কথা,গৃ—হীর জ্ঞান, কবির আত্মবিস্থৃতি, প্রণয়ের সরসতা নিহিত,—তাহা কি সাধারণ উন্মন্ততা ? অথচ কেহ হাম্লেটকে ধরিকে পারিল না। মন ব্ঝিবার জন্ত যে বয়ন্ত নিকটে গেল, হাম্লেট তাহাকে বাঁশী বাজাইতে বলিলেন। সে পারিল না। হাসিতে হাসিতে রাজ্ঞ-পুদ্র হাম্লেট তথন বলিলেন;——

"—Why, look you now, how unworthy a thing you make of me! You would play upon me; you would seems to know my stops; you would pluck out the heart of my mystery; you would sound from my lowest note to the top of my compass: and there is much music, excellent voice, in this little organ; yet can not you make it speak. 'Sblood, do you think: I am easier to be played on than a pipe? Call me what instrument you will, though you can fret me, you can not play upon me."

ইহা কি উন্নত্ততা ? এ ক্ষেত্রে ভাণ করিল কে ?—হাম্লেট, না তাঁহার বয়স্ত ? সামাজিক বিজ্ঞ,—না নগ্নপ্রাণ প্রকৃতির শিশু ?

হাম্লেট,—পিতৃব্যের উপর বেরপ বীতশ্রদ্ধ, তাঁহার মাতার উপরও ততোইধিক। এজন্ত মাতাকে নিকটে পাইয়া, পিতার প্রতিকৃতি দেখাইয়া, মাতাকে
ভর্পনা করিলেন। সে এক একটি কথা,—যেন ক্ষতমুথে জ্বলন্ত অঙ্গার ম্পর্শের
ন্তায় অন্তত্ত হইল। পিতার কথা বলিতে বলিতে, হাম্লেট পুনর্কার পিতার
প্রেতায়া দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা জ্বননীকে দেখাইয়া বলিলেন,—
"ঐ দেখ, মা, তিনি দাঁড়াইয়া আছেন!—ঐ শুন, তিনি কি বলিতেছেন!"
জ্বননী তাহা দেখিতে পাইলেন না।—এই প্রেতায়া হাম্লেটের মানস-সৃষ্টি,
এই জন্ত অন্তের দৃষ্টির অগোচর। এখানে হাম্লেট বান্তব পাগল।

পাপ শিতৃব্য ও মাতা, হাম্লেটের উন্মন্ততার কারণ নির্দেশ করিতে ব্যস্ত হইলেন। স্থলরী ওফিলিয়া, হাম্লেটের প্রণিয়ি—সেই প্রণায়-চিস্তা হইতে এই উন্মন্ততা আদিয়াছে কি না, তাহা জানা আবশ্যক। পিতৃব্য যে আদল কারণ না ব্ঝিতেন, এমন নহে; পরস্ক শেষে রাণীও ব্ঝিলেন, প্রণয়ে এ ব্যাধির উৎপতি নহে।——এই বালিকা ওফিলিয়া,—নির্বাত সরোবর-বক্ষে অফুট কোমল-কোরক। এত স্থলর, এত মনোজ, এত কোমল, এত পবিত্র যে, –এ মাটার পৃথিবীতে তাহার স্থান হইল না। হৃদয়হীন নির্বোধ বৃদ্ধ পিতা,—বিছাভিমানী, বিবেচনাশৃন্ত, দান্তিক লাতা,—ইহাদেরই অভিভাবকতায়,—মাতৃহীনা ওফিলিয়া পরিবর্দ্ধিতা। অথচ বালিকার ক্ষুদ্র ব্কে এত প্রেম,—নির্মাল মুথ-মগুলে এমন স্বর্গায় শোভা যে, বালিকার মুথপানে চাহিয়া, হাম্লেট উন্মন্ততার অভিনয় ভূলিয়া যাইতেন,—মনের হৃঃথে উচ্ছ্বিত হৃদয়াবেগ ব্যক্ত করিতেন। তাহা শুনিয়া একদিন পলোনিয়াস্কে পর্যন্তও বলিতে হইয়াছিল,—"এমন সংযত উন্মন্ততা আমি দেখি নাই!"

গভীর ছংথে উন্মন্ত হওয়া সত্ত্বেও,হাম্লেটের সত্যনিষ্ঠা প্রবলা ছিল। প্রেতাত্মার মুথে সকল কাহিনী শুনিয়াও, হাম্লেট সত্যতার প্রমাণ লইতে সদাই
সচেষ্ট।—এমন কি, তজ্জন্ম তিনি একদল অভিনেতা আনাইয়া, পিতার মৃত্যুর
ঘটনার তুল্য একটি বিষয় নির্বাচন করিয়া, অভিনয়ও করাইলেন;—এবং সেই
অভিনয় মাতাকে ও পিত্বাকে দেখাইলেন।

তথন মার তাঁহার প্রেতবাক্যে এতটুকু মবিশাস রহিল না,—পিতৃব্য ও জননী-ক্ষত পাপ,—অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।—এই-বার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে তিনি বন্ধপরিকর হইলেন।

প্রতিশোধ গ্রহণে এত বিলম্ব ও ইতন্ততের কারণ এই যে, হাম্লেট সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মজীর । এ শ্রেণীর লোককে অনেক দেখিয়া, অনেক ভাবিয়া, ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে হয় । 'কাজটা না করিলে নয়' বলিয়াই যেন করিতে হয় । বিশেষ নরহত্যার স্তায় জীষণ কাজ, যদি কোন একটা কারণে বয় থাকে, তাহার ত কথাই নাই । এই জন্ত হাম্লেটের শতরূপ প্রমাণ গ্রহণ,—সহস্ররূপ চিন্তা। 'প্রেতমূর্ত্তির কথা যেন মিথ্যাই হয়,'—তাহাকে যেন পিতৃব্য-হত্যার মহাপাপে লিপ্ত হইতে না হয়,—ইহাই যেন তাহার অন্তরের অন্তরের ফুটিয়া উঠিতেছে। কাহারও কাহারও মতে এ শ্রেণীর লোক বড় হুর্মল চিন্ত,—কার্যাকরী শক্তিবিহীন।—তা বটে! মহুষ্যত্বের আধিক্য হইলে এ শ্রেণীর লোকের এইরূপই হইয়া থাকে বটে। পরস্ক হাম্লেট ম্যাক্রেথ হইলে এমন

অবস্থান্ন, একটা ছাড়িন্না, দশ বিশটা পিতব্য-হত্যা করিন্না বসিত !— সেজস্ত আর এতটুকু বিলম্বও হইত না, কিংবা শতরূপ চিস্তা ও "সন্নিলকিরও" (Soliloquy) প্রয়োজন হইত না। পরস্ত হাম্লেটের এই বিশ্বপ্রদারিণী চিস্তা,—হাম্-লেটেরই মত। সে চিস্তা,—

"To be, or not to be, that is the question".—ইত্যাদি।

এমন চিস্তা যে করিতে পারে, তার কি সহজে ও শীঘ্র পিতৃব্য-হত্যা করা

সঙ্গত হয় ?—তাই মহাকবি অতি স্ক্ষভাবে, ধীরে ধীরে হাম্লেটের ধীর
কার্য্যকলাপ দেখাইয়াছেন। এখানে ম্যাক্বেথ মহানাটকের, ঝড়ের স্থায় সে
ক্তেগতি নাই।

• হাশ্লেটের জীবন বে, অতি বড় হৃঃথ্ময়, তাহা সকলেই ব্ঝেন। সেই ছঃথ হইতেই উন্মন্ত চা আইসে। পরস্ত তাঁহার হৃদয় যেমন অসাধারণ, তাঁহার সেই উন্মন্ত তাও তেমনি অসাধারণ। সে উন্মন্ত তায় অসার প্রলাপ ছিল না।—কবি ও দার্শনিকের গন্তীর চিন্তায় যাহা পরিবাক্ত হয়, উন্মন্ত হাম্লেটের প্রতিক্থাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কাবা, বিজ্ঞান ও দর্শন,—এই তিনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে "হাম্লেট"—দার্শনিক নাটক। ম্যাক্বেথের ভায় ঘটনার চমৎকারিত্ব ইহাতে নাই, তেমন ভয়াবহ ভীষণ দৃশ্ভেরও অবতারণা নাই,—কিন্তু হাম্লেটের সৌন্দর্য্য,— হামলেটের চিন্তাশীলতায়, দার্শনিকতায়, কবিত্বে ও মনোবিজ্ঞানে। অপিচ, ইহাতে যে অভ্নত ও বিশ্বয়-বিহ্বল হাম্লেটের ভাষাতেই বলি,—

-"There are more things in heaven and earth Horatio, Than are dreamt of in your philosophy."

কথাটা গুছাইয়া বলিতে পারিলে,এক হিসাবে, "হাম্লেট" নাটক সম্বন্ধেও ইহা থাটে।—ইহাতে কতই না অদ্ভূত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে !

তুঃখ, ধীরে ধীরে হৃদরে প্রবেশ করিয়া,তেমন স্পৃঢ় চিত্তকে কিরূপে আছর করিল,—পরে নানারূপে বিধ্বস্ত করিয়া, সে হৃদয়-তূর্গ কিরূপে ধূলিসাৎ করিল,—"হামলেট্" তাহার নিদর্শন। মহাকবির মহতী প্রতিভার এমন সর্ব্বোচ্চ স্ষ্টি,—আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। এমন গভীর চিস্তা,এমন অভুত উদ্ধাম-কর্মনা,—সর্বসময়ে সক্ষ্ম দেখিবার আশা করাও বিড্মনা। "হামলেট্"

সংসারীর থেমন আদরের সামগ্রী, দার্শনিকেরও সেইরূপ প্রিয়বস্তা। সরল হৃদয় ক্লবক ও সৌন্দর্য্যবিভার আত্মহারা কবি,—উভয়েই হাম্লেটকে প্রিয়চকে দেখিতে পারেন।

#### ०--७१थता।

কিন্তু ছ্রভাগ্য ওথেলোকে পাঠক যে, কি ভাবে দেখিবেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। যে কেবল ছদয়ের গুণে, তেমন দর্ব্ব-সোন্ধ্যার সারভূতা রমণীরত্ন বক্ষে পাইয়াছিল, এবং তেমন রত্ন পাইয়াও, নির্ব্দ্ দ্বিতাবশতঃ হারাইয়াছিল, তাহার মত ছ্রভাগ্য আর কে ? যে রমণী,—বহু রপবান, গুণবান্ এবং বিদ্বান্ রাজাদিগকেও প্রত্যাথ্যান করিয়া, কৃষ্ণকায় কদাকার কাফ্রিকে হৃদয়-দান করিয়াছিলেন, এবং পবিত্র প্রেমে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"I saw Othello's visage in his mind!"——
বাঁহার প্রণয়ের ইতিহাস এক কথায় এই ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে,—
She loved me for the dangers I had passed,
And I loved her that she did pity them"—

প্রেমের ইতিহাসে তিনি চিরম্মরণীয়া। বস্ততঃ ডেদ্ডিমোনার ক্ষুদ্র বুকে অসীম প্রেম, অসীম ভালবাসা। এমন সসীমে অসীমে অপূর্ক-মিলন, বড়ই স্থলর! সতী-প্রতিমা দেদ্দিমোনার প্রেম,—মাকাশের ভাগ অনস্ত, সমুদ্রের ভাগ গভীর, স্বর্গের ভাগ পবিত্র। ওথেলোর ভাগ্য প্রতিকূল, তাই এই অনস্ত স্থ্,—পতিত্রতা প্রেম-রাণীর গভীর ভালবাসা, তাহার সহিল না। পাপ ইর্ষা,—হতভাগ্যের সকল স্থথ হরণ করিল।

কাফ্রি ওথেলো, সেই অপূর্ব্ব স্থলরী দেস্দিমোনাকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিত। সে ভালবাসা এত যে, তাহার পরিমাণ ছিল না। ওথেলোর নিজের
কথাতেই বলি,—"আমার এ ভালবাসা বৃদ্ধিমানের ভালবাসা নহে,—হৃদরবানের
ভালবাসা!"—এমনি বে ভালবাসা,—সেই ভালবাসাতেই প্রণম্বিটিকে প্রাণান্তপণে
ভালবাসিয়া, বৃষি তাহার আশা মিটিত না,—এজন্ত হৃদয়টিকে সে ভালবাসায়
ভ্বাইয়া রাথিয়াছিল।—কিন্ত হায়! এত স্থ, হতভাগ্যের অদৃষ্টে সহিল না!
তাই, সামান্ত কথায়, বৃষিবার দোষে, তাহার বৃক-ভরা প্রেম বিচলিত হইল;—
কুদ্র নিশ্বাস স্পর্শে মহামহীয়হ ভূমিসাৎ হইল।

পাপ ইয়াগো ইহার মূল। ইয়াগোর তুলনা,—ইয়াগো ভিন্ন এ সংসারে আর কাহারও সহিত হইতে পারে না। স্বয়ং পাপ ইহার কাছে হারি মানিয়া য়ায়,—হতীয় রিচার্ডও এক অংশে ইহার কনিষ্ঠ সহোদর হইতে পারে: কাসি-ওর পদোয়তি হইতেই, তাহার মনে হিংসার আগুন জলিতে আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু আগুন পূর্ব্ব হইতেই ভিতর-ভিতর ছিল; ইয়ন পাইয়া তাহা জ্বলিয়া উঠিল মাত্র। যাই হোক্, পাপিষ্ঠের এই হিংসার আগুনে পুড়েল,—নিপ্পাপ-হৃদয়া, সরলা, সৌল্বর্য্য-প্রতিমা দেশ্দিমোনা!—ইহাই বিধাতার বিধান!

ত্র্ভাগঃ ওথেলা কিছুই বুঝিল না। যেন কি যাত্মস্ত্র তাহাকে মুঝ করিল। সে গ্রুব-বিশ্বাস করিল,—তাহার জীবনসর্বস্থ দেস্দিমোনা অসতী!—দেস্-দিমোনা অসতী? তবে এখনও স্বর্গ কেন? স্থিবী কেন?—ধর্মা কেন?—পৃথা কেন?—পৃথিবী বুরিতে লাগিল—চরণ অবশ, দেহ অবশ, মন অবশ হইল।—ওথেলো তবৃও সয়তানকে প্রকৃত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল, সয়তান হাদিয়া বলিল,—"যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রমাণ আছে।" সমুদ্রে বাড়বানল জলিল!—ওথেলো ঈর্ষায় জর্জ্জরিত হইয়া, নিদারণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, উন্মত্তের স্থায় বেড়াইতে লাগিল। দেস্দিমোনা কিছুই জানেন না,—নিষ্ঠ্র অদৃষ্ঠ যে অলক্ষে থাকিয়া, তাহার মহা সর্বনাশ ঘটাইয়াছে, তাহা তিনি কিছুই অবগত নন। সামীর আকশ্বিক পরিবর্ত্তনে বিশ্বিতা হইয়া, সামীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ক্ষিপ্তপ্রায় স্বামী সকল কথা বলিল না।—এইখানেই ওথেলোর মহালম! এইখানেই হিংসার জীবস্ত অভিনয়!

দারুণ হিংসার বশে ওথেলো দেস্দিমোনাকে হত্যা করিল। অদৃষ্টের জয় হইল !— "ওথেলো" একথানি ঘোর অদৃষ্টমূলক নাটক।

মহাকবি, এই বিষাদময় নাটকে একটি সরল প্রেমময় হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহাকেই আবার ঈর্বার অনলে দগ্ধ করিলেন। কবি দেখাইলেন, ঈর্বার স্তায় প্রেমের প্রবল শক্ত, পৃথিবীতে আর নাই। ঈর্বা একবার অন্তরে প্রবেশলাভ করিলে, সেই অন্তর থাক্ না করিয়া, ক্ষান্ত হয় না।

#### ৪--- লিয়র।

লিয়রের ইতিহাদও হুর্ভাগ্যের ইতিহাদ। বৃদ্ধ লিয়র জরাজীর্ণ, রাজ্য-ভারে প্রপীড়িত,—ক্সাগণকে বিশাল রাজ্য ভাগ করিয়া দিতেছেন। রাজা হইয়াও লিয়র বয়োবার্দ্ধক্যে বৃদ্ধিহীন। ক্বত্রিম ও অক্বত্রিমের স্বরূপ-নির্ণয়ে অক্ষম। তাহার উপর অতিমাত্র যশোলিস্পু। নহিলে রিগান্ ও গনারিলের আপাত-মধুর স্তোকবাক্যে প্রতারিত হইয়া,- সেই সরলে সৌন্দর্যময়ী কুমারী কর্ডিলিয়াকে পরিত্যাগ করিবেন কেন ?

এই নিথিল বিশ্বচরাচরের একমাত্র লক্ষ্য,—আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই জন্তই মান্থ্য সহস্র উপায়ে স্থের অন্থর্চান করিয়াও স্থুথ পায় না,—অন্তরে অন্তরে সারাটা জীবন তৃঃথ অন্তর্ভব করে। স্থুথ আত্মবিসর্জ্জনে, অন্তর্পতিষ্ঠায় নহে; —ইহা কাব্যে ও জীবনে, স্টির আরম্ভ হইতে লোকে ব্ঝিয়া, আসিতেছে, অথচ মোহান্ধ মান্থ্য তাহা আত্মজীবনে দেখাইতে পারে না। লিয়র সর্ব্বে বিতরণ করিতে বসিয়াও, জীবনের বৈতরণী-তীরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে ছেন,—"তুমি কি আমার ?"--'তুমি আমার হইলে, এ সর্ব্বন্ধ তোমার! হায়! আমি এত করিলাম, তাহার কি কোন পুরস্কার নাই ?—এতটুকু ক্রভ্জতাপ্রকাশও নাই ? তুমি যদি আমার না হও, তবে আমার নিকটে আসিও না,—আমি আমার কেহ নহি!'—এইরূপ চিন্তার মূলে আত্মপ্রতিষ্ঠা বৈ আর কি আছে ?

দানবী রিগান্ বৃদ্ধ পিতাকে ভ্লাইল, গনারিলও পাপিন্তার অনুসরণ করিল।
কিন্তু সত্য সতা এ সংসার দানবের রচন। নহে, তাহা হইলে এ কণ্টক-উদ্যানে
কর্জিলিয়া-কুস্থম কৃটিতে পাইত না। কর্জিলিয়া কুমারী, ভগিনীগণের মত মুখস্থ
বিভা দেখাইতে, মৌথিক ভালবাসা জানাইতে,- সে ঘূণাবোধ করিল; তাহার
সরল স্বাভাবিক অন্তরের সরল কথাই সে প্রকাশ করিল।— আত্মপ্রশংসালোলুপ দৃষ্টিহীন হর্ভাগ্য লিয়রের তাহা ভাল লাগিল না। লিয়র কর্জিলিয়াকে
অভিশাপ দিলেন,—তাহার প্রাপ্য অংশ অন্ত হই কন্তাকে অর্পণ করিলেন।
কেন্ট বিস্তর ব্রাইলেন, কিন্তু লিয়র কোন কথাই শুনিলেন না;—উপরস্তু
কেন্টকে জীবন-ভন্ন দেখাইলেন,—শেষ সেই হিতৈষী মন্ত্রীকে দ্রীভূত করিয়া
দিলেন।—এথানেও লিয়রের আত্মন্তুটি ও যশোলিস্পার অভিমান পূর্ণরূপে
বিরাজিত।—কেন্ট তাঁহার মনের মত কথা বলে নাই কেন,—ইহাই কেন্টের
অপরাধ!

লিম্বর না ব্ঝিলেও, - ফ্রান্সরাজ, কর্ডিলিয়াকে ব্ঝিলেন। ব্ঝিয়া তাঁহাকে

বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন। কর্ডিলিয়া হৃদয়গুণে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। ছর্ভাগ্য লিয়র বুঝিলেন না যে, তিনি যাহা ঘণায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অমূল্য কোহিন্র, এবং যাহা সাদরে বক্ষে ধারণ করিলেন, তাহা প্রাণঘাতিণী স্পিনী।

কিন্তু অন্নদিনেই লিয়রের এই মহা শ্রম ভাঙ্গিল। একদিন দারুণ বর্ষা, গভীর অন্ধলার, পথের কুরুরটি পর্যন্ত গৃহাভান্তরে আশ্রম লইয়াছে,—সেইদিন সেই গভীর ছর্যোগময়ী রজনীতে লিয়র কন্সাদ্বরের বাটী হইতে বহিস্কৃত হইয়া, প্রাস্তরে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধের অনাবৃত মন্তকের উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিতেছে, তাহাতে ক্রক্ষেপ নাই। কন্সাগণের অক্তজ্ঞতায় তিনি মর্মাহত। সম্ভানের নিষ্ঠুর বাবহার, নির্মাম অক্তজ্ঞতা,—ভূজঙ্গদংশন হইতেও জ্ঞালাময়। লিয়র অস্তরের অস্তরে আজ সে জালা উপলব্ধি করিলেন। আজ তিনি উন্মন্ত।—কর্তব্যক্তান ও ধর্মবৃদ্ধি না থাকিলে,—ন্যায় ও সত্যের মর্যাদাবোধ উপলব্ধি করিতে না পারিলে,—সদাই আত্ম-প্রতিষ্ঠায়-তৎপর, বশোলোলুপ, কর্তৃত্থাভিমানী ব্যক্তির অসহিম্কৃ, — জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। সেই বৃদ্ধ তথন আত্মমানি ও অন্ধ্রতাপে জর্জ্জরিত হইয়া, দারুণ মনোবিকারে, গাত্র-বসন পর্যন্ত ছিয় ভিয় করিয়া, চীৎকার করিতেছেন,—

"Blow, wind, and crack your cheeks! rage! blow!

٠,

You cataracts and hyrricanoes, spout
Till you have drenched our steeples, drowned the cocks!—
You sulphurous thought-executing fires,

Vaunt couriers to oak-cleaving thounderbolts, Singe my white head!—And thou, all-shaking thunder, Strike flat the thick rotundity of the world! Crack nature's moulds, all germens spill at once, That make ingrateful man!"

ক্রমে লিয়র ঘোর উন্মন্ত হইলেন। মন্থবার অক্তজ্ঞতা,—মান্থকে এমনি চরম তুর্দশায় আনিয়া থাকে। বিশেষ, যাহার আদৌ ধর্মবৃদ্ধি ও কর্ত্তব্যক্তান নাই,—কেবলমাত্র প্রশংসালোভে ও কর্ত্ত্বাভিমানে, যে,—অন্যের উপকার করিয়া থাকে, তাহার পরিণাম এইরপই হয়।

সংবাদ পাইয়া কর্ডিলিয়া পিতার শুশ্রধার জন্য আসিলেন। আর্থের চক্ষ্
সূচ্ছিতে যেন স্বর্গের দেবী ভূতলে অবতীর্ণা হইলেন। পিতার মন্তক ক্রোড়ে
লইয়া, লালাপ্রকার সান্থনায়, নানা ঔষধে পিতাকে আরোগ্য করিয়া, তদীয়
রাজ্য উদ্ধারের জন্য ভগিনীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন,—সেই কর্ডিলিয়া টিবিবাহের যৌতুকস্বরূপ, যে পিতার অভিশাপমাত্র পাইয়াছিল,—এই
সেই কর্ডিলিয়া! যাহার সত্য ও সরলতাপূর্ণ অল্ল কথায় অসম্ভপ্ত হইয়া, লিয়র
যাহাক্বে দ্রীভূত করিয়াছিলেন,—এই সেই কডিলিয়া!—এতদিনে ছর্ভাগ্য
লিয়রের চক্ষ্ ফুটিল।

কিন্তু বিধাতার বিচার বড় রহস্তময়। যুদ্ধে হারিয়া কডি লিয়া বন্দিনী হই-লেন, লিয়রও সেই সঙ্গে কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। পরে সব ফুরাইল। '

ওপেলোর তৃঃথে কাঁদিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু লিয়রের তৃঃথে কালা আসে নাই,—ইহা ক্রন্দনেরও অতীত। ওথেলো দারুণ তৃঃথে আত্মহত্যা করিয়া জালা জুড়াইরাছিল, কিন্তু দারুণ তৃঃথে লিয়রের হৃদয় আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। "লিয়র"ও অতি বড় বিষাদ-কাহিনী। সেই তুর্য্যোগময়ী ভয়য়রী নিশীথে লিয়রের আর্ত্তনাদ,—পথে পথে ভিথারীবেশে ভ্রমণ, তাহা স্মরণমাত্রেই হৃদয়ের শোণিত ভয় হয়, ময়ুয়ের অকৃতজ্ঞতা মনে আসে;—মনে হয়, মহাসমুক্ত উথলিয়া উঠিয়া এ পাপের সংসার প্রাস করিয়া ফেলুক! কিন্তু তথনি আবার ধীরে ধীরে 'কর্ডিলিয়া'-ছবি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে!—আবার বাঁচিতে সাধ যায়, জয় জয় য়য়ৄয়য়য়য় পাইতে বাসনা হয়।—ভাবের গভীরতা ও জগতের সার্বজনীন তর্বলতার সহিত ঠিক থাপ্ থায় দেখিয়া,—কেহ কেহ লিয়রকেই সেক্সপিয়রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া থাকেন।—আমাদের বিবেচনায় কিন্তু এ চারিখানিই এক এক অংশে শ্রেষ্ঠ। তবে একথা ঠিক যে, সবটা এক সঙ্গে জড়াইয়া বিচার করিলে, কবির "হাম্লেট,"—পাশ্চাত্য সাহিত্যে অতুলনীয়।

দেখিলাম,—ম্যাক্বেথ্ মহাপাপী; হাম্লেট্ মহাছঃখী; ওথোলা বড় ছর্ভাগ্য, লিয়রও বড় ছর্ভাগ্য। মহাকবি এই চারিখানি মহানাটকে মানব-চরিত্রের মহান্ রহস্ত প্রকটিত করিয়াছেন। আফুপুর্বিক ভাবিলৈ অবাক্ হইতে হয়,—বিশ্বায়ে সেই মহাকবির মহতী প্রতিভা ধ্যান করিতে হয়।

🔊 হারাণচন্দ্র রক্ষিত।



## হাস্লেউ।

## AMLET. PRINCE OF DENMARK. )

(5)

হাম্লেটের,—কোন অজ্ঞাত কারণে সহসা মৃত্যু হয়।
তাঁহার বিধবা পদ্ধী গার্টুড,—আপন দেবরকে,—হাম্লেটের
্ ফ,—বিবাহ করেন। স্বামীর মৃত্যুর ছই মাসের মধ্যেই
সম্পন্ন হইরাছিল। চন্দের জল শুকাইতে-না-শুকাইতে
শোকের বিন্দুমাত্রও উপশম হইতে-না-হইতে, এরূপ
র,—লোক-সাধারণের চন্দে নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হইরাছিল।
সেহ-মমতা-শৃত্তা এবং তাঁহার প্রকৃতি যে নিতান্ত নীচ ও
া ব্ঝিল। তাঁহার স্বামী,—রূপে ও গুণে অতুল্য ছিলেন।
ক্রেডিয়দ,—আক্রতিতে যেরূপ কদর্য্য, প্রকৃতিতেও
এবং অধ্য। তাহারই উপর রাণীর এইরূপ অবৈধ প্রণয়ের
কিছুই ব্ঝিয়া উঠিতে পারিল না। তবে সকলের মনে
ভ্রেয়াছিল যে, এই হতভাগ্য হর্ম্ন জ্ব ক্লডির্ম্ন,—কোশলে

রাজাকে হত্যা করিয়া, তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়ারে করিয়ার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়ার করিয়া হাম্লেটকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া, নিজে তাহা করিয়া বসিয়াছে।

লোকের বিশ্বাস যেরূপ হউক,—রাজার মৃত্যু ও তদীর বিশ্বমী পদ্মীর অস্বাভাবিক ব্যবহার,—লোকের মনে যেরূপ ভাবান্তর ঘটাইর বিক 🚓 বরাজ হামলেটের হানরে কিন্তু বড়ই একটা গভীর বিষাদ-রেথা আরিছে বিভাছিল। ু হান্বেট একান্ত পিতৃ-ভক্ত ছিলেন। মৃত পিতার স্মৃতি,-ভক্তিভরে, তিনি জাগরুক রাথিয়াছিলেন। স্থতরাং মাতার 🍑 বিবাহ-ব্যাপার, তাঁহার হৃদ্য় বড়ই যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিয়া ইন পিতার মৃত্যুজনিত শোক, অন্তদিকে মাতার নব-পরিণয়, কু ঘটনায়,—লজ্জার ও ঘুণায়, তিনি মরমে মরিয়া রহিলেন। ও প্রশান্ত হৃদয়,—গভীর বিধাদে আচ্ছন হইল। তাঁহার নয়নের 🗗 তিপ্রফুলতা এবং জীবনের যাবতীয় সাধ-আহলাদ,—সকলই তিরোহিত হইল 📝 📆 পাঠে বা ক্রীড়া-কৌতুকে তাঁহার আর প্রবৃত্তি রহিল না। সমগ্র সংসার ভাঁহার বিষময় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন এ সংসাদোভান কেহ যত্নের চক্ষে দেখে না,—তাই ইহা কণ্টকারত ও আবর্জনাময় হইরা আছি হই-রাছে। তিনি যে, সিংহাসনে বঞ্চিত হইয়াছেন,—ভাহাতে 📺 হার্ত্তী কুও ছঃথ নাই; কিন্তু তাঁহার মাতা যে, তাঁহার তেমন পিতার ব অমান্ত করিবে,—এবং তিনি যে, হ্রনয় হইতে দেবতাকে ন্রী পিশাচকে আহ্বান করিবেন,--অধিকস্ত সকল শোক হুঃথ এ দিয়া এইরূপ পরিণয়োৎসবে মন্ত হইবেন,—এই চিন্তাই হামটো জর্জরিত করিয়া ফেলিল। নহিলে তিনি উন্নতমনা, বিধীন নিট্নী সিংহাসনে বঞ্চিত হইবার ক্ষোভ তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না।

ন্তন রাজা ক্রডিয়দ্ এবং রাণী গার্টুড,—হাম্লেটের মনের কিট্ ছাব সমাক্রপে ব্ঝিতে লাগিলেন। তাঁহারা হাম্লেটকে নিকটে ডাবিরা, ক্রিনের নানা উপারে নানাকথা ব্ঝাইতেন; কিন্তু তাঁহাকে ব্ঝানো ক্রিনির তাঁহার অন্তরের অন্তরে গভীর হঃথ বিরাজ করিতেছিল

একদিন হাম্লেটের সহিত রাজা ও রাণীর এইরূপ কথা

রাজা। হার, স্বর্গীর রাজার শোক আমাদের সকলকেই লাগিরাছে, এবং রাজ্যের সকল লোকই তাঁহার জন্ত ছংখিত। কিন্তু প্রির হাম্লেট ! তোমার অন্তরে তাঁহার শোক আজিও প্রবলমণে বিদ্যমান। আমরা রাজার জন্ত শোক করিতেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন কাল্পও করিতেছি। বিনি গিরাছেন, তাঁহার জন্ত শোক যেমন অনিবার্য্য,—তাঁহার অবর্ত্তমানে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য এবং কতটা পরিমাণে আমাদের দারিত্ব বাড়িরাছে,—সে চিন্তাও তেমনি অপরিহার্য্য। সেই জন্তই এই রাণী,—তোমার জননী,—যিনি ইভিপূর্কে আমার ভাতার মহিয়ী ছিলেন,—ইহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এই বিবাহ-ব্যাপার যে, বিশেষ আনন্দে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে। জ্যেষ্ঠের শোকের সঙ্গে সঙ্গে বিনিহের আনন্দ কিছু মিশিয়াছে বটে, তথাপি সেই আনন্দও আবার তলীর বিয়োগস্থতির সহিত চির-জড়িত হুইয়াছে,—জানিও। এইরূপে স্থব্যথের তূলাদও ছই দিকেই সমান আছে।—ইহাই স্বাভাবিক। বিশেষ এই বিবাহ-ব্যাপার,—সকলের সম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হইয়াছে। এজন্ত আমি সকলকে ধন্তবাদ করি। এক্ষণে আমার পূত্ত-স্থানীয় ও একান্ত আত্মীয় হামলেট।—

হাম্লেট। (স্বগত) আমি তোমার আত্মীয় হইতেও কিছু অধিক।—কিন্ত তুমি আমাদের বংশের কলঙ্ক!

রাজা। হাম্লেট, এথনও পর্যান্ত তুমি, কি জন্ম এমন বিষ**রভাবে আছ ?** হাম্লেট উত্তর করিলেন,—"না, ঠিক তা নয়, আমি এক রকম বেশ আছি।"

গারটুড। বংস, এই শোক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কর। এই রাজাকে বন্ধভাবে অবলোকন কর। দিবারাত্রি চক্ষু এমন ভূমিপানে নত করিয়া ধ্লির
মধ্যে তোমার পিভৃশ্বতির অন্বেষণ করিও না। তুমি জানো, মৃত্যু চিরদিনই
স্বাভাবিক। সকলকেই মরিতে হয়। চিরকাল কে বাঁচিয়া থাকে? এই
নশ্বর জগৎ হইতে সকলেই একদিন সেই অজ্ঞেয় রাজ্যে চলিয়া যায়।

হাম্লেট। রাজি ! ইহা নিতাস্তই স্বাভাবিক।

রাণী। তবে তুমি সকল ব্ঝিয়াও এরপ ভাব দেখাও কেন ? সেন ইহা
আর কাহারও হয় না, – কেবল তোমারই হইয়াছে!

হাম্লেট। ওহো, দেখাই কেন ?—না, আমি দেখাইতে জানি না। মা আমার! শোকের এই মদীময় পরিচ্ছদ, অগভীর হুংখের এই কপট দীর্ঘাদ, এই সজল চকু, মুখের এই করণ ভাব,—এই গুলি শোকে দেখাইবার বটে;—কারণ এই গুলি লইয়াই মানুষ হুংখের খেলা বেশ খেলিতে পারে। আমার কিছ তাহা নহে। আমার অন্তরের অন্তরে বাহা জাগিতেছে, বাহিরের কোন নিদর্শনে তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।

রাজা। হাম্লেট, তোমার পিতার জন্ম তোমার এইরূপ শোক প্রকাশ,---তোমার স্বভাবাম্থায়ী বটে। কিন্ত তুমি জানো, তোমার পিতাও তাঁহার পিতাকে হারাইয়াছেন, এবং তিনিও তাঁহার পিতাকে হারাইয়াছেন। পুত্র বা পৌত্র,—সম্ভানের কর্ত্তব্য অমুরোধে, নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্ম শোকচিত্র ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ একাগ্রচিত্তে চিরদিন শোকবহন বিধাতার বিধানের অবমাননা স্বরূপ। কারণ তিনি যে মঙ্গলময়, এবং তাঁহারই ইচ্ছায় य. जामानिगरक हिनए हहेर्द,-- अन्न कत्रांग्न, जाहा यन উপেক্ষিত हहेग्रा ষায়। আর এইরূপ হঃথ ভোগ,—কতকটা হর্মলতাও বলিতে হইবে। ইহাতে চিত্তের ছর্বলতা এবং মনের অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ পায়। বৃদ্ধিশক্তিও যে নিতান্ত অল্প, তাহারও পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ, যাহা আমরা জানি যে, অবশুই ঘটিবে, এবং দহজেই যাহা আমরা বুঝিতে পারি, তাহাতে এরপ মুহুমান হইয়া ফল কি ? ছি! ইহা ঈশবের নিকট যেমন অপরাধ, মৃতের নিকটও সেইরূপ,—আমাদের প্রকৃতির নিকটও তদমূরূপ। অতএব, আমরা অমুরোধ করিতেছি, তুমি ইহা ভূলিয়া যাও, এবং আমাকেই তোমার পিতৃস্থানীয় মনে कत । अधिक अकल्वे देश कानिया ताथुक त्य, आमात शत এই तिःशामन, —তোমারই হইবে। আমার ইচ্ছা, তোমার আর অন্তত্ত গিয়া কাজ নাই,— আমাদের নয়নাননস্বরূপ হইয়া, তুমি এই থানেই অবস্থিতি কর।

রাণী। হাম্লেট, তোমার মাতাও তোমাকে এইরূপ অনুরোধ করি-তেছে।—তুমি আমাদের কাছেই থাকো।

হাম্লেট। রাজি ! আপনার কথা আমি সাধ্যমত রক্ষা করিব। রাজা। (রাণীর প্রতি) হাম্লেট যাহা বলিল, তাহা অতি উত্তম কথা। একণে এস, আৰু আমাদের যে পান-ভোজনের উৎসব আছে, তাহার জন্ত প্রস্তুত হই। ও রাণী চভিলেয়া গেলেন। হান্লেট একাকী মর্ম্মন্তদ যন্ত্রণায় চীৎকার

এই কঠিন দেহ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভন্মসাৎ হোক্! আত্মহত্যায় "র্বধাতার কঠিন নিষেধ না থাকিত,—হায় ঈশব! এই জগৎ কি ভीষণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে! সকলি আস্বাদহীন, সৌন্দর্যাহীন ও চির-পুরাতন। হায়, এই পরিণাম ? ছই মাদ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে,— না, তাহারও কম !—আর তেমন রাজা,—তাঁহার দলে ইহার তুলনা ? দেবতা ও দানব! আমার মাতার প্রতি কি প্রগাঢ় স্লেহই তাঁহার ছিল!— জোরে বাতাস বহিলে তাঁহার সহু হইত না,—পাছে তাহাতে মাতার যন্ত্রণা হয়। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কি প্রভেদ। থাক, সে কথা মনে করিয়া কি হইবে ? ভূলিতে কি পারিব না ? আমার মাতা এথন্ও এই পাপিষ্ঠের উপর নির্ভর করিতেছেন। যেন তাঁহার পরিতৃপ্ত আকাজ্ঞা আবার সজীব হইয়া উঠিতেছে। তাই এক মাসের মধ্যে,—অহো! ভূলিতে কি পারিব না ?— থাক, সে কথা আর তুলিব না। হায়, কি হর্মলতা! এই কিছুদিন পূর্বে আমার পিতার শোকে বিহ্বল হইয়া তিনি দিবারাত্রি চোথের জলে বুক ভাসাইয়াছেন ৷—সেই তিনি—হায় ঈশ্বর! বনের পশুও এত শীঘ্র ভূলিতে পারে না !-- সেই তিনি সকল ভূলিয়া আমার পিতৃবাকে বিবাহ করিলেন ! ওঃ! কি লোমহর্ষণ ভীষণ ব্যাপার! এত শীঘ্র এমন কৌশলে এই বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইল! কিন্তু যাক,—আমার হৃদয় ফাটিয়া যাক,—

(२)

আমায় এখন নিস্তব্ধ থাকিতে হইবে।"

রাজা ও রাণী বিস্তর চেষ্টা করিয়াও হাম্লেটকে প্রাকৃতিস্থ করিতে পারি-লেন না। হাম্লেট শোকাচ্ছয় হৃদয়ে শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াই থাকিতেন, এবং রাজ্যের আনন্দ-উৎসবের কোন-কিছুতেই যোগ দিতেন না।

হাম্লেটের বিষাদের আর একটা প্রধান কারণ এই, কি ভাবে তাঁহার পিতার মৃত্যুঁ হইল,—তাহা জানিতে না পারা। তাঁহার পিতৃব্য এইরূপ রটনা করিয়া দিয়াছিলেন যে, সপাঁঘাতে রাজার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাহা কি ঠিক ? হাম্লেট মনে মনে সন্দেহ করিতেন,—তাঁহার পিতৃবাতৈ জানি না। মা সেই সর্পাই তাঁহার পিতার রাজমুক্ট আপন মাধার পরিষ্ট কপট দীর্ঘাস, অধিকার করিয়াছে!

এই অমুমান কতদ্র সত্য,—এবং তাহার মাতা এই হত্যা-ভারি কতটা সংশিষ্ট, অধিকম্ভ তাহার সমতিক্রমে বা তাঁহার জ্ঞাতসারে এই বটনা ঘটনাছিল কি না,—দিবানিশি এই চিস্তাও হাম্লেটের অন্তর শান্তিশৃর সম্প্রিন করিয়া ভূশিয়াছিল।

এই সময়ে ছই চারি জন বিশ্বস্ত লোকের মধ্যে একটা জনরব উঠিল বে, গভীর নিশীথে, রাজপ্রাসাদের নিকটে, মৃতরাজার প্রেতমূর্ত্তি ছই তিন দিন আবিভূতি হইয়াছিল। রাজা মৃত্যু-সময় যে পরিচছদে আবৃত ছিলেৣন, প্রেতমূর্ত্তিও ঠিক সেই পরিচছদে আবৃত হইয়া আসিয়াছিল।

হাম্লেটের প্রিয়তম স্কল হোরেসিও,—নিজে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ না করিয়া, বিশাস করিতে চাহিলেন না। একদিন রাত্রিকালে যখন হুই জন সৈনিক পাহারায় নিযুক্ত ছিল, হোরেসিও সেই সময় তাহাদের পার্দ্ধে গিয়া দাঁড়াইলেন। আশ্চর্যের বিষয়, পূর্ব্ব প্ররের গ্রায়,—এবারও রাত্রি দ্বিপ্রহ্বরের সময়, সেই প্রেতমূর্ত্তি সহসা তথায় আবিভূতি হইল। সেই মূর্ত্তি কি মলিন!—মূথে ক্রোধ নাই, কিন্তু ক্রংথের ভার বড়ই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। মূথে একটিও কথা নাই, কিন্তু সেই মূর্ত্তি ছুই একবার মাথা নাড়িতে লাগিল। বোধ হইল, যেন কথা কহিতে ইচ্ছা আছে। হোরেসিও কথা কহিলেন, কিন্তু কোন উত্তর মিলিল না। সহসা উষাকালীন কুরুটধ্বনি শ্রুত হইল, আর সেই প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

হোরেসিও অত্যস্ত বিশ্বিত হইলেন। তিনি নিজে একজন স্থানিকিত পণ্ডিত ব্যক্তি। এইরূপ ঘটনায় কথনই তাঁহার আহা ছিল না। কিন্তু উপস্থিত, তাহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া, তয়েও বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়ি-লেন। এই ঘটনা যাহাতে প্রকাশ না পায়, এজ্য় তিনি সঙ্গীদিগকে অমুরোধ করিলেন। শেষে সকলের পরামর্শক্রমে, যুবরাজ হাম্লেটকে তিনি এ কথা শানাইলেন।

হাম্লেট ও হোরেসিও,--হইজনের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। একত্রে

অধ্যয়ন করিয়া, উভয়েই শিকিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অধ্যয়নস্থান হইতে, অরদিন হইল, হোরেসিও ডেনুমার্কে আসিয়াছেন।

একণে হাম্লেটের মৃত পিতার এই অভুত ঘটনার কথা লইয়া, তিনি হাম্লেটের সহিত দেখা করিতে গেলেন।

যথন হাম্লেট পিতার শোকে ও মাতার পৈশাচিক ব্যবহারে একান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় হোরেসিও সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তুই বন্ধতে দেখা-সাক্ষাতের পর এবং পরম্পরের সাদর সম্ভাষণাদির পর, হাম্লেট জিজ্জাুসা করিলেন,—"হোরেসিও, তুমি সহসা উইটেন্বার্গ (তাঁহা-দের অধ্যয়নস্থান) হইতে চলিয়া আসিলে কেন ?"

• হোরেদিও। স্কুল-পলাইয়া আসিয়াছি।

হাম্লেট। তোমার শক্রতেও একথা বলিতে পারে না, এবং তুমি নিজে বলিলেও, একথা আমি বিশ্বাস করি না। সত্য বলো,—কি জন্ত আসিয়াছ ?

হোরেসিও। আমি তোমার পিতার সমাধি উপলক্ষেই আসিয়াছি।

হাম্লেট। আমি তোমায় মিনতি করি, আমায় উপহাস করিও না। আমি জানি, তোমরা আমার মাতার বিবাহ-উৎসব দেখিতে আসিয়াছ!

হোরেসিও। বস্ততঃ, কথা তাই দাঁড়াইয়াছে বটে। এই **হই কাজই,—বড়** শীঘ্ৰ-শীঘ্ৰ সম্পন্ন হইল।

হাম্লেট। হোরেদিও, ইহা আর কিছু নয়, ব্যয়-সংক্ষেপ। পিডার কবর উপলক্ষে যে খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা মাতার বিবাহ-উৎসবে নিয়োজিত হইয়াছে।—হায় হোরেদিও! ইহাও আমায় দেখিতে হইল! ইহাপেক্ষা যদি আমার শত্রুকেও স্বর্গে থাকিতে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও আমি স্থা হইতাম। আমার মনে হয়, আমার পিতাকে নিয়তই দেখিতে পাইতেছি!

হোরেসিও। কোথায় ?

হাম্লেট। আমার মানস-চক্ষে।

কোরেসিও। গত নিশীথে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।

হাম্লেট। কাহাকে দেখিয়াছ?

হোরেদিও। তোমার পিতা—দেই দদাশর ডেন্মার্ক-রাজকে দেখিরাছি। তথন একে একে সকল কথাই হোরেদিও ব্যক্ত করিলেন। প্রথমতঃ পাহারার থাকিরা, সৈনিকেরা কিরূপ দেখিরাছে, এবং তারপর তাহাদের কথার বিখাদ না করিয়া হোরেদিও নিজে কিরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—সেই প্রেতমূর্ত্তির অবরব কেমন,—পরিচ্ছদ কেমন,—এবং মুখের ভাবই বা কেমন,—একে একে একে সকল কথাই বলিলেন।

শুনিরা হাম্লেটের বিশ্বরের সীমা রহিল না। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া কৌতৃহল নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তারপর নিজে প্রহরিগণের সহিত থাকিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবেন,—তাহার জন্ম প্রস্তুত্তও হইলেন। কেহই যেন কোন কথা প্রকাশ না করে,—সকলকে সে অন্থরোধুও করিলেন।

(0)

রাত্রিকালে যথন শীতল বাতাস বহিয়া সর্বশেরীর কাঁপাইতেছিল, সেই সময় হাম্লেট,—প্রিয়বন্ধু হোরেসিও এবং মার্সেলাস্ নামে একজন অমুচরের সহিত প্রাসাদের নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ঠিক বিপ্রহরের সময় সেই প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। হোরেসিও তাহা হাম্লেটকে দেখাইয়া দিলেন।

সহসা সেই মূর্দ্তি দেথিয়া, হাম্লেট ভয়ে ও বিশ্বয়ে অভিভূত হইলেন। তারপর বলিলেন,—"হে স্বর্গস্থ দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে রক্ষা করো।"

তারপর কিছু সাহসভরে সেই প্রেতমৃর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি সং বা অসং হও,—অর্গের বাতাস বা নরকের ঝড়— যাহা লইরাই আসিরা থাকো,—বে মূর্ত্তি ধরিরা তুমি আসিরাছ, সে সম্বন্ধে আমি কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না! তুমি মহাত্মা হাম্লেট—ডেন্মার্কের অধীশ্বর,—আমার পিতা!——আমি মিনতি করিতেছি, আমার কথার উত্তর দাও।—আমি যাহা জানিতে চাহি, তাহা বলিয়া দাও। অজ্ঞানতার মধ্যে রাথিয়া আমাকে আর দগ্ধিয়া মারিও না। ক্রোমার কবর হইতে কেন তুমি উঠিয়াছ? আমরা ত দেখিয়াছি, কবর মধ্যে তুমি স্থথে শায়িত ছিলে!—কেনই বা কবর তাহার ভীষণ মূথ বিদীর্ণ করিয়া তোমায় বাহির করিয়াছে? মধন অতি কষ্টে মেঘের অজ্ঞরাল হইতে ধীরে ধীরে চক্র উঠিতেছে, সে সময়,

রাত্রিকে এত ভরম্বরী করিয়া, তোমার আগমনের প্রয়োজন কি ? আর আমাদের অক্তংকরণে নানারূপ চিন্তা তুলিয়াই বা তোমার লাভ কি ?"

সেই প্রেতমূর্ত্তি ধীরে ধীরে সঙ্কেতে হাম্লেটকে আহ্বান করিল।

হোরেসিও। ঐ মূর্ত্তি তোমাকে সঙ্কেতে ডাকিতেছে। বোধ হয়, তোমার একাকী পাইলে কিছু বলিবে।

ं মার্সে লাস্। দেখুন, বেশ ভদ্রভাবেই ডাকিতেছে। বেন কিছু দূরে গিয়া কিছু বলিবে। কিন্তু আপনি যাইবেন না।

হোরেসিও। না, নিশ্চয়ই না।

হাম্লেট। ইহা ত কথা কহিবে না;—তথাপি আমায় বাইতে হইবে। ংহারেসিও। না, যুবরাজ, না।

হাম্লেট। কেন, ভয় কি ? আমার জীবনের মূল্য কি ? আর আমার আত্মা,—সেত ইহারই ভায় অমর ;—ঐ মূর্ত্তি আমার সেই আত্মাকেই বা কি করিতে পারে ? ঐ দেখ, আবার ডাকিতেছে।—আমি চলিলাম।

মাদে नाम्। जापनारक जामता वाहरू कित ना।

হাম্লেট। হাত ছাড়ো,—আমায় বাইতেই হইবে।

হোরেসিও। শান্ত হও,—তুমি যাইতে পারিবে না।

হাম্লেট। দেখ, আমার অদৃষ্ট আমায় আহ্বান করিতেছে। তুমি ব্ঝিতেছ না,—আমার প্রত্যেক শিরায় শিরায় আমি কত দৃঢ় হইয়াছি। ঐ দেখ, আবার ডাকিতেছে।—না, আমায় ছাড়িয়া দাও।

হাম্লেট চলিয়া গেলেন, কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হোরেসিও ও মার্সেলাস তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

### (8)

যথন হাম্লেট একক হইলেন, তিনি সেই প্রেতমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতে চাও ? কথা কও। আমি আর অধিকদ্র যাইব না।"

প্রেতমূর্ত্তি। তবে শুন।

शग्टनछ। वटना।

প্রেতমূর্ত্তি। আমার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। এখনি আবার আমাকে নরকের সেই অসীম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইবে।

शभाषा । श्राय कि कहे!

প্রেতমূর্ত্তি। আমার জন্ম হংথ করিও না। কিন্তু আমি যাহা বলি, তাহা মনোবোগ দিয়া শুন। শুনিলে, তুমি তাহার প্রতিশোধ লইবে,—ইহা আমার বিশ্বাস। আমি তোমার পিতার প্রেত-আত্মা,—কিছুক্ষণের জন্ম রাত্রিকালে বেড়াইবার অধিকার আমার আছে। কিন্তু দিবাভাগে অগ্নিরু মধ্যে থাকিয়া, আমার উপবাসী রহিতে হয়। যে পর্যান্ত না অতীত জীবনের পাপরাশি ভন্মীভূত হয়, সে পর্যান্ত আমাকে এইরূপ অসহ্য কই ভোগ করিতে হইবে। কি যমণার মধ্যে যে আমি আছি, তাহার একটি কথাও যদি তোমায় বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে, তোমার অন্তর চির-অবস হইয়া যাইত।—তোমার শিরায় ধমনীতে ধমনীতে শোণিতস্রোত রুদ্ধ হইত।—তোমার চক্ষু নক্ষত্রের স্তায় কেন্দ্রচ্যত হইয়া জলিতে থাকিত।—প্রতি লোমকূপ কণ্টকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু সে হানের কোন কথাই বলিবার অধিকার কাহারও নাই। রক্তমাংসের শরীর লইয়া, যাহারা পৃথিবীতে আছে, তাহাদের কাছে সে কথা বলিবার নয়। কিন্তু যদি তুমি তোমার পিতাকে প্রকৃত ভালবাসিয়া থাকো,———

श्यापार । श्राप्त भेगत !

প্রেতমূর্ত্তি। তবে তুমি তাঁহার ভীষণ হত্যার প্রতিশোধ লইও!

হামলেট। হত্যা ?

প্রেতমূর্ত্তি। অতি ভীষণ হত্যা। যেথানে হত্যার প্ররোজন থাকে, হত্যা সেথানেও ভীষণ। কিন্তু এই হত্যা অপ্রয়োজনীয়, অতি অস্বাভাবিক ;— স্কুতরাং ইহা ভীষণ হইতেও ভীষণ।

হাম্লেট। শীঘই ইহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলো। আমি আর অপেকা করিতে পারিতেছি না। কলনা বেমন ক্রতগামিনী, কিংবা প্রণর-চিন্তা বেরূপ শিপ্রগতিশালিনী,—আমি বেন সেইরূপ শিপ্রভাবে ইহার প্রতিশোধ লইতে পারি।

ু প্রেত্নৃর্ত্তি। তাহা তুমি পারিবে। এই কথায়ও বদি তোমার প্রতিহিংসা-

ৰহ্নি জ্বলিয়া না উঠে, তবে তোমার অন্তর নিতাস্তই নিত্তেজ ও অকর্মণ্য বলিতে হইবে। তুমি শুনিয়া থাকিবে, আমার সর্পাদাতে মৃত্যু হইম্নছে,—এইরূপ একটা জনরব উঠিয়াছে। এবং রাজ্যস্কদ্ধ লোক তাহাই আমার মৃত্যুর কারণ জানিয়া আছে। কিন্তু যে সর্প তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছে, সেই-ই এথন তোমার পিতৃ-সিংহাসনে অধিকৃতৃ!

হাম্লেট। ও: ! আমার অন্তর ঠিক এই কথাই বলিয়াছে! আমারই পিতৃব্য ?----

প্রেত্যুর্তি। ৢ ইা, সেই নর-পিশাচ—পগুপ্রকৃতি—তোমার পিতৃব্য,—নানা প্রলোভনে আমার পত্নীকে --তোমার মাতাকে ভুলাইয়া, আপনার অঙ্কশায়িনী করিমাছে, এবং সেই পাপিষ্ঠের কুমন্ত্রণা ও উত্তেজনার ফলে আমার পত্নীও এই হত্যাব্যাপারে লিপ্ত ছিল। — হায়, হাম্লেট। তোমার মাতার কি অবঃপতন ৷ আমাদের সেই পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের কি শোচনীয় পরিণা নেই প্রেম—সেই ভালবাসা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া. এই হতভাগ্যের প্রতি মাত্ত হইল ! কিন্তু জানিও, পাপ, দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলোভন দেখাইলেও, থেমন ধর্মাত্মাকে বিচলিত করিতে পারে না,—পাপ তেমনি স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া পবিত্রতার সহিত সন্মিলিত হইতে চেষ্টা করিলেও আপনার হানমভাব ভুলিতে পারে না। কিন্তু থাক্,—প্রভাতের বাতাস অমুভব করিতেছি,—এথনি আমাকে বাইতে হইবে,—আমার কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। এখন শুন.—প্রকৃত ব্যাপার মন দিয়া শুন।——মধ্যাহ্নকালে যখন আমি আমার উদ্যানে নিদ্রা যাইতেছিলাম, তথন তোমার পিতৃব্য চুপি চুপি त्यथात्न शिवा, आमात्र कर्नकृष्टत्व त्कान विवाक जवा जानिया मिन। मकूषा-শোণিতের সহিত সেই বিষের সংমিশ্রণ অতি ভয়ঙ্কর।—অতি অল সময়ের মধোই আমার সমস্ত শরীরে ঐ বিষ বাাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহাতে দেহের সর্বস্থান স্ফোটকময় হইয়া উঠিল।—অক্স্তুদ যন্ত্রণায়, অতি অল সময়ের মধ্যে আমার মৃত্যু হইল। এইরূপে, ভাতার হস্তে রাজ্য, রাণী এবং জীবন পর্যান্ত হারাইলাম।—হায়। আমার আত্মকত পাপ তথনও প্রবল। তাহার জন: ঈশবের নিক্ট একটি প্রার্থনা করিবারও অবসর পাই নাই। ওঃ, কি ভীষণ !— কি ভীষণ ৷ যদি তোমার অন্তরে প্রকৃত পিতৃভক্তি থাকে, এবং মাতৃসন্মান বোধ থাকে, তবেই তুমি ইহা সহ্য করিবে না। ডেনমার্কের সিংহাসন,—কামাসক্ত মহাপাপীর আরামহল হইতে দিও না। কিন্তু প্রতিহিংসার জন্য যাহা
কিছু করিবে, তোমার মাতা ঘেন তাহার লক্ষ্যস্থল না হন। তাঁহাকে ঈশ্বরের বিচারের জন্য রাখিয়া দিও। এবং তাঁহার অন্তরের অন্তরে ঘে কণ্টক
ফুটিতেছে, তাহাতেই তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত হইতে দিও। আমায় বিদায় দাও।
প্রভাতকাল সমাগত প্রায়। বিদায়!——হাম্লেট! আমায় মনে রাখিও।

সহসা প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

হাম্লেট। হে স্বর্গস্থ দেবগণ! হে মর্ত্যবাদী লোকবৃদ্ধ — আর কাহাকে ভাকিব ?—নরকেরও নাম লইব কি ? হা ধিক্! ফদর, শান্ত হও। আমার অভি-পঞ্জর, তোমরাও সহসা প্রাচীনের স্থায় নিস্তেজ হইও না। আমাকে স্বল ও দৃঢ় রাথো।——তোমার মনে রাথিব! হার হর্তাগ্য পিতা! যে পর্যান্ত স্থাকি থাকিবে, সে পর্যান্ত তোমাকে ভূলিতে পারিব না — তোমার মনে রাথিব? তোমার মনে রাথিতে, অন্তর হইতে আর সকল চিন্তা দ্রীভূত করিব। যৌবনে যে বিদ্যা অর্জন করিয়াছি,—যে আনন্দ, যে শিক্ষা,—যাহা কিছু পাইয়াছি, সকলই বিসর্জন করিব। তোমারই আদেশ,—এই সকলের স্থান অধিকার করিয়া রাথিবে। ওঃ! কি ভীষণ রমণী!—কি রাক্ষদী জননী! "বিদার—বিদার— আমার মনে রাথিও"—ইহাই তাঁহার শেষ কথা। আমিও শপথপূর্মক সে কথা গ্রহণ করিয়াছি।

এই সময়ে হোরেসিওও মার্সেলাস,—হাম্লেটের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া, সেইখানে উপস্থিত হইল। তারপর সেই প্রেতমৃর্ভিসম্বন্ধে হাম্লেটকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল।

হাম্লেট গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"ওহো! পাপ পিতৃব্য! ডেনমার্কে এমন নর-পিশাচ আর নাই!"

হোরেসিও। তাহা আমরা জানি। সে কথা বলিবার জন্স,—কবর হইতে প্রেত-যোনীর আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল না।

হাম্লেট প্রথমতঃ কিছুই বলিতে চাহিলেন না, কিছু ইতন্ততঃ করিতে সাগিলেন। তারপর হোরেসিও ও মার্সেলাস্কে শপথ করাইয়া,—তাহাদিগকে কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া, একে একে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।

হাম্লেট যথন শপথের জন্ম বন্ধু ও অন্থচরকে অন্ধ্রোধ করিতেছিলেন, সেই সময় সেই প্রেতমূর্ত্তিও সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিতেছিল,—"শপথ করে।!" হোরেসিও। কি অন্থত ব্যাপার!

হান্লেট। সেই জ্ঞাই ইহার প্রতি আরও অধিক মনোযোগী হও।—
হোরেসিও! স্বর্গেও মর্ত্রে কত শত অসংখ্য অন্তুত জিনিসই আছে,—যাহা
তোমার দর্শন-বিজ্ঞান কল্পনা করিতেও পারে না! কিন্তু গুন এখন হইতে
তুমি আমার কিছু ভাবান্তর দেখিবে। আমার স্বাভাবিক অবস্থার কোল
পরিবর্ত্তন দেখিলে, তুমি বিস্মিত হইও না; কিংবা কিছু বুঝিতে পারিলেও
মাথা নাড়িল্লা আকার-ইঙ্গিতে এমন বুঝাইও না যে, তুমি আমার বিষয় সমস্তই
ছোনো। ইহা অতি গৃঢ় গোপনীয় কথা। কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিও।
হার! সহসা যেন আমার সব কেমন গোলমাল হইয়া গেল! কি ছুর্ভাগ্য
আমার!—এই গোলমাল মিটাইতেই আমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম! তাহাই
হউক;—জীবনের শেষ মুহুর্ভ পর্যান্ত এই গোলমাল মিটাইয়াই যাইব।

## (0)

এই ঘটনা হইতে হাম্লেট আত্মভাব গোপন জন্ম, সম্পূর্ণক্লপে প্রস্তুত্ত হইলেন। কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, আচার ব্যবহার, চালচলনে তিনি এমন পরিবর্ত্তন করিলেন, যে, সত্য সত্যই তিনি থেন উন্মাদ-রোগগ্রস্ত । বর্ত্তমান রাজা বা রাণী,—তাহার পিতৃব্য ও মাতা,—কিছুতেই তাহাকে ব্ঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন,—সত্য সত্যই হাম্লেটের মাথা থারাপ হইয়াছে, —তিনি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষিপ্ততা কি পিতৃশোকজনিত ? এমন ত মনে হয় না। তাঁহারা ভাবিয়া ঠিক করিলেন,—"পিতৃশোকে তরুণবয়য়য় যুবক এমন উন্মনা হয় না,—ইহার মূলে অন্ত কারণ আছে,—য়ুবজনোচিত প্রণয় চিস্তাই হাম্লেটের এই ভাবান্তর ঘটাইয়াছে।"

কিন্তু পাঠক বুঝিতেছেন, হাম্লেটের চিত্তবিক্কৃতির কারণ,—প্রণয়চিন্তা বা রমণীর রূপ ধ্যান নহে,—তাঁহার পিতৃব্য ও মাতার পৈশাচিক ব্যবহার স্বণেই তিনি ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইন্নাছেন। তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি যে কথা ব্যক্ত ক্রিন্নাছে, তাহাই তাঁহার অন্তরের অন্তরে সহর্নিশ জাগিতেছে। কিন্তু

পাছে তাঁহার সে ভাব কেহ বুঝিতে পারে,—পাছে তাঁহার পিতৃব্য মনে মনে সন্দেহ করেন যে, হাম্লেট তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রক্বত কারণ অবগত হইয়া তাঁহারই বিরুদ্ধে ফিরিতেছে,—এই আশহায় হাম্লেট উন্নত্তার ভাণ করিলেন। কিন্তু এই ভাণ পরিণামে কিরূপ দাঁড়াইল, পাঠক ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

পক্ষান্তরে রাজা ও রাণী যে, 'প্রণয়-চিন্তাই হাম্লেটের উন্নত্তার কারণ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও এককালে অমূলক নহে।

রাজার প্রধান সচিব পলোনিয়াসের এক কন্তা ছিল। হাম্লেটের এইরপ অবস্থার পূর্বে, যথন হৃদয় ও মন বেশ প্রফুল্ল ছিল,—কেন চিন্তাতেই জীবন যথন এতটুকুও ভারাক্রান্ত ছিল না,—সেই সময় পলোনিয়াসের কুমারী কন্তাকে হাম্লেট অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সেই ভালবাসা ক্রমে পবিত্র প্রশারে পরিণত হয়। পলোনিয়াসের এই কন্তার নাম,—ওফিলিয়া।

স্থানরী ওফিলিয়া সকল প্রকারে হাম্লেটের মনের মত হইয়াছিলেন।
হাম্লেট প্রণয়ের স্বৃতিচিহ্ন স্বরূপ, প্রেম-উপহারে তাঁহাকে ভূবিত করিতেন।
প্রেমপূর্ণ হালয়ের মধুর উচ্ছ্বাসময় শত শত পত্রে তাঁহাকে মুঝ করিতেন।
এবং বহু সম্মানের সহিত তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিতেন। স্থানরী ওফিলিয়াও
সর্বাস্তঃকরণে তাঁহার আকাজ্কা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইতেন। সেই অবধি
উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের গাততা হয়।

এদিকে, পলোনিরাদের প্রাকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি একজন ঘোর বিষয়ী লোক, রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী, সদাই অতি-সত্তর্ক ও সন্দিগ্ধ-চিত্ত,—ভাব-ভালবাসার কোন ধারই ধারেন না। স্থতরাং প্রণায়ের গভীরতা ও আন্তরিকতা,—তিনি আদৌ ব্রিতে চাহিতেন না। কতকগুলা অসার চিরপুরাতন যুক্তি ও কথাবার্ত্তা লইয়াই তিনি থাকিতেন, আর তাহাই তাঁহার প্রকৃতি। সময়ে অসময়ে সকল স্থলেই তিনি তাঁহার সেই প্রকৃতির সহিত অক্তের প্রকৃতি নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে চাহিতেন। কোথাও একচুল কম-বেশী দেখিলে, তাঁহার মনে হইত,—ব্রি সব গোলমাল হইয়া গেল। এই জ্বন্ত হাম্লেট-ওফিলিয়ার প্রণায়ব্যাপার ব্রিতে পারিয়া, তিনি ওফিলিয়াকে, প্রণায়ের বিক্রন্ধে নানা কথা ব্র্ঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্র লেয়ার্টিস্ও

কিরদংশে পিতৃষভাব পাইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার ভগিনীকে সময়ে সময়ে তাঁহার পিতার ভায় উপদেশ দিতেন।

লেয়ার্টিশ্ ফ্রান্সে থাকিতেন। দেখানে লেখাপড়া করিতেন। কিছুদিন ছইল গৃহে আসিয়াছেন। ফ্রান্সে পুনর্যাত্রাকালে, তিনি ওফিলিয়াকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন,—"ভগিনি, হাম্লেটের প্রণয়ে বিশেষ আহা স্থাপন করিও না। মনে রাথিও, ইহা একটা সামরিক নেশা,—মুহুর্ত্তের জ্রীড়া মাত্র। মধুর বটে, কিন্তু স্থামী নহে।

ওফিলিয়। ইহার বেশী আর কিছুই নয়?

লেয়ার্টিস্। না আর কিছু নয়। ও বিষয় আর ভাবিও না। হাম্লেট এখন ও যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল অঙ্গের পুষ্টি হয়,-- মন এবং চিত্ত-বৃত্তির ও সেইরূপ পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। আজ বে চিন্তা এত মনোমুগ্ধকরী, কাল তাহা অন্ত আকার ধারণ করিতে পারে। ইহা অবশু বিচিত্র নয় যে, হয়ত হাম্পেট প্রকৃতই তোমায় ভালবাসেন এবং আজ পর্যান্ত অন্ত কাহারো চিন্তায়ও তাঁহার প্রণয় কলঙ্কিত হয় নাই। কিন্ত ক্ষেহময়ী ভগিনী আমার! তুমি সর্বাদাই এ কথাটি শ্বরণ রাখিও বে,—এ সম্বন্ধে হামলেট স্বাধীন নহেন। তিনি রাজপুত্র ;—তাঁহার বিবাহ সকলের শুভ ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। যাহাতে সকলের ভাল হইবে, তাঁহাকে দেই পথে চলিতে হইবে।—তিনি তোমায় ভালবাদিতে পারেন। ভাব যদি শেষ অবধি না থাকে ? আর যদি সকলের ইহাতে সম্মতিও না থাকে ? তবে ভাবিয়া দেখ, তোমার কি বিপদ! তুমি হয়ত, হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া আপন অসীম প্রেম তাঁহাকে উপহার দিলে, কিন্তু তাহার প্রতিদানে কিছুই পাইলে না।—তথন ? ভগিনি, ওফিলিয়া! এই কথাটি বিশেষ স্মরণ রাথিবে,—সমানে-সমানেই প্রণয় হয়,—অসমানে তাহার অন্তিত্ব অতি অল। এই কথা শ্বরণ রাখির।,—আকাজ্জা ও আশার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে। যে इमन्त्री ह्यालाटक आभनात लोक्स डेगूक करत, अथह नतहरूत अखताल তাহা লুকাইয়া রাথে, সেই-ই বুদ্ধিমতী। দেখ, ধর্ম নিজেও নিন্দার হাত এড়াইতে পারেন না। বসস্তের কোমল কোরক, — ফুটিতে-না-ফুটিতে, কীটের দংশনে শুকাইরা যার। তুমি নিন্দোষ কুস্থম-কোরকের ভার শান্ত ও মধুর;

নেই জন্মই বিপদের অধিক আশঙ্ক। করি। সাবধান হও। আশঙ্কাই যথেষ্ট নিরাপেন। আর কিছু প্রলোভন না থাক্, যৌবন নিজেই নিজের শক্ত ইইয়া দাঁড়ার।

ওফিলিয়া। এই উপদেশ আমার অন্তরের অন্তরে গাঁথিয়া রাথিলাম।
কিন্ত লাতঃ! 'স্লর্গের পথা কণ্টকাকীণ ও বিপদসমূল,'—আমার এই শিক্ষা
দিরা, নিজে বেন আপাতমনোরম পাপের পথে পদক্ষেপ করিও না।

এই সময় পলোনিয়াদ্ সেথানে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে পলোনিয়াদ্ তাঁহার পুত্র লেয়াটিদ্কে ফ্রান্সন্মতার জন্ম বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু লেয়া-টিনের গমনের বিলম্ব দেখিয়া বলিলেন,—

"তুমি এথনও এথানে আছ্ ? তোমার সঙ্গিগণ যে তোমার জন্য অপেক্সা করিতেছেন। তা আমার আনার্কাদ গ্রহণ করিয়া তুমি এখনই যাত্রা কর। আর দেখ,এই কথা ক'টি সর্বাদা শ্বরণ রাখিও।—মনে যাহা ভাবিবে,তাহা প্রকাশ করিবে না। অন্যায়চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিবে না। সকলের সহিত প্রীতি-ভাবে মিশিবে,—কিন্তু নীচ বা লগু হইবে না। যাহাদের গুণ বিশেষরূপে পরী-किंछ, সেইরূপ বিদ্বুদিগকেই অন্তরে স্থান দিবে। यে-কাহারও সঙ্গ লইও না। কোন বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না, কিন্তু প্রবৃত্ত হইলে এমন ভাব দেখাইবে, যাহাতে তোমার শত্রুগণ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কিছুতেই সাহসী না হয়। যে যাহা বলে, তাহা শুনিবে; কিন্তু তোমার মতামত সহসা ব্যক্ত করিবে না। প্রত্যেক লোকের মতামত গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহার ভালমন্দ সম্বন্ধে নিজে কিছু বলিবে না। অবস্থামত তোমার বেশভূবা কিছু উত্তম করিবে, অথচ তাহা বেন খুব বিলাসপূর্ণ না হয়। কারণ বেশভূষাতেই व्यत्नक ममन्न मासूयरक वृक्षित्व भावा यात्र। काशांक अभ मित्व ना, वा काशांत्र अ ঋণ গ্রহণ করিবে না। কারণ ঋণ নিজেরও যেমন ক্ষতি করে, বন্ধু-বান্ধবের সহিত ও সেইরূপ বিচ্ছেদ ঘটায়। আর ঋণগ্রহণ মিতব্যরীর পক্ষে ক্ষতিজনক। সর্বপ্রধান কথা এই, --নিজের প্রতি নিজে খুব খাঁটী থাকিও। তাহা হইলে দেখিবে, রাত্রি বেমন দিবসের স্থানিশ্চিত অনুগামী, তুমিও সেইরূপ নিশ্চয়ই কাহারও প্রতি অভায়াচরণ করিবে না,—এবং তোমারও কাহার্ত্ত সহিত **(कान**क्रथ विद्वाध घंढेदिव ना ।

· লেরার্টিস্ পিতৃ-আশীর্কাদ গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় ওিফলিয়াকে বলিয়া গেলেন,—"ভগিনি! ভোমায় যে সকল কথা বলিয়া গেলাম, তাহা মনে রাখিও।"

ওফিলিয়া। তাহা আমি মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিলাম। পলোনিয়াস্। কি কথা, ওফিলিয়া ? ওফিলিয়া। (নতমুখে) যুবরাজ হামলেট-সম্বন্ধীয় কথা।

পলোনিয়াদ্। ঠিক,—আমারও মনে পড়িয়ছে। আমি শুনিয়াছি, হাম্লেট অনেক্কু সময় তোমার কাছে আসিয়াছেন, এবং তুমিও তাঁহার সহিত প্রতিভরে মিশিয়াছ। তোমায় সত্র্ক করিবার জন্ম বলতেছি,—তোমার সম্বন্ধে কি করা উচিত বা অন্ত্তি, তাহা তুমি তত পরিষাররূপে বৃথিতে পারে। না;—অতএব তোমাদের মধ্যে কিরূপ কথাবার্তা হইয়াছে, তাহা আমাকে সব থলিয়া বলো।

ওফিলিয়া। পিতঃ ! তিনি অনেক সময়, অনেক কার্য্যে, অনেক বাবহারে, আনার প্রতি তাঁহার পবিত্র প্রণাশ করিয়াছেন।

পলোনিয়াস্। প্রণয়? কি অবোধ বালিকার মতই কথা বলিলে!— প্রণয় ? এ বে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা না ব্ঝিয়াই তৃমি এইরূপ বলি-তেছ!—তৃমি কি তাঁহার প্রণয় বিশ্বাস কর ?

ওফিলিয়া। কিরূপ বিশ্বাস করা উচিত, তাহা মানি জানি না।

পলোনিয়াদ্। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিব। তুমি যাহা অমূলা বিলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাহার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই। তদপেকা বরং নিজের দর্বাড়াও।—আর না হয় আমাকে জগতের সমকে নির্কোধ, অর্কাচীন প্রতিপ্র কর।

ওফিলিয়া। তিনি বহু সন্মানের সহিত,—স্থামাকে স্থাতি পবিত্র প্রণয়েরই প্রতাব করিয়াছেন———

পলোনিয়াস্। যাও, যাও!—'ও কথা আমি ভনিতে চাহি না।
ওফিলিয়া। এবং বিস্তর শপথ করিয়াই সেরপ প্রস্তাব করিয়াছেন।

পলোনিয়াস্। তা ঠিক। এইরপ কৌশলেই, বস্ত-কপোত জালবদ্ধ হয়। আমি জানি, যথন শিরায় শিরায় শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সুদুয় তথন শতমুখে শত কথায় আপন ভাব ব্যক্ত করে। প্রথমতঃ এই শিখা অধিক আলোক দের, কিন্তু ইহার কার্য্যকরী শক্তি অতি কম। অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গেই, আলোক ও উত্তাপ,—হই-ই নিবিয়া যায়।—অগ্নিল্রমে এই শিখার বিশাস করিও না। এখন হইতে হাম্লেটের সহিত বড় বেশী দেখা সাক্ষাৎ করিও না। নিজের 'দর ঢের বেশী',—ইহা ভাবিয়া সব সময় তাঁহার কথামত কাজও করিও না। বিশেষ যুবরাজ হাম্লেট এখনও তরুণবরৃষ্ক; এখনও তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আজিও তাঁহার চরিত্র গঠন হয় নাই। প্রণয়ের প্রতাব তাঁহার পক্ষে অসকত নহে; কিন্তু তোমার পক্ষে, তাহা গ্রহদে, বিশেষ সতর্ক্তার প্রয়োজন। শেষ কথা এবং আমার এই এক কথা,—ওফিলিয়া! যুবরাজ হাম্লেটের প্রতি আস্থাহাপন করিও না। ইহার ফল ওভজনক নর বিশিরাই আমি তোমাকে সতর্ক করিতেছি। এখন হইতে আমি হাম্লেটের সহিত

ওফিলিয়া একটি দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া বলিল,—"আমি আপনার অবাধ্য হইব না।"

(७)

হাম্লেটের অন্তরে পিতৃহত্যার গভীর ছঃথভার পতিত হইবার অগ্রে, ওিফিলিয়ার প্রতি হাম্লেটের যে একটা প্রণয়ের টান ও হাদয়ের পিপাসা উদ্রিক্ত হইরাছিল, তাহা পূর্কে বলা হইয়াছে। সময়ে সময়ে হাম্লেট ওফিলিয়াকে প্রণয় পত্র দিতেন, এবং প্রণয়-উপহার-স্বরূপ অঙ্গুরীয় ও অভাভ দ্রব্য-সামগ্রীও পাঠাইতেন। সরলা ওফিলিয়াও সর্কান্তঃকরণে তাঁহাকে ভালবাসিয়া, স্থী হইতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে সে ভাব থাকিলেও, পলোনিয়াস্ ও লেয়াটিসের উপদেশসত, বাহ্যবাবহারে, একণে তিনি কিছুই দেথাইতে পারিতেন না।

আবার এদিকে হাম্লেটেরও সদর-আকাশ ঘন ছঃখ-মেঘে আছের হইল।
তিনি মত্র করিয়াই অতি কতে প্রেম-চিন্তার জলাঞ্জলি দিলেন। বিবাদভারে
সদর যথন একান্তই অবনত হইয়া পড়িল, তথন হইতে হাম্লেট ওফিলিয়ার কথা
বড় বেশী ভাবিতে পারিলেন না। তারপর যথন তিনি পিতৃ-আদেশে প্রতিহিংসা
সাধনের জন্ম উন্মন্ততার ভাগ করিয়া চলিতে লাগিলেন, তথন হইতে সেই ভাব

সম্যক্রপে অকুগ্ধ রাথিবার জন্ম, ইচ্ছা করিয়াই, তিনি ওফিলিয়ার প্রতি কিছু কর্কশ ও নির্দিয় হইলেন। সরলা ওফিলিয়া কিন্তু ইহাতে মনঃকুগ্ধ হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, যুবরাজ হামলেটের চিত্তবিক্তিই এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

পরস্ক, যদিও হাম্লেটের অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বিতেছিল, এবং দারুণ ছ্:থের ছায়া সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছর করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহার ফলে প্রণয়-চিন্তা সেই হৃদয়ে স্থান পাইতেছিল না,—তথাপি ওফিলিয়ার পবিত্র মূর্ত্তি হাম্লেটের অন্তরের অন্তরে চির-জাগরুক ছিল। তাই তিনি যথন বৃঝিতেন,—ইচ্ছা করিয়াই অনেক সময় নির্দয় ব্যবহারে সেই বালিকাকে মর্ম্মনিগিত করিতেছেন,—তথন অমনি মনের আবেগে অসংযতভাবে কত কথাই লিপিবর্ম করিয়া, তিনি ওফিলিয়াকে পাঠাইয়া দিতেন। কথন বা ছুটয়া গিয়া সকলের অজ্ঞাতে, চমকিতভাবে এক একবার দেখা করিয়া আদিতেন।—সেই পত্রের ছত্রে ছত্র কি প্রগাঢ় প্রেম-কাহিনী পরিব্যক্ত হইত! সেই চকিতদর্শনে কি গভীর প্রণয়োরত্বতা প্রকাশ পাইত!—ওফিলিয়া তাহা বৃঝিতেন।

হাম্লেট একদিন এমনি উন্মন্তভাবে—ওফিলিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেই অসংযত উচ্চু আল ভাব দেখিয়া, ওফিলিয়া ভারে ও ছঃথে পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—

"পিত: । আমি বড় ভয় পাইয়াছি।

পলোনিয়াদ্। কেন, কেন ?-- কি হইয়াছে ?

ওফিলিয়। আমি গৃহে বিদয়। স্থচি-কশ্ম করিতেছিলাম, সহসা হাম্লেট সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।—তাঁহার জামায় বোতাম নাই, মাথায় টুপি নাই, মোজা ধূলিমিশ্রিত ও বন্ধনহীন,—পা হইতে তাহা থসিয়া পড়িতেছে।—খুব মলিন ও বিষয় ভাবে আসিয়া তিনি দাড়াইলেন। যেন হাঁটুতে হাঁটুতে মিশিয়া যাইতেছেন। চক্ষু এমন করুণাবাঞ্জক যে, সে মূর্ভি দেথিয়া বোধ হইল, যেন নরক হইতে কেহ কোন ভীষণ বার্ভা লইয়া আসিয়াছে!

পলোনিয়াস্। তবে তোমার প্রণয়ে পাগল হইল নাকি ?

ওফিলিয়া। তাহা আমি জানি না। কিন্তু সত্য সতাই আমি বড় ভয় পাই-য়াছি।

श्रतानिशाम्। आध्या, कि वनिग १

ওফিলিয়। তিনি আসিয়াই আমার হাত ধরিলেন, এবং হাত ধরিয়াই তাহা ছাড়িয়া দিয়া দ্রে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর অন্ত হাত নিজের কপালে রাথিয়া, এমনি করিয়া আমার মুথের পানে চাহিয়া রহিলেন, যেন বোধ হইল, তিনি আমার প্রতিকৃতি তুলিয়া লইবেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ রহিলেন। অবশেবে আমার হাত একটু কাঁপাইয়া এবং তাঁহার মাথা ছই চারিবার নাজিয়া,—এমন গভীর ছঃখপূর্ণ এক নিখাস তিনি কেলিলেন দে, আমার মনে হইল, তাঁহার সমস্ত দেহটা বুঝি ভাঙ্গিয়া চুর্ণ হইয়া গেল এবং প্রাণ-বায়ুও বহির্গত হইল। তারপর তিনি আমায় ছাড়িয়া দিলেন, এবং য়াড় ফিরাইয়া আমার পানে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। পথপানে না চাহিয়াই চলিয়া গেলেন। এবং বতক্ষণ দেখা গেল, আমার পানে ঐ ভাবে চাহিতে চাহিতেই চলিয়া গেলেন।

পলোনিয়াদ্। তুমি আমার সঙ্গে এস; আমি এখনি রাজার নিকট যাইব। ইহা প্রণয়েরই উন্মন্ততা। ইহার প্রবল বেগে নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করিবে। যাহাহোক, আমি বড় হুংখিত হইতেছি।— তুমি কি যুবরাঞ্জে কিছু কঠিন কথা বলিয়াছিলে ?

ওিফিলিয়া। না। কিন্তু আপনার আদেশনত, ইতিপুক্তে আমি তাঁহার চিঠাপত্র সব ফিরাইয়া দিয়াছি, -- অধিকন্ত দেখা-সাক্ষাংও বন্ধ করিয়াছি।

পলোনিয়াশ্। তাহাতেই তিনি এইরপ হইয়াছেন। আমি জৃ:খিত হই-তেছি যে, আমি ভাল করিয়া হাম্লেটকে বুনি নাই। আমার আশঙ্কা হইয়াছিল বে, তাহার প্রণয় একটা কোতৃকাবহ থেলা মাত্র; স্কতরাং তাহাতে তোমার ইহজীবনের সাধ-আশা, —সকলই বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু হায়, আমার সে আশঙ্কায় ধিক্!— বৃদ্ধ বয়সের এই অমূলক অতি-সতর্কতায়ও ধিক্! যুবক বেমন ভবিয়তের দিকে এককালে দৃষ্টিশ্ন্য, আমরাও তেমনি সেই দিকে বড় বেশী রকম দৃষ্টিশালী। এখন রাজাকে একথা জানাইতে হইবে। আর লুকাইয়া রাথা উচিত নহে। কে জানে, হয়ত তাহাতে আমাকে বথেট লজ্জিত ও অমুক্তপ্ত হইতেও হইবে।

(9)

হাম্লেটের উন্মন্ততা সকলেরই মনথোগ আকর্ষণ করিল। রাজা ও রাণী,—উভরেই উন্মন্ততার কারণ নির্দারণ জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহারা হাম্লেটের তৃইজন বয়স্তকে, হাম্লেটের মনোভাব জানিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে পলোনিয়াদ্, রাজা ও রাণীকে সকল কথা জানাইলেন। বলিলেন,
"আমার কন্তার প্রতি প্রণয়ই,— গুবরাজের উন্মন্ততার কারণ। আমার
কন্তা ওফিলিয়ৢৢ আমারই আদেশমত, যুবরাজের চিঠীপত্র সমস্ত আমাকে
দেখাইয়া থাকে। এই শুনুন, একথানা পত্রে কি লেথা আছে;—"আমার
অশার্থিব রত্ব, প্রাণের প্রতিল, অপূর্ক স্থানরী ওফিলিয়।"! "অপূর্ক স্থানরী"
—এ কথাটা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু তারপর শুনুন,—"ওফিলিয়া,
তোমার ত্বারনিন্তি শুন্ন বুকে—"

त्राभी। এই পত্র হাম্লেট লিখিয়াছে ?

পলোনিয়াদ্। হাঁ—আরও শুসুন;—"বরং নক্ষত্রকে অগ্নি বলিয়া ভ্রম করিও; স্থ্য গতিশাল, তাহাও বিশ্বাস করিও; সত্যকে মিথ্যা মনে করিও; —তথাপি তোমায় আমি ভালবাসি, তাহাতে সন্দেহ করিও না—প্রাণাধিকা ওফিলিয়া! আমি কবিতা লিখিতে জানি না,—তাই আমার সকল হংথ-কাহিনী গুছাইয়া বলিতেও পারি না;—কিন্তু বর্ণনা ও কল্পনার অতীত স্ক্রেরী ভূমি;—ভূমি বিশ্বাস করিও বে, আমি তোমায় বড়—বড় ভালবাসি।

> "চিরদিন তোনার, যে পর্যান্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, দে পর্যান্ত তোনার, আমি তোনারই হাম্লেট।"

আনার কন্তা এই পত্র আমাকে দেখিতে দিয়াছে; এবং হাম্দেট তাহাকে ক্ষেত্র কি বলিয়াছেন, তাহাও আমাকে বলিয়াছে।

ুর্মীজা। তোমার কন্সা কি ভাবে হাম্লেটের এই প্রণয় গ্রহণ করিয়াছেন ? ্রালোনিয়াদ্। আপনি আমাকে কিরূপ ভাবেন ? ুরাজা। বিশ্বাসী ও সম্লাস্ত ভদ্রব্যক্তি বলিয়াই ভাবি। পলোনিয়াদ্। আমিও তাহারই প্রমাণ দিব। আমি যথন, হার্লেট ও আমার কন্তার পরস্পরের এই প্রণয়-ব্যাপার বৃঝিলাম, তথন আমার ক্তাকে ডাকিয়া ব্রাইয়া বলিলাম যে, হাম্লেট রাজপুত্র,—তোমার সৌভাগ্যসীমার অতীত!—তুমি তাঁহাকে পাইতে পারো না। তারপর নানা উপদেশে তাহাকে নিষেধ করিয়াছি, দে যেন হাম্লেটের কোন উপহার গ্রহণ না করে; কিংবা তাঁহার প্রেরিত কোন লোককে কাছে আসিতেও না দেয়। ওফিলিয়াও সেইমত কাজ করিয়াছে। তাহাতেই হাম্লেটের চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে; এবং দেজন্য আমি যার-পর-নাই হঃথিত হইয়াছি।

রাজা। (রাণীর প্রতি) তুমি কি মনে কর,—ইহাই কারণ ? রাণী। হইতে পারে,—খুবই সম্ভব।

পলোনিয়াস্। আমার এই দেহ হইতে মন্তক ছিল্ল করিয়া লউন,—বৃদি ইহাই কারণ না হয়।

রাজা। আচ্ছা, আর কি উপায়ে আমর। ইহার পরীক্ষা করিতে পারি ?
পলোনিয়াদ্। আপনারা জানেন, হাম্লেট এই কক্ষমধ্যে অনেকক্ষণ
অবস্থিতি করেন। বথন তিনি এই কক্ষে আদিবেন, তথন আমি ওফিলিয়াকে
এখানে পাঠাইয়া দিব। এবং নিভ্তে থাকিয়া আমরা তাহা লক্ষ্য করিব।
বদি আমার কথা মিথ্যা হয়, তবে আমাকে আর রাজকার্য্যে না রাথিয়া বিদায়
দিবেন,—আমি কোনরূপ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইব।

সেই সময় হাম্লেট উদ্বাস্তবেশে, কি একটা পড়িতে পড়িতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। পলোনিয়াসের ইঙ্গিতমত রাজাও রাণী অস্তত্র চলিয়া গেলেন। পলোনিয়াস্ হাম্লেটকে জিজাসা করিলেন, "আমার প্রভূ,—মুবরাজ হাম্লেট। আপনি কেমন আছেন ?"

হাম্লেট। বেশ আছি।
পলোনিয়াদ্। আমি কে,—সাপনি জানেন ?
হাম্লেট। খুবই জানি।—তুমি একজন মংশু-ব্যবদায়ী।
পলোনিয়াদ্। না প্রভু!
হাম্লেট। আমি ইচ্ছা করি, তুমি একজন সংলোক হও।
পলোনিয়াদ্। সংলোক!

, তাই। এথনকার দিনে সংলোক হওয়া, আর দশ হাজার

देश बर्ग अकारक श्रीजन वाश्ति कता,-नमान कथा !

विनामिकान्। त्न कथा ठिक।

্ৰিছাম্লেট। স্ব্যাধনি মৃত কুৰুর-দেহে কীটপতকের স্বাষ্ট করে—ছাঁ, তেইবার না একটি কল্পা আছে ?

পলোনিয়াস। আছে।

হাম্লেট। দেখ, তাহাকে বাহির হইতে দিও না। গর্ভধারণ বিধাতার কপা বটে; ক্লিন্ত তাই বলিয়া তোমার কন্তা যেনুন গর্ভধারণ না করে।—বন্ধু! সত্রক থাকিও।

শংলানিয়াস্ আপনা-আপনি ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কথার অর্থ কি ? ইহাতে ব্ঝিলাম কি ? এগনও আমারই কন্তার চিস্তা! প্রথমে আমার চিনিতে পারেন নাই; বলিলেন, 'আমি সংস্ত-বাবসায়ী!'—ব্ঝিলাম অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রণয়ের উন্মন্ততাই আসিয়ছে। বস্ততঃ আমিও আমার খৌবনকালে একবার এমনি রোগের হাতে পড়িয়াছিলাম। আছো, পুনরায় আর কিছু জিজাসা করিয়া দেখি। (প্রকাশ্রে) আপনি, ও কি পড়িতেছেন ?

হাম্লেট। কেবল কথা,-কথা!

হাম্লেট উন্মন্তহার ভাগ করিয়া সব সমর সকল কথা না বলিবেও, সময়ে সময়ে এমন উত্তর করিছেছেন দে, তাহাতে পলোনিয়াদ্ মনে করিলেন,—যদি ইহা উন্মন্তহা হয়, তবে ইহাতেও বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। এমন সংবত উন্মন্তহা আমি দেখি নাই। সময় সময় হাম্লেটের কথাবার্ত্তা এত গভীর ও উচ্চভাবপূর্ণ যে, মনে হয়, মাল্ল প্রকৃতিত্ অবস্থায়ও ব্ঝি এমন চিস্তাপূর্ণ কথা বলিতে পারে না। বাহা হউক, আমার কন্তার সহিত একবার দেখা করাইয়া আমায় ব্ঝিতে হইবে,—এই উন্মন্তহার গতি কোন্ দিকে ?"

পলোনিয়াদ্ প্রস্থান করিলে, হাম্লেট যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ভি্
আবার প্রকৃতিত্ব হইলেন। কিন্তু তংক্ষণাং আবার তাঁহাকে উন্মত্তার জ্
করিতে হইল।—বেহেতু রাজা ও রাণীর প্রেরিড,— হাম্লেটের হুই জন বয়ৡ
হাম্লেটকে পরীক্ষার জন্ত তথায় উপস্থিত হুইল। তাহারা নানা প্রকারের

কথাবার্ত্ত। পাড়িয়াও কিছুই বাহির করিতে পারিল জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমরা এমন কি পাপ করিয়াছ যে, এই কারাগা প্রথম বয়স্ত। কারাগার গ

হাম্লেট। হাঁ, সমগ্র ডেনমার্ক,—একটা কারাগ

বিতীর বয়স্ত। তবে এই পৃথিবীও একটা কারাগার ?

হাম্লেট। নিশ্চয়ই। ইহার মধ্যে অনেক কারাগার, অনেক বন্দিগৃহ
আছে——তন্মধ্যে ডেনমার্ক সকলের অপেকা অধম।

প্রথম বয়স্থ। আমরা ত এরপ মনে করি না।

হাম্লেট। হয়ত তোমাদের কাছে ইহা কিছুই নয়। দেপ, ভাদ, বা মন্দ,—পৃথিবীতে কিছুই নাই। কেবল আমরা নিজেদের বৃদ্ধি বিবেচনায় ভাল ও মন্দ স্ষষ্টি করিয়া লই—আমার কাছে ছেনমার্ক কারাগার ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ৰিতীয় বয়স্ত। বোধ হয়, আপনার উচ্চ আশা,—আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভন্ত নহে বনিয়াই, এইরূপ মনে হইতেছে। সেই জন্তই আপনার কাছে ডেনমার্ক অতি সামান্তই বিবেচিত হইতেছে।

হাম্লেট। না, তাহা নহে। আমি অতি সন্ধীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও, অনন্ত ঐশ্বর্গের অধীশর বলিয়া মনে করিতে পারিতাম;—কিন্তু কতকগুলা ছঃস্থা তাহার প্রতিবদ্ধক স্বরূপ হইয়াছে।

প্রথম বয়স্ত। সেই ছঃস্বপ্ন গুলি,—ছ্রাকাক্ষ। কেন না, ছ্রাকাক্ষ ব্যক্তির,—স্বপ্নের ছারা মাত্রই অবলম্ম।

शम्रावि। यश निष्करे हारा!

দ্বিতীয় বয়স্থ। তা ঠিক। কিন্তু আমি গ্রাকাজ্কাকে ছায়ার ছায়া বলিয়া মনে করি।

হান্লেট। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে,ভিকুক ও সাধারণ লোক-গত্রেই কারা; আর রাজা, যোজা বা বীর,—সকলেই ছায়া মাত্র। কিন্তু সে কল কথা থাক্। তোমরা কি জন্ম এখানে আসিয়াছ,—তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আমি জানি, রাজা ও রাণী তোমাদিগকে এখানে আসিবার জন্ম লোক পাঠাইয়াছিলেন। প্রথম বয়স্ত। কি জন্ত ?

হাম্লেট। তাহা তোমরাই আমাকে বলিবে। যদি আদৈশব আমার তোমাদের স্নেহ থাকে, তবে সত্য করিয়া বল,—আমার অনুমান কিনা?

বয়শুৰয় তাহা স্বীকার করিল।

হাম্লেট। আমিই বলিতেছি,—কিছু দিন হইল, কেন জানি না, আমার স্থানর আনন্দ যেন চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। ক্রীড়া-কোড়কে আর আমার প্রবৃত্তি ন্থাই। এই শোভাময়ী পৃথিবী আমার চক্ষে শৃত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে! এই অনস্ত নক্ষত্রপূর্ণ স্থনীল আকাশ,—আমার মনে হয়, কেবল রাশিক্ষত বাপের সমষ্টি মাত্র। বিধাতার কি অপূর্ব্ব স্থাই,—মানব!——চিস্তায় কি স্থির!—মানসিক শক্তিতে কি অপ্রতিহত গতি!—আকৃতি ও গঠনে কেমন স্থলর কার্য্যোপযোগী!—কর্মে কি দেব-ভাব!—বৃদ্ধিতে দিতীয় ঈশ্বর-তুল্য!—সমগ্র জগতের সৌল্য্য,—সমগ্র প্রাণিমগুলের আদেশ !—তথাপি আমার মনে হয়,এই ধূলির সমষ্টি মানব,—আমার কি করিবে ?—নর বা নারী কেহই আমাকে স্থাী করিতে পারিবে না।

সেই বয়সাদ্বয় হাম্লেটের চিত্ত বিনোদনের জন্ম একদল অভিনেতা আনিয়াছিল। হাম্লেট এই নাট্য-সম্প্রদায়ের বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। বয়সাদ্বর্ম ভাহাদের কথা উল্লেখ করিলে, হাম্লেট অতান্ত আনন্দিত হইলেন দার কারণ তাহাদিগকে দেখানে আনাইয়া, অভার্থনাদির পর, ছই একটি অভিনয়েই হয়।" তাহাদিগকে আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তাহারা টুয়নগরের রাজা প্রায়া মৃত্যু ও তত্পলক্ষে রাণী হেকুবার বিলাপ অবলম্বন করিয়া, সেই স্থান আবৃা করিল। কেমন করিয়া সেই ছর্মল রাজাকে, শক্রগণ, নিচুররূপে হত্যা করিল, তেনন করিয়া তাহার নগরীতে শক্রগণ আগুন ধরাইয়া দিল,—কুদ্ধা রাণী কাদিতে কাদিতে প্রজ্ঞলিত রাজ-প্রাসাদের চারিদিকে কিরূপে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন;—বে মাথায় চিরদিন সোনার মৃক্ট পরিয়া আসিয়াছেন,—সেই মাথায় একটা চামড়ার কেটী বাধিয়া এবং তাড়াতাড়ি একথানি অতি সামান্ত বল্ধে অঙ্গ ঢাকিয়া,কিরূপে তিনি শৃত্য-পায়ে সেই আগুনের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন,—অভিনেত্গণ সেই সকল বিষয় আবৃত্তি করিতে লাগিল। বাহার।

দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, চক্ষের জলে তাহাদের বুক ভাসিয়া গেল।—অভিনয় বিলয়া কাহার এ মনে হইল না;—সকলে যেন চক্ষের সমক্ষে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। আর অভিনেত্গণও অন্তরের অন্তরে সে ভাব এমনি উপলব্ধি করিতে লাগিল যে, অভিনয়কালে, তাহাদের চক্ষেও অঞ্চ ঝরিল,—কণ্ঠ বাষ্পাক্ষ হইল।

হাম্লেট অভিনেতৃগণের প্রতি যথেষ্ট সম্ভষ্ট হইলেন,—আর একদিন তাহা-দিগকে প্রকাশ্যভাবে অভিনয় করিতে আদেশ দিলেন।

অভিনেতৃগণ বিদায় গ্রহণ করিলে হাম্লেট ভাবিতে লাগিলেন,—

"এই প্রায়াম ও হেকুবার ঘটনা কত শত বংসর অতীত হইল সম্পন্ন হইয়াছে;—এই অভিনেত্দল তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখে নাই,— অথচ তাহারা চোঁহাদের জীবন-সমস্থা অভিনয় করিতে করিতে চোথের জল কেলিল!—আর
আমি?—আমি কি?—তেমন যে পিতা, তাঁহার সেই ভীষণ হত্যা,—সে সকল
জানিয়াও আমি নিশ্চিন্ত আছি। যতই বিলম্ব করিতেছি, ততই আমার মনে
হইতেছে, বুঝি আমার পিতৃ-আজ্ঞা লক্ষন করিতেছি।—হায়, মহাপাপ!
কেমন করিয়াই বা প্রতিশোধ লই! রাণী সর্বাদাই আমার পাছে পাছে ফিরিতেছৈন। যথন রাণী না থাকেন, তথন তাঁহার কোন অন্তচরও আমার সঙ্গে সক্ষে
প্রাধাকে।"

কতক গুলালটের মানসিক যন্ত্রণা ও কাতরত। উত্তরোত্তর বর্দ্দিত হইল। তিনি
প্রাপ্তালিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এবং ভাবিতে ভাবিতে কেবল সেই
ব্যক্তিন মূর্ত্তির আদেশ-বাণীই তাঁহার স্থাতিপথে জাগরক হইতে লাগিল। পরস্ত ধটি কুদ্র প্রাণীর জীবন লইতেও হাম্লেট একান্ত ব্যথিত,—এমনই তাঁহার বভাব; অথচ এখন তাঁহাকে কর্ত্ত্ব্য-দায়ে পিতৃব্য-হত্যা পাপেও লিপ্ত হইতে
মুইবে।—তাই সেই ভীষণ প্রতিহিংসার সন্ধন্নে, তাঁহাকে অল্লে অল্লে অন্তর্প্ত হইতে হইতেছে।

হাম্লেট ভাবিতে লাগিলেন,—"সেই প্রেতমূর্ট্ডি যাহা বলিয়া গিরাছে, তাহা কতদ্র সত্য! যদি সেই মূর্টি কোন মন্দ অভিপ্রান্তে আসিয়া আমারই সর্ব্যনাশ করিবার জনী এইরপ পরামর্শ দিয়া থাকে ? প্রেত্যোনী সকল-মূর্জিই ধারণ করিতে পারে;—কে জানে তাহার মনে কি আছে!" হাম্লেট স্থির করিলেন, অগ্রে এই নটদিগের দারা, তাঁহার পিতার হত্যার স্থায় কোন এক ঘটনা অভিনয় করাইয়া, রাজা ও রাণীকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

তাহাই হইল। তিনি নিজেই সেই অভিনেয় অংশে ছই চারি কথা সংযুক্ত করিয়া দিয়া নটদিগকে শিক্ষা দিলেন। এবং সেই অভিনয় দেখিবার জন্ম রাজা ও রাণীকে অন্ধুরোধ করিলেন।

অনেক ভাবিয়া হাম্লেট স্থির করিলেন, "আরও একটু দেপিয়া সয়য় কার্য্যে পরিণত করিব। কি জানি, আমার এই উত্তেজিত অবস্থায়, এই অশুভ মুহুর্ত্তে, স্থাযোগ বুঝিয়াই বা সেই প্রেতমূর্ত্তি আমাকে ছলনা করিতেছে।"

(b)

এদিকে পলোনিয়াসের কথামত, ওফিলিয়াকে রাজপ্রাসাদের এক কক্ষমধ্যে রাথা হইল। সুবরাজ হাম্লেট সেই কক্ষে অনেকবার আসিয়া থাকেন। পলোনিয়াসের উদ্দেশ্য, এই অবস্থায় হাম্লেট ও ওফিলিয়ার কিরপ কথাবার্তা হয়, তাহা রাজা ও পলোনিয়াস্ অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়া লইবেন। হাম্লেটের ছঃথের উৎপত্তি প্রেমে কিংবা আর কিছুতে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। রাণীও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি ওফিলিয়াকে সংস্থাধন করিয়া বলিলেন,—

"বংদে, ওফিলিয়া! তোমার সৌন্দর্যাই যেন হাম্লেটের উন্মন্ততার কারণ হয়। এবং আশা করি, তোমারই গুণে যেন আমার পুত্র আবার প্রকৃতিত্ব হয়।" ওফিলিয়া। রাজি! আমিও সর্কান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আপনার আশা পূর্ণ হোক।

तानी अञ्चान कतिरान । भरानियां ग जांशत कन्यारक रिलानन,—

"ওফিলিয়া, তুমি এথানে বসিয়। এই পুস্তকথানি পড়িতে থাকো। এইরপ অবস্থায় তোমাকে দেখিলে, হাম্লেট বৃঝিতে পারিবেন যে, তুমি যেন এখানে একাকী তাঁহারই অপেকায় বসিয়া আছ। হায়, আমরা ধর্মের মুখোস পরিয়া আনেক সময় আমাদের অন্তরের পৈশাচিক ভাবও ঢাকিয়া রাখিতে পারি।—তবে তুমি এইখানেই থাক, আমরা কক্ষাস্তরে থাকিয়া যুবরাজের মনোভাব অবগত হইব।"

কথাটা হতভাগ্য ক্লডিয়াসের অন্তরে বিদ্ধ হইল। তিনি মনে মনে বলিজে লাগিলেন,—

"হার! মন্ত্রীর এই কথা বড়ই সত্য।—আমার সেই কার্য্য কি ভীষণ!"
সেই সময় যুবরাজ হাম্লেট সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার
আগমনের পূর্বেই, রাজা ও পলোনিয়াস, তাঁহার অলক্ষ্যে অস্তরালে সরিয়া
পড়িলেন। হাম্লেট মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া বিলাপ করিতে করিতে
আসিতেছিলেন। সে বিলাপ এইরপ:——

"জীবন ও মরণ এই **ছ'**য়ের কোনটী এখন অবলম্বন করিব <u>१</u>-- বাচিৰ ना मित्रि । निष्ठंत अमृरहेर्त अहे माक्न अञ्चाहात नीतर्य प्रश्न कताहे कि মুর্বাত্ত কিংবা এই সমুদ্রাণা বরণার বিকরে দ্রায়মান হইয়া, শত ধারায় তাহাকে অধিক বেগবতী করা প্রােজন ? মৃত্যু-নিদা; তাহার বেশী কিছু নয়। নিদ্রায় আধি-ব্যাধি-গ্রস্ত, বরণাপূর্ণ জীবনের সহত্র ছংখ ভুলিয়া থাকি। মৃত্যু--নিদ্রা; নিদ্রা কিন্তু স্বপ্রপূর্ণ। তাহাতেই অনেক গোলযোগ। মৃত্যু যদি স্বপ্নহীন নিদ্রা হইত, তাহা হইলে কোন বালাই থাকিত না। কেন না, মৃত্যু-নিদ্রায় কি স্বপ্ন সাদিবে, কে বলিতে পারে ? এই চিন্তা যদি না থাকিত,--আত্মহত্যা করিয়া সকল ছঃথের অবসান করি-তাম। হায়, সাধ করিয়া কে বল, জীবনের এই ঘাত-প্রতিঘাত, এই আলোক-আঁধার, এই বিল্প-বিপদ সহিতে চায় ? প্রবলের অত্যাচার, -গর্কিতের অহঙ্কার,--প্রত্যাথাত প্রণয়ের চ্কিন্স যন্ত্রণা, নির্গুণ অধমের হতে গুণবান্ ধার্মিকের অবমানন।,—হায়! কে এ সকল সহিতে চায় ? — ব্যবন কেবলমাত্র একথানা ছুরিকাঘাতেই সকল ছঃথের **অ**বসান হইতে পারে !--- ওহো, আমার মত এমন তঃথক্লিপ্ত জীবনে, এত বন্ত্রণার ভার বহন করিয়া, কে বাচিয়া থাকিতে চায় ? কিন্তু একটা কথা আছে। মৃত্যুর পর সেই দেশ — গেখান হইতে কেছ কথন কিরে নাই,— সেই (मन.—िक खानि दक्यन राष्ट्रे (मन!—जाहात िक्षा निम्ठप्रहे जग्नुश नरह, —সেই চিস্তাই সকল সম্ভল নষ্ট করিয়া দেয়, এবং জীবনের সমস্ত পাপ कार्या अनितक जाशाहेना जूल-हान, त्महे तम !--- এहेन्नत्भ तमिन जामात्मन বিবেকই আমাদিগকে মূর্থ বানাইয়াছে।---হায়! এই মৃত্যু-ভয়ই আমাদের

THE STATE OF THE

মনের সকল সম্বন্ধ মলিন ও বিনষ্ট করিয়া দেয়।—কিন্তু থাক্, ছদয় শান্ত হও। (প্রকাশ্রে) এই না স্থন্দরী ওফিলিয়া?——দেবি! ভোমার প্রার্থনার দুময় আমার পাপরাশি শুরণ করিও। আমি বড় পাপী।"

ওফিলিরা। (স্থগত) হায়, কি বিষাদ-মলিনমূর্তি! (প্রকাঞে) আপনি এতদিন কেমন ছিলেন ?

হাম্লেট। এই প্রশ্নে আমি তোমাকে ধন্তবাদ করিতেছি ;—আমি বেশ ছিলাম।

ওফিলিয়া। আপনি আমাকে অনেক প্রণয়োপহার দিয়াছেন। সেওলি অনেক দিন হইতে ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছি;— একণে ভাহা গ্রহণ করন।

হান্লেট। কৈ, না—আমি ত তোমায় কিছুই দিই নাই!

ওিফলিয়া। আপনি শ্বরণ করিয়া দেখুন,—আপনি দিয়াছিলেন।
সেই উপহারের সঙ্গে সঙ্গে এমন মধুর প্রণয়-কাহিনী ছিল যে,
তাহাতে সেই দ্রব্যগুলির মূল্য আরও বাড়িয়াছিল। কিন্তু হায়,
এখন আর সেদিন নাই,—সেদিন গিয়াছে!—কাজেই তাহা ফিরিয়া
লউন। দান করিবার সময় যে হৃদয় ও মন থাকে, ছই দিন পরে যদি সেই
ফদয় ও মন অয়য়প হয়, তবে সে দ্রের আর গৌরব কি ?—এই গ্রহণ
কর্জন।

হাম্লেট। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি কি ধার্মিকা!

७ कि निया। कि वनितन १

হামলেট। তুমি কি স্থারী ?

ওফিলিয়া। আপনি কি বলিতেছেন ?

হাম্লেট। বদি তুমি ধার্ম্মিকা ও স্কল্রী—ছই-ই হও, তবে ধর্ম ও সৌন্দর্য্য একত্রে মিশিতে দিও না।

ওফিলিয়া। ধর্ম ছাড়া সৌন্দর্য্য কি, আর-কিছুর সহিত মিশিতে পারে ? হাম্লেট। হাঁ, পারে,—নিশ্চয়ই পারে। অস্ততঃ এখন আমার ইহা বিখাস। হাঁ, সৌন্দর্য্যের ক্ষমতাই বেশী। ধর্ম, সৌন্দর্য্যকে আপনার মত ক্ষিবার আগেই. সৌন্দর্য্য ধর্মকে বিকৃত করিয়া ফেলে। একসময় এ কথাটা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।—ওফিলিয়া, আমি তোমায় ভালবাসিতাম।

ওফিলিয়া। বস্তৃতঃ, একদিন আপনি আমায় সে কথা বিশ্বাস ক্রিতে দিয়াছিলেন বটে।

হাম্লেট। কিন্তু আমার বিশ্বাস করা তোমার উচিত ছিল না।——কৈ, আমি তো তোমার ভালবাসিতাম না।

ওফিলিয়া। তবে আত্মলনে আমি আরও অধিক প্রতারিত হইলাম।

হাম্লেট। তাই বলি,— তুনি চির-কুমারী হইরা থাকে । কতকগুলা পাপীর প্রস্তি কেন হইবে ? দেখ, আমি সাধারণ লোকের ন্যায়ই সং; তব্ও আমি এত অপরাধে অপরাধী যে, মনে হয়, হায়! আমি যদি জন্মগ্রহণ না করিতাম!— দেখ, অমি অতান্ত গর্কিত, তরাকাজ্ঞক, প্রতিহিংসাপরায়ণ!— আরও বিস্তর পাপে পাপী। দে পাপ,— চিন্তায় আনিতে পারি না,— তাহা কল্পনারও অতীত। আমারে মত জীব প্রথবীতে থাকিয়া কি করিবে ? আমরা সকলেই দারুণ পাপী।— কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। তাই বলিতেছি, তুনি চির-কুমারী হইয়া থাকে। এবং চির-কুমারীর আশ্রমে বাও। তোমাব পিতা কোথার ?

ওিফিলিয়া। বাটীতে আছেন।

হান্লেট। তিনি যেন আর বাটীর বাহির হুইতে না পারেন। তাঁহার নির্ক্ দ্ধিতা নিজের বাটীতে বসিয়াই দেখাইতে থাকুন — বিদায়।

ওিকিলিয়া হাম্লেটের জন্ম বড়ই চিন্তিত হইলেন। করবোড়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে দেবতা। ইহাকে প্রকৃতিত্ব করিয়া দাও।

হাম্লৈট। দেখ, যদি তুমি বিবাহ কর, আমি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তোমার এই অভিশাপ দিতেছি,— তুমি তুষারনিন্দিত শুল্ল ও পবিত্র হইলেও কলঙ্কের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না। তাই আবার বলি,—সমির্বনি অনুরোধ করি, তুমি কুমারী-আশ্রমে প্রস্থান কর। একণে আমি বিদায় হই। আর যদি একান্তই বিবাহ কর, তবে একটা নির্বোধকে বিবাহ করিও। কেন না, বৃদ্ধিমানে জানে, তোমরা তাহাদিগকে কি দানবই বানাইতে চাও! তবে শীল্প—শীল্প কুমারী-আশ্রমে যাও;— আমি বিদায় হই। ওফিলিয়া। হে দেবত। ! ইহার উন্মত্তা দূর করিয়া দাও।

উদ্প্রাপ্ত হাম্লেট উদ্প্রাপ্তভাবেই বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা অঙ্গ চিত্র-বিচিত্র করো, তাহা আমি জানি। ঈশ্বর তোমাদিগকে একটি মুখ দিয়াছেন; কিন্তু তোমরা আর একটি মুখও তৈয়ার করিয়া লও। তোমরা নাচিতে থাকো,—আতি ভীষণ ভাবে চলিতে থাকো,—নানাপ্রকার শব্দ করো,—কদর্যা ভাবায় ঈশ্বরের স্প্ট-পদার্থ আহ্বান করো,—আর বলিতে গেলে, সকল বিষয়েই আপনাদের অতিরিক্ত সরলতা ও অজ্ঞতার ভাণ দেখাও। থাক্তু—সে কথায় আর কাজ নাই। আমি আর কিছু বলিতে চাই না। তবে, আমাদের আর বিবাহে কাজ'নাই। বাহারা ইতিপূর্কে বিবাহ্র করিয়াছে,—একজন বাতীত সকলে বাচিয়া থাকুক। অবশিষ্ট সকলে অবিবাহিত থাকুক।—তবে তুমি কুমারী-আশ্রমে বাও ?

হামলেট প্রস্থান করিলেন।

"একজন ব্যতীত"—এ কথা কাহাকে উল্লেখ করিয়া বলা হইল,—সরলা ওফিলিয়া তাহা বৃঝিল না। রাজা ও পলোনিয়াস্ অন্তরালে থাকিয়া এই সব কথা শুনিতেছিলেন।—পলোনিয়াস্ কিছু বৃঝিলেন না; কিন্তু রাজার বৃঝিতে বাকী রহিল না বে, এই একজন কে ?

হাম্লেটের এইরূপ চিত্ত-বিক্লতি দেখিলা, ওফিলিয়ার কোমল হৃদর একান্ত বাথিত হইল। তিনি গভীর ছঃথে, উচ্ছ্বদিত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—

"হার হার! এ কি হইল ? তেমন স্ব্জনপ্রিয়, উন্নত-হৃদয়, বিদান্,
বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তির এ কি দারণ অধঃপতন! সকল রাজকীর গুণের পরিচয়স্থল,
—রাজ্যের আশা ও তরসা,—সকল উৎকৃষ্ট গুণের আধার,—পণ্ডিত ও বোদা
—সকলের নয়নানন্দস্তরূপ,—হা বিধাতঃ! তেমন উচ্চাশয় ব্যক্তির এই
পরিণাম! আমার মত মন্দভাগিনী আর কে আছে ? ঘাঁহার স্থমধুর
বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর আমার হৃদয় মুয় করিত,—বাহা প্রবণে আমি আত্মহারা
হইতাম, আজ তিনি ছিয়তয়ী ভগ্ন বীণার ভার অবস্থিত!—সেই মধুর মোহন
মূর্ত্তি উন্মন্ততার পরিস্লান! হায়, কি হঃঝ!—বিধাতঃ! কি দেখিয়াছি, আর
কি দেখিতে হইল।"

তথন রাজা ও পলোনিরাস্ অন্তরাল হইতে বহিগত হইলেন। রাজার

বৃঝিতে বাকা রহিল না যে, প্রণয়ই হাম্লেটের উন্মন্ততার কারণ নহে, তাঁহার অস্তরের অস্তরে অস্ত চিস্তা জাগিতেছে। রাজা তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। পলোনিয়াস্ও এ প্রস্তাব অস্তমোদন করিলেন। কিন্তু বলিলেন,—"রাণীকে দিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হর। তিনি চেষ্টা করিলে বোধ হয়, হাম্লেটের উন্মন্ততার মূল কারণ বৃঝিতে পারিবেন। তার পর আপনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাই করিবেন।"

পলোনিয়াসের প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইলেন।

(a)

এইবার হাম্লেট সেই নটদিগের দারা নাট্টাভিনয়ের আয়োজন করিলেন। অভিনেয় অংশে, তিনি নিজে ছই চারি কথা সংগৃক্ত করিয়া দিলেন। উদ্দেশু,
—রাজা ও রাণীকে পরীক্ষা করা।

"ভিয়েনা নগরে গঞ্জাগে। নামে এক ডিউক ছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয়, উন্থান মধ্যে দেই ডিউককে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করে, এবং তংসঙ্গে তাঁহার বিধবা পত্নীর অবৈধ প্রণয়েরও অধিকারী হয়।"—অভিনয়ের অংশ এই। যুবরাজ হাম্লেটের পিতার মৃত্যু ও বিধবা মাতার বিবাহের সঙ্গে এই ঘটনার স্থাপত্ত সাদৃশ্য থাকাতে, —হাম্লেট নটদিগকে এই ঘটনাই অভিনয় করিতে বলেন।

তারপর তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু হোরেসিওকে বলিলেন,—

"হুর্ভাগ্য হাম্লেটের একমাত্র প্রিরন্থসন্ তুমি ! - তোমারই কাছে অস্তরের সকল কথা প্রকাশ করিতে পারি। —স্থথে হৃঃথে অবিচলিত যদি কেহ থাকে,—তবে সে তুমি। বিধাতার ক্রোধ ও আশীর্কাদ,—তুল্যরূপে তুমিই গ্রহণ করিতে পার। তোমার বলিতে কি, তুমি জানো, আজ রাত্রে সেই বিষম অভিনরের আয়োজন করিয়ছি।—রাজা ও রাণী উভয়েই তাহা দেখিতে আসিবেন। তথন খুব সাবধানে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিতে হইবে ——ইহা বেন বিশেষ-রূপে শারণ থাকে। আমি সর্কাকণ নির্লিপ্তভাবে থাকিব।"

হোরেসিও হাম্লেটের প্রস্তাব অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন। রাত্রিকাল। নির্দিষ্ট সময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল। নির্দিষ্ট সময়ে রাজা, রাণী, পলোনিয়াদ্ ও ওফিলিয়া প্রভৃতি অভিনয় দেখিবার জন্ম উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে অন্যান্ত লোকও আদিল। রাণী হাম্লেটকে নিজের কাছে বসিতে বলিলেন; কিন্তু হাম্লেট ওফিলিয়ার পার্থে বসিয়া বলিলেন,—"না মা, আমি এইখানেই বসি।"

অভিনয়ের প্রথম অংশে,—রাজ। ও রাণীর প্রবেশ। রাণী নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার আপন ভালবাস। জানাইতেছেন এবং নানাপ্রকার শপথ গ্রহণ পূর্বক বলিতেছেন,—বিদি এমনই হল বে. অংগ রাজার মৃত্যু ঘটে, তবে তিনি কথনই বিতীয় পার বিবাহ ক্রিবেন ন। । বাহারা সদয়হীনা ও নিষ্ঠ্রা,—প্রথম সায়ীকে বাহারা হত্যা করে, কেবল তহোদেরই বিতীয়বার বিবাহ করা শেভি পার।—রাণীর মুথে এই ভাবের কথা ব্যক্ত হইল।

অভিনয়ের এই সংশ দেথিয়াই হাম্লেট লক্ষ্য করিলেন,— তাঁহার পিতৃব্যের মুথে কিছু ভাবাস্তরের চিহু প্রকাশ পঠিতেছে।

তারপর যথন অভিনয়ের সেই রাজা উত্থানে নিদ্রিত হইলেন, তথন তাঁহার সেই আ্মার, চ্পি চ্পি সেগানে আসিয়া, সেই নিদিত রাজার কর্ণে বিষ প্রয়োগ করিল।—এই দৃশু দেখিবামাত্র হাম্লেটের পিতৃব্য,—েমেন কিছু চমকিত হইলেন;—যে ভাবে তিনি তাঁহার ভাতাকে হতা। করিয়াছিলেন, তাহা আদাস্ত তাঁহার মনে জাগিয়া উচিল। হঠাং তিনি এমনই অধৈষ্য ও চঞ্চল হইলেন যে, বেণীক্ষণ তথায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না,—অস্ত্রতার ভাণ করিয়া সহসা সেথান হইতে চলিয়া গেলেন।—রাজা চলিয়া গেলেন, স্তরাং অভিনয়ও সেইথানে বন্ধ হইল।

তপন হাম্লেটের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পাপ পিতৃব্যই তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে।—এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। তথন তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল,— তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি তাঁহাকে যে সকল কথা বিলিয়া গিয়াছে, তাহা ভৌতিক-ক্রিয়া বা গল্প নহে,—পরস্থ তাহা অফরে সক্রে সত্য। হোরেদিও-ও ইহা অনুমোদন করিলেন।

কে, রাজাও নিশ্চেট নন,—তিনিও বিধিমতে হাম্লেটের মনোভাব বিতে লাগিলেন। রাজার নিযুক্ত হাম্লেটের সেই চ্ইজন বয়স্ত নিকট উপস্থিত হইল। একজন বয়স্য বলিল, "রাজা এপান হইতে গিয়াই এমন অন্থির ও অধৈষ্য হইয়াছেন,——"

श्मरलं । मनाशास्य गांकि १

বরস্তা না,—কোপে।

হাস্লেট। তোমার উচিত, চিকিংসকের নিকট গিয়া ইহা বাক্ত করা।

বয়স্ত। আপনার জননী অতি ছঃখিত হইরা আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।—এখন আপনি আমাদের কথার যথার্থ উত্তর দিন।

হামলেট। তাহা তো পারি না।

বরস্তা কি পারেন না ?

ভাম্লেট। বথার্থ উত্তর দিতে। কেননা, আমার বৃদ্ধি-শুদ্ধি এখন ঠিক নাই। কিন্তু যাক্, - বে কথা হইতেছিল;—তোমরা বলিতেছিলে কি, আমার জননী—কি হইরাছেন ১

বয়স্ত। আপনার জননী আপনার ব্যবহারে একান্ত বিশ্বিত হইয়াছেন। হাম্লেট। ধ্যু পুল, বে তাহার মাতাকে এতদূর বিশ্বিত করিতে পারে!
——মার কিছু বলিবার আছে ?

বর্ভ। তিনি আপুনাকে ঘুনাইবার আগে একবার দেখা করিতে ব্লিয়াছেন।

হাম্লেট। তাহা করিব। -- আর কিছু বলিবার আছে ?

বয়স্য। আপনি একসমরে আমাকে ভালবাসিতেন----

হামলেট। এখনও তাই।

বয়স্ত। আপনার মনের এইরূপ ভাবান্তরের কারণ কি ?

হাম্লেট। তোমরা এরূপে আমার অস্তর অন্বেষণ কর কেন १

বয়স্য। আমাদের যেটুকু কর্ত্তব্য, যদি তাহার বেণী যাই,—জানিবেন, আপনার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভালবাসাই তাহার কারণ।

হাম্লেট। এ কথা কিন্তু আমি ভাল বুঝিতে পারি না।— তুমি এই বাশীটা বাদ্বাইতে পারো ?

বয়স্য। বাঁশী ? আমি ত বাঁশী বাজাইতে জানি না। হাম্লেট। আমি সভুরোধ করিতেছি। বয়স্য। সত্য বলিতেছি প্রভু, আমি কিছুই জানি না।

হাম্লেট। দেখ, মিথ্যা কহা যেমন সহজ, এই বাঁশী বাজনো-ও সেইরূপ সহজ। – বাঁশীর এই ছিদ্রগুলিতে এমনি করিয়া আঙ্গুল দাও,—এমনি করিয়া চাপিয়া ধরো;—স্কুন্দর বাজিবে। এই দেখ এই গুলি ইহার টিপ্।

বয়স্ত। কিন্তু প্রভু, ক্ষমা করুন ;—আমি ইহার কিছুই বৃঝি না। ।

হান্লেট। তবে দেখ, আমার কি অপদার্থ তৃমি তাবিরাছ!—তৃমি আমার বাজাইতে চাও? বেন তুনি আমার অন্তরের ছিত্র ও টিপ সকলই জানো!—তিই আমার জ্বনের সকল রহস্ত কুংকারে বাহির করিতে অভিলাষী হইনরাছ।—তাই তৃমি আমার এই ফনর-বাশীর নিয়ত্ম স্বর্থান হইতে উচ্চত্ম স্বর্থান বাজাইতে মানস করিয়াছ! সত্য বটে, এই বস্তে অনেক স্থমধুর গীত আছে, কিন্তু কৈ, তুমি তো বাজাইতে জানো না?—তুমি কি মনে করো, বাশী বাজানো অপেকাও আমাকে বাজানো সহজ ? না, তুল ধারণা তোমার। আমাকে বে কোনও বন্ধই তৃমি মনে করে। না কেন,—আবাত করিয়া তৃমি ইহা বাজাইতে পারিবে না!

ব্রদ্যের চমক ভাঙ্গিল। বুঝিল, অতি মূপের মত, রা**জপুলকে ছলনা** ক্রিতে আসা হইয়াছে।

সেই সময় পলোনিয়াদ্ সেথানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াও বলিলেন দে, রাণী হাম্লেটকে দেখিতে চাহিতেছেন। হাম্লেট মায়ের সহিত দাক্ষাতে দশত হইয়া সকলকে বিলায় দিলেন। তারপর মনে মনে বলিলেন, —"উঃ, কি গণ্ডীর রাঞি! এমনই গণ্ডীর নিশিতে প্রতিহিংসার কয়না কার্গ্যে পরিগত করিতে ইচ্ছা হয়! কিন্তু থাক্, - মাতা ডাকিতেছেন।——হে হাদয়! ভাঙ্গিয়া পড়িও না। মাতার প্রতি তোমার স্বাভাবিক আকর্ষণে,—আসল কথা বলিতে ভুলিও না। তাঁহাকে স্থতীক্ষ অসির আঘাত অপেক্ষাও অতি তীক্ষ কঠোর কথা শুনাইতে হইবে।—কিন্তু তার বেশী কিছু নয়; - পিতার নিষেধ।"

( >0 )

বলা বাহুল্য, রাজার ইচ্ছাক্রনেই রাণী,—হাম্লেটকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নটদিগের অভিনয়ে, হাম্লেটের ব্যবহারে, উভয়েই একান্ত ক্ষ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। একণে রাণী ও হাম্লেটে কি কথাবার্তা হয়, তাহা, জানিবার জন্য, রাজা, পলোনিয়াস্কে অন্তরালে থাকিতে বলিয়াছিলেন। কারণ নাতা-পুত্রে এমন কিছু কথা হইতে পারে,বাহা রাজার জানিবার আবশুক আছে:—অপত রাণী তাহা না বলিতেও পারেন। লুকাইয়া,— আড়ি-পাতিয়া কথাশুনার এই কৌশল,—প্লোনিয়াসের প্রকৃতির অন্তর্মপ। স্কু পলোনিয়াস্ এইরূপে পরের গোপনীয় কথা শুনিতে ভালবাদে।

যথাসময়ে হাম্লেট তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাং করিতে আসিলেন। মাতাকে জিজাসা করিলেন,—"মা, সংবাদ কি ?"

রাণী। হাম্লেট, তুমি তোমার পিতার নিকট অপরাধী হইরাছ।

হাম্লেট। মা, তুমি আমার পিতার নিকট অপরাধী হইরাছ।

त्रांगी। शाक्, शाक् - जूनि उ कि ছেলে- सांत्र्यी कवांव मिट्टह!

হাম্লেট। বাও, বাও, –তোনার প্রশ্ন বড় নিচুর !

রাণী। হাম্লেট, আমি কে, তাহা কি তুমি ভুলিতেছ পু

হাম্লেট। ঈশ্বরের দোহাই, তাহা নহে। আপনি রাণী,—আপনার স্বামীর ভাতার পদ্দী,—এবং আমার জননী।

রাণী। ভূমি যদি এই ভাবে আমার সহিত কথা কও, তবে বাহারা তোমার সহিত কণা কহিতে পারে, তাহাদিগকেই পাঠাইয়া দিব।

হাম্লেট। থাক্, থাক্,—উঠিও না। দর্পণে প্রতিবিধের ভারে আমি তোমাকে তোমার অন্তরের ছবি দেথাইব। না, সে পর্যান্ত অপেক্ষা কর।

রাণী। তুমি আমার কি করিবে? - আমার হত্যা করিবে না তো?— কে আছ এখানে প

অন্তরাল হটতে পলোনিনাস্ চীংকার করিয়া উঠিলেন—"কে আছ এখানে ? শাল্ল এস—শাল্পনা

হাম্লেট মনে করিলেন, বৃথি অন্তরালে থাকিয়া তাহার পাপ পিতৃতাই ভাঁহাদের কথাবার্তা ভনিতেছেন। হান্লেট স্থ্যোগ সুধিয়া উদ্ভাস্তভাবে শাণিত ছুরিকা লইয়া পলোনিয়াদের বক্ষে বসাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ সচিব তংক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাণী। হায়, এ কি করিলে !

হাম্লেট। তা আমি জানি না। ও কি রাজা নর ?

রাণী। হায়, কি ভীষণ কাজ করিলে !

হাম্লেট। সত্যই বটে,—রাজাকে হত্যা করিয়া রাজার ভ্রাতাকে বিবাহ করার ন্যায় ইহা ভীষণ!

রাণী। (চ্মকিতভাবে) কি, রাজাকে হত্যা ়ু

शम्लाष्ठे। हाँ, आमि তाहाहे विलाम।

তারপর যথন হাম্লেট দেখিলেন এবং বৃঝিলেন, পিতৃব্যক্রমে, অলক্ষ্যে, তিনি পলোনিয়াদ্কে হত্যা করিয়াছেন,—তথন তাঁহার বড় ছংথ হইল। কিন্তু পলোনিয়াদের নির্কৃত্বিতা ও অসদভিপ্রায় য়রণ করিয়া, সেই মৃতদেহকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"যেমন নির্কোধ তৃমি, তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে! কিন্তু সত্যই আনি তোনাকে বৃঝিতে পারি নাই।—ভাবিয়াছিলাম, বৃঝি পাপিষ্ঠ রাজা ওথানে লুকাইয়া আছে।"

হাম্লেট তাঁহার মাতাকে ছঃথপ্রকাশ করিতে দেখিয়া কহিলেন,—"বাহিরে তোমার এমন ছঃথ প্রকাশের আবশুকত। দেখি না। তোমার অন্তর যদি একাস্ত কঠিন হইয়া না থাকে, তবে আনি সেই থানেই আঘাত করিতে চাই।"

রাণী। আমি এমন কি করিয়াছি যে, তুমি এমনি ভাবে আমার সহিত কথা কহিতে সাহসী হও ?

হাম্লেট। এনন কি করিয়াছ ?—ম। আমার ! তুমি এনন কাজ করিয়াছ, যাহা রমণীস্বভাবস্থলভ সকল মাধুর্য এককালে তিরোহিত করে !—বাহা প্রকৃত ধর্মকে ছ্মবেশী দানবরূপে পরিণত করে !—যাহা নির্মাল প্রেমের শুল ললাট হইতে সকল সৌন্দর্য্য কাড়িয়া লইয়া, সেই ললাটোপরি যন্ত্রণাকর জালাজনক তীব্র প্রলেপ সংলগ্ন করিয়া দেয়। যাহা বিবাহের প্রতিজ্ঞাসকল জ্যা-ব্যবসায়ীর শপথগ্রহণের ভায় নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়!— হার, সে এমন কাজ,—বাহা মনে করিলে বোধ হয়, বিবাহের প্রতিজ্ঞারূপ দেহ হইতে তাহার আল্লাকে কে যেন কাড়িয়া লইতেছে! তোমার কার্য্যে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, ধর্ম যেন কেবল কতকগুলা অর্থহীন বাক্যের সমষ্টিমাত্র। তোমার এই ব্যবহারে আকাশের মুথ জালিয়া উঠে, এবং পৃথিবীও যেন প্রলয়ের দিন ভাবিয়া অন্তরের অন্তরে একান্ত যন্ত্রণা অন্তত্তব করে!

রাণী। হার, আমি এমন কি কাজ করিরাছি, যাহা, উল্লেখের আগে, প্রস্তাবনামাত্রেই এত ভরঙ্কর !

হাম্লেট। 'এমন কি কাজ ?'--স্মরণ করিয়া দেখ।----দেখ না, এই চিত্রথানিতে ছই ভাতার মূর্ত্তি পাশাপাশি কেমন সাজিয়াছে! এই শুভ ললাটে মাধুর্যা ও দৌলর্যোর কি অপূর্ব লীলা! দেবতানিন্দিত কি মনোহর মূর্ত্তি! কি উজ্জন নয়ন-তারা।—নেন ভীতি ও শাসনের মধুর সন্মিলন ! এই মধুর আফুতি দেখিয়া মনে হয়, যেন স্বর্গের কোন দৃত এক গগনস্থানী পর্বতোপরি দ গ্রায়মান হইয়াছেন ! পৃথিবীর যেখানে নাহা স্থন্দর, সকলের একত্র সমাবেশে এই মধুর আক্ততি যেন আদর্শ মানবের পরিচয়ত্ল—হায় মা, ইহাই তোমার স্বামীর মূর্ত্তি!--আর এই দেখ, পুনর্কার যাহাকে তুনি পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, এই তাঁহার মূর্ত্তি ! এই কুংসিত আফুতি যেন এই মধুর প্রতিকৃতিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। — মা আমার! তোমার কি চকু আছে ? এই স্থমহান পর্বত ছাড়িয়া কি তুনি প্রান্তর হুইতে জীবনের অবলম্বন গ্রহণ করিতে চাও?—হার, তোমার কি চকু আছে ? তুমি প্রণয়ের দোহাই দিতে পারো না-কেননা তোমার জীবনের এই সময়,-মনের প্রবৃত্তি আর ভেমন প্রবল নাই-চিত্ত শাস্ত এবং স্থির হইয়া, শেষ-বিচারের অপেকা করিতেছে। তোমার বে জ্ঞান নাই, তাহাও নহে। কিন্তু দে জ্ঞান অতি বিক্বত অবস্থার আছে। তোমার এই কাজ যে উন্মত্তার ফল, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ, উন্মন্ততা এমন করিয়া কাহাকে প্রবৃত্তির দাস করিতে পারে না। মা আমার ! কেমন করিয়া তোমার চকু এমন প্রতারিত হইয়াছিল ?—নরকের আঞ্জন ! তুমি যদি বর্থীয়দী নারীর সদয়ে এমন হর্দ-মনীয় লাল্সা জাগাইয়া ভূলিতে পারো, তবে যৌবনের উচ্ছুখল মত্তায় ধর্ম কেন না মোমের ভাগ নরম হইয়া লালদার আগতনে গলিয়া ঘাইবে গ त्य वंशतम क्रमरंबद त्यां विक वंदत्यत स्थाय मीकन क्रेस काहेत्म, - क्र्यमीय

প্রবৃত্তির উদ্দামগতি প্রশমিত হইয়া যার, সে বয়সে যদি যৌবনস্থলভ লালসা প্রবলা হইয়া উঠে, তবে যৌবনের দিনে বেগবতী প্রবৃত্তির উচ্ছ্রুলতা দেখিয়া অন্তকে দোষ দেওয়া যায় না !

রাণী। হার, হাম্লেট ! আর না--আর কিছু বলিও না। তৃমি আমার অন্তরের অস্তরে চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছ ! এবং সেই অস্তরের মধ্যে আমি দেখিতেছি, বড় গভীর ঘন-ক্ষা রেথা আমার সমগ্র জনমুটা আচ্ছের করিয়া আছে,—বেন তাহা আর কথন মুছিয়া বাইবে না। তোমার কথাগুলি শাণিত ছুরিকার ভায় আমার অস্তর ক্ষি করিতেছে। বংস, মিনতি করি, আর ও-কথায় কাজ নাই।

হাম্লেট। কি আশ্চর্যা ! বে,—নর্বাতী, পাপিষ্ঠ ও পিশাচ,—বে ভোমার সামীর তুলনার অতি অপদার্থ ও হীন,—সেই অধ্যাত্মা, বঞ্চ ও শঠ কিনা, ডেন্মার্কের রাজ-সিংহাসন ও রাজমুকুট আত্মসাং করিল !

রাণী। হাম্লেট, দোহাই তোমার,— আর না !----

এইরপ কথাবার্তা চলিতে চলিতে, সহসা হাম্লেট, সেই থানে তাঁহার পিতার প্রেত-মৃত্তি আবিভূতি হইতে দেখিলেন। হাম্লেট ভীত হইরা সেই মৃত্তিপানে চাহিলেন। রাণী হাম্লেটের সেই ভরবিশ্বিত ভাব দেখিয়া বৃঝিলেন, হাম্লেট সত্য সত্যই পাগল হইয়াছে। তার পর যথন হাম্লেট সেই প্রেত-মৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, তথন রাণী ভয়েও বিশ্বয়ে একার অভিভূত হইয়া পড়িলেন। হাম্লেট বলিতে লাগিলেন,—"ভূমি কি আমায় বলিতে আসিয়াছ, আমি তোমার আদেশ অবহেলা করিয়া রথায় সময় কাটাইতেছি ?"

প্রেভমূরি। আনার আদেশ ভূলিও না। তোমার সক্ষন বিলুপ্তপ্রায়;—
তাই আবার আমি আসিয়াছি। ঐ দেথ, তোমার জননী বিশ্বরে কিরপ
অভিভূত হইয়াছেন! ভূমি উহার অস্তরের এই অবস্থায় উহাঁকে রক্ষা কর।
কারণ, বাহারা শারীরিক হকাল, তাহাদের অস্তরে কল্পনার আধিপত্য বড়
বেণী।—কল্পিত ভরে উহাঁর মৃত্যু অবধি হইতে পারে। উহাঁর সহিত কথা কও।
হাম্লেট। (রাণীর প্রতি) তুমি কি ভাবিতেছ?

রাণী। আমি তোমার এই ভাবাভিনয়ে চমংক্বত হইয়াছি। আমি ত

কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—তুমি শৃত্তে কাহার সহিত কথা কহিতেছ ?

হাম্লেট। আমি তাঁহাকেই দেখিতেছি। দেখ, বিষয়ভাবেই তিনি চাহিয়া আছেন! যে কারণে ঐ মূর্ত্তি এখানে উপস্থিত, যদি তাহা প্রস্তরেও বিদিত থাকে, তবে সেই কঠিন প্রস্তরেও বিদীর্ণ হইয়া যায়!——আমার দিকে আর চাহিও না।—তাহা হইলে তোমার ঐ করণমূর্ত্তি দেখিয়া, অতি জ্ংখে, হরত আমি আমার সন্ধন্ন ভুলিয়া যাইব '——হরত শোণিতদর্শনের বিনিময়ে অঞ্চ বিসর্জন করিতে করিতে, আমায় এ জীবন গোয়াইতে হইবে।

রাণী। এ সকল কথা তুমি কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছ ?
হাম্লেট। তুমি কি কৃছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছ না ?
রাণী। না।——অনেরা ছ' জন ছাড়াত এপানে আর কেহ নাই!
হাম্লেট। এখন ৪, —ঐ দেখ, আমার পিতা কেমন আয়ে আয়ে চঁলিয়া
বাইতেছেন। ঐ দেখ,—এখনও দেখা যার।

রাণী। এ তোমার বিকৃত মস্থিকের কলনা মান।

হাম্লেট। কল্পনা ?— উন্মন্ততা ?—না মা, তাহা নহে। এই দেখ, আমার শিরায় শিরায়, তোমাবই ন্যায় শোণিতব্যাত প্রাহিত হইতেছে। এতটুকুও মনিয়ম আমাতে নাই। দেহ-যন্ত্র একটুও বেস্করা বাজিতেছে না। অতএব, আমার কথা উন্মন্তের প্রলাপ বলিও না। বিশ্বাস না হয়, আমায় পরীকাকরিয়া দেখ। মা আমার, 'আমি উন্মন্ত,—আমার কথা অসার প্রলাপ মাত্র',—এরপ ভাবিয়া, আর মনকে প্রবোধ দিও না! তাহা হইলে তোমার পাপ, — চির-আর্ত থাকিবে। সে ব্যাধি আর এ জন্মে আরোগ্য হইবে না। ঈশ্বরের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া অন্তপ্ত স্থারিত হইয়া, ভীষণ পাপ ভীষণতর করিও না। —মা! আমায়ও তুমি ক্ষমা কর।

রাণী। উঃ, হাম্লেট ! তুমি আমার অন্তর ছইভাগে বিভক্ত করিয়া দিলে ! হাম্লেট। দেই ত্ই ভাগের যে ভাগ বড় কালো, তাঁহা কেলিয়া দাও, আর যেটুকু পবিত্র, তাহাই রাখো !— সামায় বিদার দাও। কিন্তু অনুরোধ করি, মা আমার ! পাপ পিতৃব্যের শ্যায় আর তুমি গমন করিও না ! ধর্মবোধ আদৌ না থাকে, ধর্মের ভাগও দেখাও! অভ্যাস-রাক্ষ্মী মানুষের স্বাভাবিক ভাবরাশি বিনষ্ট করিলেও, সে ধর্মপথের যথেই সহায়;— কারণ ধর্মের ভাগ

করিতে করিতে সে এমন হয় যে, হয়—সেই ভাগ অস্তরের কল্ষিতা একেবারে
নিষ্ট করে, নয়—সেই কল্ষিতাকে শক্তিহীন ও নির্মীগ্য করিয়া ফেলে। তাই
বলি মা, ধর্মের ভাগও দেখাও! তারপর, যথন তোমার অস্তরে অমৃতাপ
আসিবে,—অমৃতপ্ত হইয়া যথন তুমি ঈশ্বরের করুণাভিক্ষা করিবে, তথন
আমিও তোমার নিকট আশীর্কাদ ও ক্ষমাভিক্ষা করিবে।

নাতা-পুত্রের কথোপকথন এই ভাবে সমা।
হাম্লেট পলোনিয়াদের মৃতদেহ টানিয়া
দেখিতে দেখিতে গভীর ছঃখে অভিভূত
স্বেহমরী প্রণয়িনী,—সরলা ওফিলিয়ার
অঞ্বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

**বিব্**য

হাম্লেট অনেক দিন হইতেই

ক্রুংশূল হইয়াছিলেন। হা
কিছু নিরাপদ হইতে পারে
তিনি উত্তমরূপে বুঝিলেন,
কারণ নহে। হাম্লেটের

চোথে পর্যান্ত যে উন্মত্তা
ভাবিয়া, আত্মকত-অপর

তাই হাম্লেটকে

কিন্তু প্রজা-সাধারণ

ক্লডিয়াসের
ারিলে, রাজা
মনে জাগিত।
লৈটের উন্মন্ততার
-এমন কি, মুংংউন্মন্ততা না

চছিল।

ই পকে
বিয়া, পুটে চথা
ত্রির প্রতিজন চদভ
ক্রডিয়াস্ও যে না

করিয়া, ক্লডিয়াস্ হান্লেটকে
ইংলতে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত বোধ
নিকট, ইংলতের কয়েক ব্যক্তিকে

কয়ণানি পত্র দিলেন। তাহাতে অস্থাস্ত কথার সহিত এইরপ লিখিত হইল বে, হাম্লেট কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী; ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেই যেন তাহাকে হত্যা করা হয়,—নানা কারণে এখানে তাহার প্রাণদণ্ড হইল না।

যপাসময়ে হাম্লেট তাঁহার ইংলওবাত্রার কথা শুনিলেন। তিনিও যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মনে মনে কিছু মন্দেহ করিয়া, কৌশল পূর্ব্বক তিনি দেই পত্রগুলি হন্তগত করিলেন, এবং তারপর তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন। যাহাদের উপর তাঁহার হত্যার ভার ছিল, তাহাদেরই হত্যার কথা লিখিরা, হাম্লেট সেই পত্রগুলি বন্ধ করিলেন, এবং যুগাস্থানে সেগুলি রাখিরা দিলেন।

ইংলণ্ড গমনকালে, হাম্লেট পণিমধ্যে একদল জলদন্য কর্ত্ব আধ্বাস্থ হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী লোক সকল তাঁহাকে সেই বিপদাবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। হাম্লেট নির্ভয়ে শক্ত-সল্থীন হইয়া সৃদ্ধ করিবার মানস করিলে, দয়্যগণ তাঁহার প্রতি শক্ত-ভাব পরিত্যাগ করিল। দয়াগণের আশা, হাম্লেটকে মুক্তি দিলে পুরস্কার স্বরূপ তাহারা কিছু পাইবে। তাহারা হাম্লেটকে ডেনমার্কের নিক্টবর্ত্তী এক বন্দরে প্রছিয়া দিল। হাম্লেট সেথান হইতে তাঁহার পিতৃব্যকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, কোন দৈব-ত্র্বটনায় তিনি পুন্ধার ডেনমার্কে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। পত্র প্রছিবার পরদিন হাম্লেট রাজধানীতে উপ্রতি হইলেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই তিনি এক অতি মর্মভেদী করণদৃশ্য দেখিলেন।

পলোনিয়াসের মৃত্যুর পর হইতে ওফিলিয়ার আনন্দ-উল্লাঘ্ধ এবং চিডের প্রক্লতা সকলই অন্তর্হিত হইয়াছিল। একে পিতার মৃত্যু, তার উপর এই ছঃখ যে, যাহাকে তিনি প্রাণাস্থপণে ভালবাসেন,—দেবতার প্রায়াকে ক্লেরে আরাধনা করেন, তাহারই হত্তে তাঁহার পিতার মৃত্যু মাট্রা এই নিদারণ মনতাপ ও গভীর অভিমানে,—সরলা বালিকার সকল ক্লিয়ে।

হিত হইল,—শেষে উন্মন্ততা আসিল। সেই অবধি, চিন্তের সেই বিক্কৃত অবস্থায়, উন্মাদিনী ওফিলিয়া, কথন কাঁদিতে কাঁদিতে চোথের জলে বুক্ ভাসাইয়া দেয়, কথন বা সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে পুষ্পরাশি উপহার দিয়া বলিতে থাকে,—"এই লও, ইহা আমার পিতার সমাধি উপলক্ষে দান।" কথন বা পিতার মৃত্যুব্যাপার লইয়া গান করে; কথন বা প্রণয়-সন্ধীত গাহিয়া বেড়ায়। কথন বা অর্থহীন প্রলাপ করিতে থাকে;—যেন পূর্ব ঘটনার শ্বৃতিমাত্র তাহার নাই।

রাজা ও রাণী ওফিলিয়ার এই অবস্থা দেখিয়। একান্ত হংথিত ও ব্যথিত হইলেন। • প্রথমতঃ পলোনিয়াসের মৃত্যু,—এবং হাম্লেটের হন্তেই সেই মৃত্যু,—এবং তারপর হাম্লেটের অন্তর্জান,—এই সকল চিন্তাতেই যে বালিকার এইরূপ চিন্তবিক্তি ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও বৃদ্ধিতে বাকী রহিল না।

এদিকে প্লোনিরাদের পুত্র লেয়ার্টিস্, যথাসময়ে পিতার মৃত্যু ও ভরিনীর উন্মন্ততার কথা অবগত হইলেন। হাম্লেটই এই ছই অনর্থের কারণ,—তাহাও তিনি শুনিলেন। ক্রোধে, ফোভে ও প্রতিহিংসায় জর্জারিত হইয়া, লেয়ার্টিস্ ডেনমার্কে উপস্থিত হইলেন। তিনি কতকগুলি সৈম্ম সংগ্রহ করিয়া ডেনমার্কে আসিলেন।

যথন রাজা ও রাণী, ওফিলিয়া ও হাম্লেট সম্বন্ধীয় কথাবার্তা কহিতেছিলেন, — সেই সময় সহসা লেয়ার্টিস্ সসৈন্তে রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিল। এবং স্বয়ং রাজার সন্মুথে উপস্থিত হইয়া বলিল,— "হতভাগ্য নরপতি! বলো,— স্থানার পিতা কোথায় ?"

রাণী। লেয়াটিস্, ধীরে-বীরে কথা কও।

লেয়াটিন্। আমার ধৈর্য্য নাই।—কোন শোণিত-বিন্দৃতে ধৈর্য্য থাকিলে, তাহা আমার পিতার শোণিত নহে!

শ্রীজা। লেয়াটিস্, সহসা তোমার এ ভাবে আসিবার কারণ কি ? তুমি

লৈকাৰ্টিস্। প্ৰায় পিতা কোথায় ? দ্বাৰ্জা।

়করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিল ?—আমি রাজা মানি না,

ধর্ম মানি না,—আমার বিবেক-বৃদ্ধি দূর হউক,—নরকও আমি গ্রাহ্ম করি না;—আমি আমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে চাই!

রাজা ধীরে ধীরে বৃঝাইতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতাকে হত্যা করেন নাই। স্থিরভাবে শুনিলে লেয়ার্টিস্কে একে একে তিনি সকল কথাই বলিতে পারেন,—ইহাও বলিলেন। কিন্তু লেয়ার্টিস্ অধীর, অস্থির, উত্তেজিত এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ,—তাহাকে বৃঝানো দায়।

দেই সময় ওফিলিরা,—লতা-পাতা-কুলে ভূষিতা হইয়া, উন্মাদিনী বেশে, গান গারিতে গায়িতে সেইখানে উপস্থিত হইল। সেই বিষাদপূর্ণ করুণ দৃশ্ঞে লেয়ার্টিসের চক্ষে জলধারা বহিল। লেয়ার্টিস্ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—

"বে আগুন আমার মাথার জলিতেছে, তাহাতে আমার বৃদ্ধি, বিবেচনা,—
সমস্তই এককালে ভন্ম করিয়া কেলুক্। এই চক্ষের জল,—চকুকে চির-অন্ধ
করিয়া দিক।—ওফিলিয়া! তোমার এই উন্মন্ততার সমূচিত প্রতিশোধ
আমি লইব।—বে তোমার এই দশা করিয়াছে, তাহার রক্ত দর্শন করিব।
হায় প্রকৃটিত কুসুম! প্রিয় ভগিনি! স্থহাসিনী ওফিলিয়া!—হা ঈশ্বর! এই
নিদ্ধলম্ক বালিকার এ কি করিলে?"

তথন ও ওফিলিয়া আপন মনে গান গায়িতেছে।

লেয়ার্টিদ্ আবার বলিল,—"ভগিনি! যদি তুমি প্রকৃতিস্থাকিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতে, তাহা হইলেও বোধ হয়, আমি এতদূর উত্তেজিত হইতাম না। কিন্তু তোমার এই বিবাদময়ী করুণমূর্চি,—এই শোকাতুর মলিন বেশ,—ইহা দেখিয়া আমার প্রতিহিংসার আগুন আরও বর্দ্ধিত বেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

তথনও ওফিলিরার গান চলিতেছে। সে গান,—তাহার পিত।
মৃত্যুসম্বনীয় কথা লইয়া রচিত। এইরূপ গান গায়িতে গায়িত
আপন মনে চলিয়া গেল।

লেগার্টিস্ শিরে করাখাত করিয়া পুনরায় কছিল, ছায় ঈশ্বর্ট ইহা দেখিতেছ !"

রাজা! লেরাটিন, ভোমার হুংথে আমি যে এক্সাস্ত হুংখিত,

তুমি মন দিরা আমার কথা গুন। তোমার এই হুংথমর ঘটনার
লিপ্ত নহি,—ইহা তুমি বিচার করিরা দেথ। যদি আমার
াও, তাহা হইলে তুমি আমার এই রাজ্য, রাজ-মুকুট, জীবন,—এ
অন্থরোধ,—একটু ধৈর্য্যের সহিত আমার সকল কথা গুন।
বলিয়া রাথিতেছি, তোমার হুংথের কারণ দূর করিতে, আমিও
তোমার সহায় হইব।
বী সেথানে উপস্থিত ছিলেন না।
কথায়, এবার লেয়ার্টিস্ একটু প্রকৃতিয় হইল। রাজার নিকট
। হুর্ভাগ্য হাম্লেটকে একমাত্র অপরাধী স্থির করিয়া, তাঁহার
রনির্যাতনে ক্রতসক্ষর হইল।

## (50)

স্থযোগ বৃঝিয়া, পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াস্, হাম্নুলটের ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইল। লেয়ার্টিস্ তাহার পিতৃহস্তার প্রাণবধ করে,—ক্লডিয়াস্ প্রকারাস্তরে সেই কথা বলিয়াই, উদ্ধৃত ও ক্রোধোন্মন্ত বুবা লেয়ার্টিসকে অধিকতর উত্তেজিত করিতে লাগিল। অধিকন্ত ইহাও বলিল বে, হাম্লেট তাঁহার বিক্দেও উত্তেজিত হইয়াছে।

লেয়ার্টিস্ জিজ্ঞাসা করিল,-- "আপনি এসমন্ত জানিয়া-শুনিয়াও তাহার প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করেন নাই কেন ?"

রাজা। তাহার ছইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, হাম্লেট আমার প্রিয়তমা গারটুডের একমাত্র পুত্র। পুত্রের মুখ চাহিয়াই রাণী মৃত রাজার শোক বিশ্বত হইয়া আছেন। তারপর তাঁহার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের এমনই সম্বন্ধ বে, নক্ষত্র যেমন কিছুতেই কক্ষচ্যুত না হইয়া স্বাভাবিক গতিতে পরিভ্রমণ করে, আমিও তেমনি তাঁহাকে লইয়া জীবন-পথে ভ্রমণ করিতেছি। দিতীয়তঃ, প্রজা-সাধারণের শ্বেছ ও ভক্তি,—হাম্লেটের প্রতি এত অধিক যে, তাহারা হাম্লেটের সকল অপরাধই ভূলিয়া যায়। স্ক্তরাং আমি ইচ্ছা করিলেও, সহসা কোন দগুবিধান করিতে পারি না।

লেয়ার্টিন। ও: ! সেই জন্যই আমি পিতাকে হারাইয়াছি ! জ্ঞাই আমার তেমন স্বেহময়ী ভগিনীর এমন দশা হইয়াছে।

পাপিঠ ক্লডিয়াদ্, লেয়ার্টিদের ছঃথে সহামুভৃতি প্রকাশ করিয়া, হামুলেটের বিৰুদ্ধে লেয়ার্টিসকে আরও উত্তেজিত করিতে লাগিল। ক্লডিয়াস বলিল.—

"দেথ. যদি তোমার যথার্থ পিতৃভক্তি থাকে,—যদি মৃত-পিতার স্থৃতি প্রকৃতই তোমার হৃদয়ে জাগরক থাকে,—এবং যদি এই অপূর্বস্থলরী, মেহমরী ভগিনী

ওফিলিয়ার ঈদুশ শোচনীয় অবস্থায় তুমি জ্বরে আঘাত পাইয়া থাকো,—তবে ইহার প্রতিশোধ লওয়া তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই প্রক্রিশোধের সম্মক্ উপায় স্বামি তোমায় বলিয়া দিতেছি। হাম্লেট এবং তোমার বাছবল ও রণকৌশল.—সকলেই বিদি প্রশংসা শুনিয়া, হামলেটের তোমার সন্ধরসিদ্ধির জন্ম শী তোমাতে কৃত্রিম যুদ্ধ হইবে।-সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ যুক্ষের আহ্বানে তা দেই স্থযোগে স্থতীক্ষ অসি বাহুল্য, আমি অনেক ভাবি হীন উপায় হইলেও, সকল

উভয়ের পরামর্শক্রমে ক্র कृशार्ग विष गांथारेका तांथिरव তাহাতেই হাম্লেটের মৃত্যু আন্বায

সহসা হাম্লেটের বিনাশসাধ্য

অনেকবার এমন হইয়াছে. তোমার ংহার ভাব জাগিয়াছে**। আ**মি ষ্ট্র করিয়া দিব যে, হামলেটও মাদের উভয়ের বীরত্বের পরিচয় দংপ্রকৃতি ও উন্নতহৃদ্য় : সহসা ান সন্দেহই জাগিবে না। তুমিও ার কর্ত্তব্যপালন করিবে।—বলা ই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা ন। করিয়া দেখিয়াছি,— ইহা ভিন্ন পথ নাই।"

হইল যে, লেয়ার্টিস্ তাহার শাণিত . দেহে অতি অৱমাত্র বিদ্ধ হইলেও

পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াদ্ আরও এক উপায় উদ্ভাবন করিল। বিষমিশ্রিত এক পানীয় প্ৰস্তুত করাইয়া রাখিবে,—ৰলিল। যথন যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া হাম্লেট জল বা হ্বরা চাহিবে,—সেই সময় সেই মহাপাপ পিতৃব্য, সেই বিষাক্ত পামীয় হাম্লেটকে দিবে।—তাহাতে হাম্লেটের মৃত্যু আরও শীঘ্র ঘটবে।

যথন এইরূপ পরামর্শ চলিডেছিল, সেই সময় রাণী সেই গৃছে প্রবেশ করিয়া শংবাদ দিনেন বে, ভফিলিয়া সহসা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

লেয়ার্টিন্ অতিমাত্র হৃংথে ও বিশ্বয়ে বলিয়া উঠিল,—"এঁয়া! জলমগ্ন ছইয়াছে,—কোথায় ?—কিরূপে ?"

রাণী। বেথানে কুদ্র নদীর ধারে উইলো গাছগুলি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, নদীর জলে আপনাদের ছায়া দেথিয়া থাকে, ওফিলিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিল।—কেহ দেথে নাই, এবং কেহ জানিতে পায়ে নাই,—অভাগিনী গায়ে কত লতা-পাতা-ফুল পরিয়া, নানা ফুলে মালা গাঁথিতে গাঁথিতে, সেই নদীর ধারে, সেই উইলো শাখা-পাশে কি ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল়।—তারপর একটি কুদ্র শাখার উপর, কুদ্র পা হ'খানি রাথিয়া, এক উচ্চ শাখায়, য়েমন তাহার সেই সাম্বের ফুলমালা ঝুলাইয়া দিতে যাইবে, অননি তাহার সেই পাদদেশস্থ কুদ্র ডালটি ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সেই সঙ্গে সেই সোনার প্রতিমাও ডুবিয়া গেল! শুনিলাম, যে পরিছেদ সে পরিয়াছিল, সেই পরিছেদের সাহায়েয়, কিছুক্ষণ সে, জলের উপর ভাসিয়াছিল—তদবস্থায়ও নাকি বালিকা, আপন ভাবে বিভোর হইয়া, তাহার সেই সভাবসিদ্ধ মধুরকণ্ঠে মধুর গান গাহিয়াছিল;—বন স্বর্গের কোন দেববালা আপন মধুর জীবনের মধুর আনন্দে আত্মহারা হইয়া, সেই গান গায়িতে ছিলেন! কিন্তু হায়! আর অধিকক্ষণ এ দৃশ্য রহিল না—এইয়প গান গায়িতে গায়িতে, সেই ফুটন্ত নলিনী অতলজলে ডুবিয়া গেল।

লেয়ার্টিস্। তবে ডুবিরাই গিয়াছে! আর নাই ?— হার তোমাতে অনেক জল আছে,—তবে আর চক্ষের জল কেলিব ন তবুও মন ব্ঝে না। তবুও চোথে জল পড়ে। হার, চোথের এ থাক,—আনি অবশুই ইহার প্রতিশোধ লইব।—রাজন্! বিদার চোথের জলে মনের এ আগুন নিবিয়া না যার, তবে ইহা দিগুণবেনে উঠিবে!——আর না,—বিদার।

( \$8 )

হাম্লেট রাজধানীতে পঁছছিয়া, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে হোরেসিওকে সমভিব্যাহারে লইয়া, এক সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কাহার জন্ম একটি কবর প্রস্তুত হইয়াছে। এদিকে রাজা, রাণী, লেয়ার্টিস্, পুরোহিত এবং অস্তান্ত বিস্তর লোক,— ওফিলিয়ার সংকারের জন্ত সেই সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন। হাম্লেট ও হোরেসিও সকলের অজ্ঞাতে,—অস্তরালে রহিলেন।

একে একে সংকারের সকল নিয়ম প্রতিপালিত হইলে, লেয়ার্টিন্
পুরোহিতকে জিজ্ঞানা করিলেন,—"আর কি করিতে হইবে ?— আর কি বাকী
রহিল ?"

পুরোহিত। আর কিছুই করিতে হইবে না। সংকার সম্বন্ধে আমাদের যতদুর ক্ষমতা ও অধিকার, তাহা পালন করিয়াছি।

লেয়ার্টিদ্। আর কিছুই করিবার নাই?

পুরোহিত। আর কিছুই করিবার নাই। যাহার আত্মা শান্তিস্থথে নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার সেই শান্তিপূর্ণ আত্মার ন্যায় এই শেষ কার্য্য শান্তিপূর্ণ হইতে পারে না।

লেরার্টিদ্ ক্ষিপ্তের স্থায় বলিয়া উঠিলেন,—"তবে এই স্থবর্ণ প্রতিমাকে কবর মধ্যে শান্তিত কর,—এবং এই নির্দ্ধল স্থ্যমাময় দেহ হইতে স্বর্গীয় পারিজ্ঞাত প্রকৃটিত হউক।—পুরোহিত ! আমার ভগিনী স্বর্গের করণামগ্নী দেবী হইবেন, আর তুমি নরকে পড়িয়া চীৎকার করিবে।"

রাণী অগ্রসর হইয়া ওিদিলিয়ার দেহোপরি পুশরাশি ছড়াইলেন; বলিলেন,
্ "ওিদিলিয়া! তুমি যেমন কুস্থাকোমলা স্থলরী, এই কুস্থাগুলিও তেমনি
মধুরে মধুর মিশিয়া বাক। বড় সাধ ছিল, তোমাকে হাম্লেটের পার্শ্বে দেপিয়া,
স্থামার দাধের পুল্রবধ্রপে তোমাকে বরণ করিব;—তোমাদের মধুর বাসর
মধুর শোভায় সাজাইয়া দিব;—কিন্ত হায়! আজ তোমার কবরে আমাকে
পুশ্ব্রণ করিতে হইল।"

লেরাটিন্ অতিমাত্র তৃংথে ও মনস্তাপে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—
"ওঃ! যাহার জন্য আমার স্নেহময়ী ভগিনীর আজ এই দশা, তাহার
মস্তকে শত সহস্র বিপদ্পাত হউক!——বিলম্ব করো, এ স্থোনার দেহ
মাটীতে ঢাকিও না। আমি আর একবার দেখিয়া লই,—আর একবার
ইহাকে বুকে করিয়া তুলিয়া লই।"

লেয়ার্টিন্ কবর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, এবং ওফিলিয়াকে বকে ধারণ

কবিয়া বলিল,—"এইবার তোমরা এই কবর, মাটীতে ঢাকিয়া ফেল !—আমি আবে উঠিব না। হুর্ভাগ্য ভাই-ভগিনীর উপর মাটী ফেলিয়া দিয়া. তোমরা মাটীতে মাটীতে এই স্থান গগনস্পর্শী পর্বতে পরিণত করে।।"

হামলেট আর স্থিরভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না,— দারুণ ছঃথে ও অন্তর্গাতনায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইল। আর লেয়ার্টিসের সেই মর্ম্মভেদী শোক,—বর্ণনাতীত।—আকাশের তারাও বঝি সে শোকে নিম্পন্দ ছইয়া রহিল, এবং সেই ব্যথিত হৃদরের শোক-গাথা বৃঝি তাহারা নীরবে ভূনিতে লাগিল। সহদয় ভাদ্লেট ইহা বুঝিলেন। সহসা তিনি অগ্রসর হইয়া সকলের मन्नुर्थ माँ फोरेटनन, এবং मिट करत मर्था नाकि हिन् भिष्टलन। तन्ना हिन् थ কুর্ধিত ব্রাদ্রের স্থায়, হাম্লেটকে নিকটে পাইয়া আক্রমণ করিলেন।

রাজা ও রাণী উপর হইতে লেয়াট্রস্কে নিরস্ত হইতে বলিলেন। ছই জনে কবর হইতে উপরে উঠিলেন। কিন্তু তথনও পরম্পর পরম্পরকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা পাইতেছন। হামলেট বলিলেন,—

"লেয়াট্রন, তুমি জান না, ওফিলিয়াকে আমি কিরূপ ভালবাসিতাম! সহস্র প্রাতার স্নেহ, আমার এ ভালবাসার কাছে অতি তুচ্ছ,—অতি হীন। তুমি ওফিলিয়ার জন্ম কি করিতে পারো ? জগতে এমন বিপদ, এমন যন্ত্রণা, এমন বিষম ঘটনা কি আছে.--্যাহা আমি ওফিলিয়ার জন্ম স্থাথে আলিঙ্গন কল্পিক্রা পারি !—তুমি তাহা পারিবে ? তুমি কবরের মধ্যে তাহার সহিত ত চাও, আমি কি চাই না ?—লেয়াটিন্! ভন, আমিও প্ৰে া ;—ওফিলিয়ার ভ্রাতা বলিয়াই ভালবাসিতাম ; কিস্ক ভো াসায় কিছুই যায়-আসে না।" এখ

তৈ প্রস্থান করিলেন,—একটুও বিলম্ব করিলেন না। অনুসরণ করিলেন। রাজা ও রাণী লেয়ার্টিসকে বুঝাইতে नाशि ট পাগল,—তাহার ব্যবহারে রাগ করা উচিত হয় না। দ্ চুপি চুপি লেয়াটিদ্কে তাহার পূর্বকথা শ্বরণ করাইয়া কিন্তু मिन **ए**ग, श्राप्तनार्वित स्थिति । मिन ।

হোর

( >0)

সাময়িক উত্তেজনার ফলে, লেয়াট্রিসের প্রতি ছ্র্ক্যবহার করিলেও, হাম্লেট লেয়াট্রিসের জন্ম আন্তরিক ছঃথিত। বস্ততঃ, এক সময় হাম্লেট ও লেয়াট্রিসের মধ্যে প্রকৃতই ভালবাসা ছিল। হাম্লেট তাহা স্মরণ করিয়ালেয়াট্রসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যথাসময়ে ছই জনের মধ্যে আবার স্থ্য-ভাব সংস্থাপিত হইল। কিন্তু যতই হউক, লেয়াট্রিসের অন্তর একেবারে নির্মাল হইল না। প্রতিহিংসার ছর্ক্মনীয় চিন্তা, অন্তরের অন্তরে লুক্কায়িত রহিল; তাহার উপর পাপির্ফ রাজার কুমন্ত্রণাও ইন্থনস্বরূপ হৈল। স্থতরাং, কিঞ্চিৎ বিলম্বে হইলেও, হাম্লেটের প্রতি তাঁহার বৈর-নির্যাতন, স্মুব্ছা-কর্ত্রবের মধ্যে গণ্য হইল।

ষথাদিনে ক্লভিয়াসের কৌশলে হাম্লেট ও লেয়াট্রিস,—পরস্পর ক্লতিম মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হাম্লেটের উদারচিত্তে কোন ভয়, উদ্বেগ বা সন্দেহ ছিল না। বিশেষ এমন থেলা প্রায়ই হইয়া থাকে;— আজিও যে তাহা নহে, কে বলিল!

পরস্ক এইরূপ কৃত্রিম যুদ্ধে স্থতীক্ষ অসি ধারণ করিবার নিয়ম না থাকিলেও, লেয়াট্রিস বাক্য-কৌশলে তাহা ধারণ করিল। এবং পূর্ব্ধ-অভিসন্ধিমত সেই শাণিত রূপাণ বিষাক্ত করিয়াও লইল। বলা বাহুল্য, সর্লচিত্ত হাম্লেট ইহার কিছুই ব্ঝিলেন না।

ক্রীড়া আরম্ভ হইল। রাজা ও রাণীর সহিত বহসংথাক ক্রিটানে উপস্থিত রহিল। পাপিঠ রাজা পূর্ব সম্বর্মত বিষাক্ত রাথিয়াছিল।

ক্রীড়া চলিতে লাগিল। কথন হাম্লেট আহত হন, কথ হন। রাণী স্বাভাবিক পুত্রমেহে, কথন আসন হইতে উঠির্মী ঘর্মাক্ত ললাট মুছাইতে বান; রাজা কথন বা হাম্লেটের বি আনন্দ প্রকাশ করেন। এই ভাবেই ক্রীড়া চলিতে লাগি

রাণী পিপাসিত হইয়া, রাজার নিকট যে পানীয় ও
করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা নিষেধ করিলেন। কিব্রী ক্রিক্তির বিগত
না থাকায়, সে নিষেধ-বাক্য'না শুনিয়া,তাহা পান করি

সেই বিবাক্ত পানীয়,—রাণীর গলাধংকরণ হইয়াছে। মহাসমস্থার মধ্যে পড়িয়া তিনিও কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

ক্ষডিয়াসের কুমন্ত্রণা, অস্তরে জাগিয়া থাকিলেও,লেয়াট্রিস্ সহসা হাম্লেটকে আক্র ক্রিটিড্র প্রারিলেন না। বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। কি ক্রিটিট্রেটিস্ কান্ত হইলেন না,—তিনি হাম্লেটের দেহে সেই শাণিত কুপার্থ ক্রিটিলেন। অগত্যা হাম্লেটও লেয়াট্রসের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার ক্রিটেড্রাব্রিট্রলেন।

শ্রীর ক্ষেক্ত কর্ম বেধা রাণী,—সেই বিধাক্ত পানীয়ের প্রভাবে মৃতপ্রার হইরা পভিবেন। বিবের বন্ত্রণায় অন্থির হইরা, ভ্তবে পড়িয়া, তিনি ছটফট ক্ষিক্তে লাগিলেন।

ক্রিকেট ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। রাজা বলিলেন,—"তোমরা বেলিকে বেলিতে সত্য সত্যই এইরূপ শোণিতাক্ত হইবে,—ইহা কে জানিত? জোনাকের শোণিতদর্শনে কোমলহাদয়া রাণী মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম ইয়াকেন।

बिक्ष। (কাতরস্বরে) না হাম্লেট, তাহা নহে,——বিষ,—বিষ,—বিষ!

দেখিতে রাণীর মৃত্যু ঘটিল।

তথন হামলেট চীওকার করিয়া বলিলেন,—"ও! কি শক্রতা! দ্বার বর্দ্ধ কর,—

লেয়
আর কি হান্লেট,—তুমিও মরিরাছ!—আর অর্দ্ধ
ঘণ্টা কাল
বন! তোমার বাঁচাইতে পারে, তেমন ঔষধ জগতে
নাই। আ
—আর উঠিতে হইবে না। হায়! তোমার জননীও
না জানিয়া,
তোমার বিদ্ধ করিয়াছি, তাহা বিধাক্ত ছিল, তাহাতেই তুমি মরিবে। কিন্তু
তোমার অব্যর্থ সন্ধানে আমিও মরিলাম।—এখন বলি,—পাপিঠ রাজা
ক্রডিয়াসই এই সকল অনর্থের মূল।

হাম্লেট ক্রোধে অন্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ পাপ পিতৃব্যকে হত্যা করিলেন। সব ক্রাইল। তথন লেরাট্রিস্ একে একে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। সমবেত দর্শকগণ সে কাহিনী শুনিরা স্তম্ভিত হইল। মরণকালে লেরাট্রস্ হামলেটের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন,—"আমার বা আমার পিতার মৃত্যুর অপরাধ তোমাতে স্পর্শিবে না। এবং প্রার্থনা করি, ব্রেম্বর্ণার অপরাধও যেন আমাতে না স্পর্শে।"

হাম্লেট। না, সে অপরাধ তোমায় স্পর্শিবে না। আরি
সরণ করিতেছি।——হোরেসিও,—হর্ভাগ্য হামলেটের চিরস্কর
আমি চলিলাম।—হায় রাণী! হা হুর্ভাগ্যবতী জননি! চির্নুবিদ
—হে উপস্থিত দর্শকমগুলি!—এই ভীষণ পরিণামে তোমাদে
নাই। যদি আমার সময় থাকিত, তবে সকল কথা বলিয়া যাই
কিন্তু মৃত্যু আর প্রতীক্ষা করিতেছে না। হোরেসিও, আমি চা
রহিলে। বে বুঝিবে না, তাহাকে বুঝাইও, - হুর্ভাগ্য হাম্লেটে
গভীর হৃংথে পূর্ণ ছিল!—কি অরুন্তদ বন্থণায় সে আজীবন
বুঝাইও, সেই হৃংথহেতু তাহার জীবনের যাবতীয় ঘটনা এই
রহস্তময়। নিন্দা বা প্রশংসা যাহা হইবার, তাহা ইহাতে হইবে।

হোরেদিও। এই যে, এখনও এই পাত্রে বিষ আছে!- হার্ ব্রিনুন করিও না যে, তোমায় হারাইয়া আমি পৃথিবীতে থাকিব!

হাম্লেট। প্রিয় হোরেসিও, কান্ত হও। বুঝিয়া দেখ, লোককে না বুঝাইলে, অনন্তকাল আমি আমার পশ্চাতে কি হুনাম রাশিয়া গোলাম! জীবন যন্ত্রণার হউক,—আমার জন্ত এবং আমার কথা বুঝাইবার অন্ত, অতি কটেও তুমি সেই জীবন ধারণ করিও।—অন্তিমে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা। আর না,—আমি চলিলাম। বিষ, আমার স্কারিত হইরাছে। ওঃ! আমার আছের করিয়া ফেবিল ।

দেখিতে দেখিতে হুর্ভাগ্য হাম্লেটের প্রাণবায় বহির্গত হইল। সহ্বদয় হোরেসিও বন্ধ-বিরহে একাস্ত কাতর ও মুহ্মান হইয়া পজিলেন। এবং সেই বিষাদ-কাহিনী বলিবার জন্ত, অতি শোকাছয় হৃদয়ে, তিনি পৃথিবীতে রহিলেন।



# অতি আড়ন্মরে ল

ক্রী

পৃথি কৰি

(4

নগ

সা

রা

9

র

হা ৷

# ( MUCH ADO ABOUT NOTHING. )

())

মেদিনা নগরের অধিপতি লিওনেটোর হীরো-নামী এক কন্তা ও বিয়ার্টিস-নামী এক ভ্রাতৃপুত্রী ছিল। হীরো ও বিয়ার্টিস পরস্পর একাস্ত প্রীতিভরে, মনের স্থাথে কালাতিপাত করিত।

> চঞ্চলা, হীরো কিন্তু শান্তপ্রকৃতি। বিয়ার্টিস সর্ব্বদাই হাস্ত-পরিহাসে হীরোকে নিতাস্ত উৎফুল্ল করিয়া ভূলিত। ঘটনা,—লঘুপ্রকৃতি বিয়ার্টিসের হৃদয়ে আননদ উৎপাদন

ই কাহিনী বর্ণিত হইতেছে, সেই সময়, কতিপয় বীর ্ক ভ করিয়া, যথেই সম্মান ও প্রতিপত্তি উপার্জনপূর্ব্বক, মেসিনা-রিতেছিলেন। তাঁহারা, মেসিনার অধিপতি লিওনেটোর সহিত । ইহাদের তিনজনের পরিচয় এই;—প্রথম আরাগন দেশের হা, বিতীয় তাঁহার বন্ধ ফ্লরেন্স-দেশীয় লর্ড ক্লডিও, এবং তৃতীয় লর্ড বেনিডিক। বেনিডিক হাস্ত-কৌতুকে এবং রঙ্গ-রস-পারদর্শী ছিলেন।

্যক্তিগণ বিদেশীয় হইলেও, মেসিনা-রাজের নিক্ট অপরিচিড বিণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা আর একবার মেসিনা-নগরে আসিয়া-নটো আপন কম্থা ও ভাতুস্ত্রীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় গৃহে প্রবেশ মাত্র বেনিডিক,—লিওনেটো ও আরাগন-রাজপুত্রের সহিত হাস্ত-কৌতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন। কুমারী বিয়াট্রিসও নাকি যথেষ্ট বাচাল-প্রকৃতি,—তাই আগস্তকের এই বাক্যচ্ছটা ও রঙ্গ-রস-রসিকতা তাহার ভাল লাগিল না। যেহেতু, পাছে লোকে ভাবে, এই বাক্য-বিদ্যায় বেনেডিক, বিয়াটিস অপেকা শক্তিসম্পন্ন,—তাই তাহার বেনেডিকের কথা ভাল লাগিল না। সে, বেনেডিকের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"মহাশয়! যথন কেহই আপনার কথা শুনিতেছেন না, তথন আপনা-আপনি এই মিছা বকিয়া মরেন কেন ?"

বেনিডিকও ছাড়িবার পাত্র নন,—বিয়াট্রিসের নারী-প্রকৃতির এ প্রকার অস্টিত-বাক্যে কিছু অসম্ভই হইলেন। তার পর তাঁহার মনে হইল বে, গত বারে যথন তিনি মেসিনা-রাজ-ভবনে অতিথি হইয়ছিলেন, তথন বিয়াট্রিস, তাঁহাকে লইয়া কেবলই হাস্ত-পরিহাস করিত। বিশেষ, ইহা প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে যে, যাহারা হাস্ত-রসে রসিক, তাহারা অন্তের হাস্ত-রসে তেমন সম্ভই হয় না। বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের পক্ষেও তাহাই হইল। যথনই বিয়াট্রিকাবই বেনিডিক পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইত, তথনই উভয়েই উভয়েই বিয়ারকাবেই কথোপকথনে অসম্ভই হইত, এবং সেই উপলক্ষে প্রায় এক ক্রেক্তিবর বিনারকাবে, পরস্পরের মনের অসম্ভই ভাব টুকুও প্রকাশ পাইত।

আজ অন্তের সহিত কথোপকথনের মাঝথানে, যথন বিশ্বাট্টিশ সহসা বেনিডিককে বলিল, "যথন কেহ তোমার কথা ভনিতেছে না, ভবন নিছা-মিছি বকিয়া মরো কেন ?"—তথন বেনিডিক এইরূপ ভাণ করিলেন,—বিশ্বাট্টিস বে সেধানে উপস্থিত ছিল, তাহা যেন তিনি জানিতেন না,—বিশ্বাক্ত, "একি! সেই খ্ণাম্পদা দেবী নাকি?—আজও তুমি জীবিত আছ!"

মহা হন্দ বাধিয়া গেল। পরম্পরের প্রতি পরস্পরের বাকাবাশ ছুটিতে লাগিল। বিয়াট্রিস জানিত, সম্প্রতি যে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহালৈ বেনিডিক যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন;—তথাপি বিয়াট্রস বলিল, শুদ্ধ ভূমি যত লোক নিহত করিয়াছ, আমি রমণী হইয়াও, সে সমস্তই একা স্বাংশ করিছে পারিতাম।"

আবার বিয়াটিস যথন দেখিল, বেনিডিকের কথাবার্ত্তায় আরাগন-রাজপুত্র বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন, তথন সে বলিয়া উঠিল, "ওছো! কি লজ্জা! দেখিতেছি, তুমি এই রাজকুমারের তোষামোদকারী একটি ভাঁড় মাত্র!"

বিয়াট্রিস এ পর্যান্ত যত কথা বলিয়াছে, তন্মধ্যে এই শেষ কথাটি বেনিডিকের মনে বড় আঘাত করিল। বিয়াট্রিস যখন বলিয়াছে, "য়ুদ্ধে যত
লোক নিহত করিয়াছ, সে সকলই আমি একা ধ্বংস করিতে পারি"—বেনিডিক সে কথা গ্রাহ্ণের মধ্যেই আনেন নাই। আনেন নাই তার কারণ, তিনি
আপনার বল ব্রিতেন। কিন্তু বিয়াট্রিসের এই শেষ-বাক্যে তাঁহার অন্তরে বড়
আগ্যুত লাগিল। যাহারা নিতান্তই কৌতুকামোদী ও রঙ্গরসপ্রিয় হইয়া থাকে,
তাহাদের
অথ্যাতির বিষয়ে সর্বাদাই ভয় করিয়া চলিতে হয়।
ভয় কা
কারণ এই, অনেক সময় দেখা যায়, এই রঙ্গভঙ্গী,—
ভাড়ামি

য় ;—তাহাতে প্রকৃত রসিকতা কিছুই নাই। তাই
বিয়াট্রি
স্পেপান

নিস্তব্ধ ভাবে এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত লভ সৌন্দর্য্যরাশি বিকশিত ইইয়াছিল। আরাগন-রাজ-পুত্রের নিবিষ্ট মনে হীরোর সেই সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিতে ছিলেম থুমাবধি বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের কৌতুকালাপ মনোযোগ

পূর্বক শুনিতেছিলেন। তিনি লিওনেটোর কর্ণে মৃত্যুরে কহিলেন, "দেখিতেছি, এই সুন্দরী বিয়াট্রিস বিলক্ষণ চতুরা এবং রসিকাও বটেন; বেনিডিকও তজ্ঞপ। বোধ হয়, উভয়ে পরিণীত হইলে মন্দ হয় না।"

লিওনেটো। যদি ইহারা পরস্পরে বিবাহিত হয়, তবে এইরূপ হাস্ত-পরি-হাদে, দেখিবেন, সপ্তাহ মধ্যে ইহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

যদিও লিওনেটা ব্ঝিলেন, ইহাদের পরস্পারের বিবাহ বড় স্থাবিধার হইবে না, তথাপি রাজকুমারের ইচ্ছা, উভয়কে পতিপত্নী-স্ত্রে আ্বদ্ধ করেন।— রাজপুত্র দে সন্ধন্ন পরিত্যাগও করিলেন না। ( २ )

যখন আরাগন-রাজপুত্র ডন-পেড্রো,—তাঁহার বন্ধু ক্লডিওর সহিত মেসিনা-রাজভবন হইতে প্রত্যাগত হইলেন, তথন তিনি জানিতে পারিলেন, বিয়াট্র-সের সহিত বেনিডিকের বিবাহ দেওয়া কল্পনা ব্যতীত, আর এক ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি স্বীয় বন্ধু ক্লডিওর মুথে মেসিনা-রাজতনয়া হীরোর রূপলাবণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিলেন, এবং তাহাতে বন্ধুর মনের ভাবও বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি কিছুমাত্র অসম্ভষ্ট হইলেন না;—বরং জিভ্রুলাসা করিলেন, 'ভাতঃ! সত্যই কি তুমি হীরোকে ভাল বাসিয়াছ ?

ক্লডিও একটি কুদ্র নিখাস ফিলিয়া বলিলেন,—''গতবারে আমি মেসিনা নগরে আসিয়াছিলামও বটে, এবং এই স্থলরীকে দেখিয়াছিলামও বটে, কিন্তু তথন আমি যুদ্ধোন্থী বীর পুরুষ;—সেই সময়োপযোগী বীর চক্ষেই হীরোর প্রতি চাহিয়াছিলাম।—তথন ভালবাসার অবসর আমার ছিল না। কিন্তু এখন যুদ্ধ মিটিয়াছে, চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে।—পূর্কে যুদ্ধ-চিন্তায় যে স্থান পূর্ণ ছিল, আজ হৃদয়ের সে স্থান শৃত্য;—তাই নীপ্র্যাময়ী হীরো-প্রতিমা, অবসর বুঝিয়া, এই শৃত্য-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

রাজপুত্র সকলই ব্ঝিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লিওনেক্ট্রের নিকট এই বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন। লিওনেটো এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন্ট্র এবং হীরোও ভাহাতে অন্ত্রাগ প্রকাশ করিলেন। ক্লডিও বস্ততঃ সুমাধিগুণানিত পুরুষ ছিলেন। পরে সকলের সম্মতিক্রমে উভরের বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

বিবাহের জন্য যে দিন ধার্য হইল, সে দিনের আর অতি অল্পমাত্রই বাকী।
কিছ সেই অল্ল দিনই,—ক্লডিওর পক্ষে-বহু বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।
ব্বকেরা যথন কোন বিষয় শেষ করিবার জন্ম অতিমাত্র উৎসাহিত হইয়া উঠে,
তথন অল্পমান্ত্র বিলম্বেও তাহারা অধৈর্য্য হয়। কিন্তু আরাগন-রাজপুত্র,
প্রিরবন্ধর এই কলিত স্থানীর্ঘ সময়,—কোন বাস্তব আনন্দকর ঘটনার সহিত্ত
মিশ্রিত করিয়া, অতি অল্ল সময়ে পরিণত করিবার জন্ম, এক নৃতন উপায়
উদ্ভাবন করিলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে, এই বেনিডিক ও
বিশ্লাট্রিস খাহাতে পরস্পরের প্রণয়াকাজ্জী হয়,সেইরপ কোন কৌশল অবলম্বন
করিত্তে ক্লিইবে। ক্লডিও অত্যন্ত আনন্দ সহকারে এই মতে মত দিলেন।

মেসিনা-রাজ স্বয়ং এ কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন কি, বিয়াট্রিসের ভগিনী হীরো পর্যান্ত এ কার্য্যে যোগদান করিলেন এবং বলিলেন, "ভগিনীর যথন এমন স্থযোগ্য পতি লাভ করিবার সন্তাবনা আছে, তথন আমি অবশ্রুই তাঁহার হৃদ্যে সে অমুরাগ জনাইয়া দিতে চেষ্টা পাইব।"

(0)

আরাগন-রাজপুত্র,—বেনিডিক ও বিয়াট্রিসকে লইয়া যে কৌতুক করিবেন, সে কৌতুকের উপায় নির্দ্ধারিত হইল। ক্লডিও এবং অন্তাষ্ঠ্য ব্যক্তি বেনিডিককে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে, বিয়াট্রিস যেন যথার্থই তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী; আর মৈসিনা-রাজকুমারী হীরো স্বীয় ভগিনী বিয়াট্রিসকে এরপ বিশ্বাস করা-ইবেন, যেন বেনিডিক যথার্থ তাঁহার প্রণয়-প্রার্থী।

সর্বপ্রথমে বেনিডিককে লইয়া পালা আরম্ভ হইল। মেসিনা-রাজ লিওনেটো, আরাগন-রাজপুত্র ও তদীয় স্কৃষ্ণ ক্লডিও,—পূর্ব্ব পরামর্শমত বেনিডিউপর আপনাদের কৌশল প্রয়োগ করিলেন।

একদিন ঘটনাক্রমে এক কুঞ্জমধ্যে বিসিয়া বেনিডিক নিবিষ্ট মনে প্র পাঠ করিতেছেন, সেই অবসরে আরাগন-রাজপুত্র প্রভৃতি, সেই কু অতি নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষাস্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। এত নিকটে দাঁড়াইলেন যে, বেনিডিক তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত কথাবার্ত্তা স্কুপ্রষ্ট শুনিতে পাইলেন।

প্রথমটা নানারপ অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে লাগিল। আরাগন-রাজকুমার মেদিনা-রাজকে সম্বোধন করিয়া কথা পাড়িলেন। এমন ভাবে কথা পাড়িলেন, বেন,পূর্ব হইতে তাহার স্ট্রনা হইয়ছিল। বলিলেন, তারপর মহাশয়, সে দিন না আপনি বলিতেছিলেন,আপনার লাতু পূ্ত্রী বিয়াট্রিস,—্রুবনিডিকের প্রতি অফুরাগিণী হইয়াছেন ? আমার কিন্তু কথন মনে হয় না য়ে, সে রমণী কাহারও প্রণয়াকাজনী হইবেন।"

লিওনেটো। সত্যই রাজকুমার ! আমারও ঐরপ বিশাস ছিল। ইহা নিতাস্তই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। কারণ এ দিকে দেখিতে পাই, বাহিরের ব্যবহারে বিয়াট্রিস বেনিডিককে যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু—— ক্লড়ি ও পেই কথাটা আরও যোরালো করিয়া বলিলেন, "বলিতে কি, ব্যাপার এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, হীরোর নিকট শুনিয়াছি, বেনি্ডিকের ভালবাসা না পাইলে বিয়াট্রিস নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন।"



এ কথার লিওনেটোও ক্লডিওর সহিত যোগ দিলেন। উভরে একবাকো পুনরার বলিতে লাগিলেন,—"ব্যাপার নিতাস্তই শুরুতর! বেনিডিকের মনে এ

অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া সহজ নয়। কারণ, তিনি সকল স্থলরীর বিরুদ্ধেই— বিশেষ্তঃ বিয়াট্রিসের বিরুদ্ধে লাগিয়াই আছেন।"

আরাগন-রাজপুত্র এরূপ ভাব দেখাইলেন, যেন তিনি বিয়াট্রিদের হুংথে একাস্তই হুংথিত এবং নিতাস্তই কাতর। তাই তিনি বলিলেন, "তাই তো! তবে এ ব্যাপার বেনিডিককে জানানো উচিত।"

ক্লডিও। তাহাতে কি ফল ?—বেনিডিক এ কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, এবং হয়ত বিয়াট্রিসের হৃদরে আরও হঃথ দিবেন।

রাজপুত্র। •যদি তাহাই হয়, তবে বেনিডিক্লের প্রাণদণ্ড করা উচিত। বিয়াট্রিস রূপে গুণে সর্ব্ব প্রকারে স্থানরী।—হায়, অরসিক বেনিডিকের প্রতি তাঁহীর এ ভালবাসা কেন হইল ?

এই কথা বলিয়া রাজকুমার ইঙ্গিত করিলেন, সহচরগণ চলিয়া গেলেন। রাজকুমার বৃথিলেন, এতক্ষণ তাঁহারা যাহা বলিলেন, বেনিডিক তৎ সমস্তই শুনিয়াছেন, এবং এখন তিনি সেই সকল কথা লইয়া মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

রাজকুমার প্রস্থান করিলেন। বেনিডিক আকাশ-পাতাল ভারিতে বিদলেন

## (8)

বেনিডিক অত্যন্ত মনোবোগ সহকারে কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিয়াট্রিস যে তাঁহাকে ভালবাসে, ইহা মনে করিয়া তিনি আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—"ইহাও কি সম্ভব ? বিয়াট্রিস আমারই প্রতি অমুরাগিণী ?"

এইরূপ ভাবিয়া আপনা-আপনি বিচার করিতে বসিলেন;—

"রাজপুল ডন-পেড্রো প্রভৃতি যেরপ বলিতেছিলেন, তাহা মিথ্যা বা প্রতারণা হইতে পারে না। কেন না, তাঁহারা বেশ অকপটভাবেই এ কথার আলোচনা করিতেছিলেন। হীরোর নিকট হইতে তাঁহারা এ কথা শুনিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে বিয়াট্রিসের জন্ম কিছু উদ্বিগ্ধ ও চিস্তিত হইয়াছেন, তাহাও বুঝা গেল।—বিয়াট্রিস আমাকে ভালবাসেন ? তবে এ প্রেমের প্রতিদানও আবশ্রক। বিবাহ করিব, এমন কথা কথন আমার মনেও উদয় হয় নাই।

মনে মনে এক রকম সন্ধরই ছিল যে, এইরূপ অবিবাহিত অবস্থায় জীবনটা কাটাইরা দিব। লমেও একবার মনে করি নাই যে, আমাকে আবার বিবাহ করিতে হইবে।—রাজপুল্র প্রভৃতি বলিতেছিলেন, বিয়াট্রিস রূপবতী এবং গুণবতী;—বস্তুতঃ তাহাতে সন্দেহও নাই। সকল কার্য্যেই বিয়াট্রিসের বৃদ্ধিমন্তার পরিচর পাই। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ,—ইহাতে কিন্তু তাঁহার তেমন স্থবৃদ্ধির পরিচর পাইলাম না।—আর তাই বা কেন ? ইহা এমনই বা কি দোষের কার্য্য হইয়াছে ?"

বেনিডিক যথন এইরূপু চিস্তায় নিমগ্ন, বিয়াট্রিস সেই সময় সেধানে আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বেনিডিক মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আজ দেখিতেছি, বিয়াট্রিস যথার্থই স্থানরী বটে। অনুরাগের কিছু চিহ্ন ও যেন মুথে প্রকাশ পাইতেছে।"

অনম্ভর বিয়াট্রিস তাঁহার সম্মুথে উপস্থিত হইয়া, নারী-স্বভাব-মন্ত্রিত কিঞ্চিৎ রাক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তোমার ভোজনার্থ তোমায় ডাকিতে আসিয়াছি।"

বেনিডিক এখন আর সে বেনিডিক নাই। যে ভাবে উত্তর দিলেন, বিয়াট্রসকে তেমন মধুর সম্ভাষণ তিনি আর কখন করেন নাই। বলিলেন, "স্থন্দরি! এজন্ত ভূমি কেন এত ক্লেশস্বীকার করিলে?--আমি ভোমাকে আন্তরিক ধন্তবাদ করিতেছি।"

কিন্ত বিয়াট্রিস তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। বরং কিছু মিঠে-কড়া রকমের ছই চারি কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিয়াট্রিসের এইরূপ রূক্ষ পরুষ-বাক্য বেনিডিক বরাবরই শুনিয়া আসিতে-ছেন। আজ কিন্তু তাঁহার মনে হইল, এই কঠোরতার মধ্যেও যেন বেশ একটুথানি কমনীয়তা প্রচ্ছয়ভাবে আছে। তাই তিনি মনে মনে বলিলেন, "যদি আমি বিয়াট্রসের প্রেমের প্রতিদান না করি, তবে নিশ্চয়ই আমি অতি নিষ্ঠুর। যদি আমি তাঁহাকে ভাল না বাসি, তবে নিশ্চয়ই আমি নরাধম। এথন একবার পরীকা করিয়া দেখি,—বিয়াট্রসের প্রকৃত মনোভাব কি।"

স্থচতুর বেনিডিক এইরূপে প্রেমজালে আবদ্ধ হইলেন।

( @ )

এইবার বিয়াট্রিসের পালা। হীরো সে ভার লইয়ছিলেন। তিনি ছই জন সহচরীকে আহ্বান করিয়া সেই কার্য্যে সহায়তা করিতে বলিলেন। এক জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "সথি, তুমি একবার বৈঠকথানায় যাও। সেথানে দেখিবে, আমার ভগিনী বিয়াট্রস আরাগন-রাজকুমার ও ক্লডিওর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। তুমি চুপি চুপি তাঁহার কানে কানে বলিয়া আইস, আমরা উত্থানে ভ্রমণ করিতেছি, আর যে কিছু আলোচনা করিতেছি, সে সকলই বিয়াট্রসকে উপলক্ষ্য করিয়া। এবং আরও বলিও, বিয়াট্রস যেন তর্মপল্লবাচ্ছাদিত সেই কুঞ্জকানন মধ্যে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি আমাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণকরেন। তাহা হইলে আমরা যে তাঁহারই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন। এ সব কথা শুনিলেই তিনি আসিবেন।"

ইতিপূর্ব্বে এই কুঞ্জমধ্যে বিদিয়া বেনিডিক, আরাগন-রাজপুত্র প্রভৃতির সেই কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। হীরোর সহচরী সকল কথা শুনিয়া কহিল, "আপনি আর সমস্ত ঠিক করুন, আমি এথনই বিয়াট্রিসকে বলিয়া আদিতিছে। শুনিয়াই যে, তিনি এখানে ছুটিয়া আসিবেন, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।"

অনস্তর হীরো অন্ত দথী দমভিব্যাহারে কথিত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলন এবং কহিলেন, "দেথ দথি, যথন বিয়াট্রিদ এই কুঞ্জমধ্যে আদিবেন, তথন তোমায় আমায় এই পথটির ধারে বেড়াইতে থাকিব এবং বিয়াট্রদকে এরপ ব্ঝিতে দিব, যেন আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা বেনিভিক দম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিব এবং যথনই আমি তাঁহার নাম উল্লেখ করিব, তুমি তাঁহার প্রশংসা করিবে।—এমন প্রশংসা করিবে যে, মানুষ কথন দেরপ প্রশংসা প্রত্যাশা করিতে পারে না। আমি দর্মপ্রথমেই তোমার দহিত এইরপ কথা পাড়িব যে, বেনিভিক যেন আমার ভগিনী বিয়াট্রদের প্রতি অমুরাগী হইয়াছেন।—(মৃহম্বরে) ঐ দেধ, আমাদের কথাবার্তা শুনিবার জন্ত বিয়াট্রিদ কত মৃহতাবে আপনাকে লুকাইয়া, অতি সাবধানে ঐ কুঞ্জমধ্যে আদিতেছেন। তবে এদ, আমরাও এইবার পালা আরম্ভ করি।"

(७)

পালা আরম্ভটা এইরূপ হইল।—

হীরো ইতিপূর্ব্বে যেন তাঁহার সধীর সহিত বিয়াট্র সের প্রণন্ধ-সম্বন্ধে কথোপ-কথন করিতেছিলেন। একণে বলিলেন, "না সখি, আমি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারি না। বিয়াট্রস বড় গর্বিতা; আর পার্বিতীয় পক্ষীর স্তার, তাঁহার অন্তর, প্রণার-সম্বন্ধে বড়ই লজ্জানীল।"

স্থী। কিন্তু আপনি কি ঠিক জানেন, বিনিডিক বিয়াট্রিসকে ভালবাসেন?

হীরো। আরাগন-রাজপুত্র এইরূপ বলিয়াছেন এবং আমার প্রিয়তম ক্লডিওর মুখেও এইরূপ শুনিয়াছি। আর ঠাহারা বিয়াট্রিসকে এ সম্বন্ধে সকল কথা জানাইবার জন্ম আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াও দিয়াছেন। ৰ্কিন্তু আমি আবার তাঁহাদিগকে বলিয়াছি যে, যদি তোমরা বেনিডিকের যথার্থ স্কৃত্ব এবং যথার্থই যদি তাঁহার প্রতি তোমাদের স্ক্লেহ থাকে, তবে এ কথা কথন বিয়াট্রিসের কর্ণগোচর করিও না।

স্থী। মিথ্যা নহে। বিয়াট্রসকে না জানানোই ভাল। কি জানি, হয়ত বেনিডিকের এই প্রণয়-প্রদক্ষ লইয়া তিনি কতই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিবেন।

হীরো। আমার ভগিনীর স্থাব এমনই যে, অতি রূপবান্ও গুণবান্ পুরুষের কথা ভনিলেও, তিনি তাহার নিলা করিয়া থাকেন।

দথী। এ প্রকার স্বভাব নিশ্চয়ই প্রশংদার কথা নহে।

হীরো। তা ঠিক। কিন্তু আমার ভগিনীকে এ কথা বলিতে কে সাহস করিবে ? আমি যদি বলিতে যাই, আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন।

স্থী। আমার বোধ হয়, আপনি ভ্ল ব্ঝিতেছেন। বিয়াট্রিস কি সত্য সত্যই এত অব্ঝ বে, বেনিডিকের মত এমন স্কাঙ্গস্থলর পাত্রকে পরিত্যাগ ক্রিবেন ?

হীরো। বেনিডিকের যথেষ্ট স্থ্যাতির বিষয় আছে। এই ইটালীর মধ্যে, স্থামার প্রিরতম ক্লডিও ব্যতীত, বেনিডিক সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ে এইরূপ কথার পর তাঁহাদের পরম্পরের একটু ইন্সিড-ইসারা, একটু আঁচা-আঁচি হইল,—তৎসন্ধে সেই প্রসঙ্গ অন্ত প্রসঙ্গে পরিণ্ড হইল। স্থী বলিল, "আচ্ছা, আপনার বিবাহ কি কলাই হইবে ?"

হীরো। হাঁ; প্রিয়তম ক্লডিওর সহিত কল্যই আমার বিবাহের দিন স্থির আছে। এস দেখি, একবার আমার ন্তন পরিচ্ছদগুলি দেখিয়া আসিবে। কল্য কোন্ পরিচ্ছদ পরিধান করিব, তাহা তুমিই নির্বাচন করিবে।

शैद्रा, मशौद्य मदश्र नहेश हिनश (शदन।

# (9)

বিয়াট্রিস দ্বেই কুঞ্জান্তরালে দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি গুনিতেছিলেন। ছির, নিশ্চল, পাষাণ-প্রতিমাবৎ দাঁড়াইয়া গুনিতেছিলেন। নিশাস পড়িতেছিল কিন্স, সন্দেহ। স্থী সমভিব্যাহারে হীরো যথন চলিয়া গেলেন, তথন বিয়াট্রিস আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি গুনিলাম! কর্ণকুহরে কে যেন আগুন আলিয়া দিল! ইহা কি সত্য ? তবে ঘুণা, বিজ্ঞপ,—সকলই বিদায় হও! আমি কুমারী,—কুমারীর যে অভিমান, তাহাও দূর হউক।—বেনিডিক! প্রিয়তম বেনিডিক! ভালবাস,—ভালবাস,—আরও ভালবাস! আমিও আমার এ ত্রস্ত হৃদয়, তোমারই চরণে অর্পণ করিব। তোমার প্রেম-শান্তি-জলে এ ত্রেস্ত হৃদয় শান্ত হইবে।—আমিও তোমায় ভালবাসিব।"

এইরূপে বেনিডিক ও বিরাট্রিসের হৃদরে, পরস্পরের মধ্যে প্রেম জন্মিল। অন্ধকার আকাশ উচ্ছল করিয়া প্রেম-পূর্ণচক্র উদর হইল।

স্কুচতুর আরাগন-রাজপুলের কৌশলে বেনিডিক ও বিয়াট্রিস,—পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রতারিত হইয়া এবং মিথ্যা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া,
—পরস্পরের প্রেমাকাজ্জী হইয়া উঠিলেন। ঘটনাটি বড় স্থথের হইত এবং
এমন ছইটি অনৈক্য হৃদয়ের মিলন,—একটি বিশেষ দর্শনীয় বিষয়ও হইত;
কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় সহসা তাহাতে একটি বিশেষ ব্যাঘাত পড়িল। হীরোর ভাগ্য-গগনে বড় একথণ্ড ঘন কালো মেঘ উঠিল। যেদিন হীরোর বিবাহ উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে গৃহ পরিপূর্ণ হইবে, সেই দিন হীরো ও তাঁহার পিতা লিওনেটোর হৃদয়ে নিদারুল এক আঘাত লাগিল। পবিত্র ক্রিমানির অধিষ্ঠান হইল। সেই কথাই এখন বলিন।

#### (b)

আরাগান-রাজপুলের এক বৈমাত্রের লাতা ছিল। তাহার নাম ডন্ জন্। এই ব্যক্তি এই সময়ে মেসিনা-নগরে উপস্থিত ছিল। লোকটা নিতান্তই শান্তিহারা, এবং এরপ খলপ্রকৃতি ছিল যে, সর্বাদাই পরের মন্দ করিবার মতলব আঁটিত। আরাগান-রাজপুল তাহার ভাই বটেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিও তাহার বিজাতীয় ঘুণা ছিল এবং ভাইয়ের বন্ধু বলিয়া লর্ড ক্লডিওকেও সে ঘুণা করিত। জন্ সকলে করিল,—"ক্লডিওর সহিত হীরোর যে বিবাহ-সংঘটন হইতেছে, ইহা হইতে দিব না। দেখিতেছি, আমার জাতা এই সংঘটন মধ্যে ছদয় ঢালিয়া দিয়াছেন। অতএব কোনও মতে এ কার্য্যে বিদ্ন উৎপাদন করিয়া, ভায়ার বড় সাধে বাদ সাধিব।"

খলের প্রকৃতিই এইরূপ। এইরূপেই থল আনন্দলাভ করিয়া থাকে।

খল জন্, এইরপ সয়য় করিয়া, বোরাকিও নামক এক মহা-থলের সাহায্য লইল, এবং তাহাকে প্রভূত পুরস্কারের লোভে আরুপ্ত করিয়া আপন অভীপ্ত-সিদ্ধির জন্ম উৎসাহিত করিতে লাগিল। জনের নিযুক্ত এই বোরাকিও হীরোর এক সহচরীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। জন্ তাহা জানিত। তাই সে তাহাকে এইরপ শিথাইয়া দিল——"দেখ, তুমি তোমার প্রণয়িনীকে এইরপ শীকার করাইয়া লইবে যে, সে যেন রাত্রিকালে, হীরো নিদ্রিত হইলে, হীরোর পরিছেদে আর্ত হইয়া, হীরোর শয়নকক্ষের গবাক্ষদারে দাঁড়াইয়া, তোমার সহিত কথা কহে;—সেই সময়ে আমি ক্লডিওকে দেখাইয়া দিব, তাঁহার বড় সাধের হীরো,—পরপুক্রের প্রতি কেমন প্রণয়াসক্ত! রাত্রিকালে হীরোর পরিছেদে আর্তা থাকিলে, তোমার প্রগয়নীকে, ক্লডিও কথনই চিনিতে পারিবে না।"

পাপিষ্ঠ বোরাকিও, ডন্ জনের এই পাপ-প্রস্তাবে সন্মত হইল। থলের বড়বন্তে নরকের আগুন জ্লিয়া উঠিল।

( >

্রাইরপ স্থির করিয়া পাপিষ্ঠ জন্, লাতা ডন্ পেড্রো ও ক্লডিওর নিকট গমন প্রকৃত, হীরোর প্রদঙ্গ উত্থাপন করিল। বলিল, "তোমাদের পছনকে ৰলিহারী বাই ! নিণীথে, বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া, পরপুরুষের সহিত প্রণয়ালাপ, —কুল-কুমারীর পবিগ্রতার চিহ্নই বটে !"

ত্তথন সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যার পর রাত্রি। সেই রাত্রি-প্রভাতেই বিবাহ।



দে ক্রডিওর মন চঞ্চল হইল। সে কি, হারো নষ্ট চরিত্রা ?—রাজপুত্র ডন্ পেড্রো ও ক্রডিও সত্যাসত্যের প্রমাণ চাহিলেন। জন্ প্রতাক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিতে স্বীকার করিল। ক্রডিও বলিলেন, "জন্ যাহা বলিতেছে, ইহা ধলি সত্য হয়, আমি কথনই বিবাহ করিব না। किना সভায় দাঁড়াইয়া, বিবাহ-উৎসবে, তাহার বে মুখমগুল উৎফুল্ল দেখিতাম,নিন্দার ঘনকালিমায় তাহা ঢাকিয়া দিব।"

রাজপুত্র ডন-পেড্রো বলিলেন,—"আর এই বিবাহ-ব্যাপারে আমি যেমন তোমার সহায়তা করিয়াছি,—তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, ঘুণা ও অপমানে সেই কলঙ্কিনীর মন্তক অবনত করিতে, আমিও তেমনই তোমার সহায়তা করিব।"

তার পর সেই রাত্রিতে যথন সকলে হীরোর গৃহ স্বিকটে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, কে এক ব্যক্তি হীরোর গৃহের বায়াতন-তলে দাঁড়াইয়া আছে,— আর হীরো বাতায়নে মুথ বাড়াইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছে।

বস্ততঃ, সে সকলই খলস্বভাব জনের কাজ এবং এ রমণী য়ে হীরো নহেন,
—হীরোর বসনাবৃতা হীরোর এক সহচরী, পাঠক তাহা ব্ঝিয়াছেন। ব্ঝিয়াছেন। ব্ঝিয়াছেন, এ সকলই,—সেই খলের ষড়যন্ত্র। কিন্তু রাজপুত্র বা ক্লডিও তো
আসল ব্যাপার কিছুই ব্ঝিলেন না!

এইরূপ না বৃঝিরাই, ক্লডিওর অন্তরে ক্রোধবহ্নি জলিয়া উঠিল। রাজকুমারী হীরোর প্রতি তাঁহার যে বিশ্বাস ও মেহ ছিল, তাহা ঘোর অবিশ্বাস ও মুণায় পরিণত হইল। তিনি মনে মনে দৃঢ় সন্ধল্প করিয়া দিব।"

রাজপুত্রও তাহাতে পূর্ণ সম্মতি দিলেন। বলিলেন, "কলা যাহার বিবাহ হইবে, আজ নিশীথে গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া, পর-পুরুষের সহিত তাহার আলাপ!
— কিসে যে এই ছ্টার সমুচিত শাস্তি হয়, বলিতে পারি না।"

অমৃতে গ্রল মিশিল।

### ( >0 )

পরদিন বিবাহ-সভার যথন সকল লোক সমবেত হইরাছে এবং হীরো ও মেসিনা-রাজ পুরোহিতের সন্মুথে দাঁড়াইরা আছেন,—যথন পুরোহিত মাঙ্গলিক বিধির উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় কোপপ্রজ্ঞলিত-হৃদয়ে, অতি ক্রভাবে, ক্লডিও মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। রাজকন্তা হীরো যে ঘোর অবিশাসিনী ও কলঙ্কিনী, দশের মাঝে অতি কঠোর ভাষে তাহা ব্যক্ত করিলেন। সভাস্থ লোকবৃন্দ সে কথা শুনিয়া অবাক্ হইল। হীরো সেই কথা শুনিয়া অতি ধীর- ভাবে বলিল, "আমি আশা করি, আমার প্রিয়তম ক্লডিওর মন্তিক বিক্বত হয় নাই। তিনি যাহা বলিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কথা আর কি হইতে গারে ?"

মেসিনা-রাজ লিওনেটোও অধিকতর চমৎকৃত হইয়া আরাগন-রাজপুত্রকে বলিলেন, "রাজকুমার! আপনি নীরব রহিয়াছেন কেন?"

রাজপুত্র। আমি আর কি বলিব ? ঘণায়, লজ্জার ও অপমানে আমি আর মাথা তুলিতে পারিতেছি না। এমনই একটা অধমা কন্তার সহিত আমার প্রিয়-বন্ধুর বিবাহক্রার্য্যে আমি ব্রতী হইয়াছিলাম !—মহাশয়, অধিক আর কি বলিব,—"গত রাত্রিকালে আমর। স্বচক্ষে দেথিয়াছি, আপনার কন্তা বাতায়ন-পথে গাঁড়াইয়া, এক পর-পুক্ষের সহিত অবৈধর্মণে প্রণয়ালাপ ক্রিতেছেন!"

বেনিডিক এ সকল কথা শুনিয়া বিশ্বিত হইতেছিলেন। বলিলেন, "পরিণয়ের ভো এ রীতি নহে।"

হীরো এই কলঙ্কের কথায় দারুণ মর্দ্মাহত হইলেন। বলিলেন, "হায় ঈশ্বর! ইহাও কি সম্ভব ?——"

তথন সেই ব্যথিতা,—লজ্জাবতী লতা রাজকুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। বোধ হইল, বুঝি তাঁহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আরাগন-রাজপুত্র ও রুডিও সেই অবস্থায় সেই সভা হইতে প্রস্থান করি-লেন। হীরো আর উঠিল কি না, তাহা দেখিবার জন্ম একটুও অপেক্ষা করিলেন না। নাইনা-রাজ লিওনেটোর সে মর্মান্তিক কটে তাঁহারা একবার জ্রুপেও করিলেন না। দারুণ ক্রোধ, ঘুণা ও অভিমান,—তাঁহাদের হৃদয়কে পাবাণবং কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল।

( >> )

বেনিডিক ও বিয়াট্রিস উভয়ে মূর্চ্ছিতা হীরোর শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। বেনিডিক জিজ্ঞাসিলেন,—"হীরো এখন কেমন আছেন?"

বিয়াট্রিস ভগিনীকে বড় ভালবাসিতেন। বিষশ্পবদনে উত্তর করিলেন,—
"আর কেমন আছেন!—বুঝি, চৈতন্ত আর ফিরিবে না।"

হীরোর স্থালতা ও সংপ্রকৃতিতে বিয়াট্রিসের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সেই

ভগিনীর প্রতি এই প্রকারের অপবাদ,—বিয়াট্রিসের বিশাস হইল না। কিন্তু লিওনেটোর বিশাস, যে কলঙ্ক রটিয়ছে, তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। তিনি ক্যাকে সেইরূপ মৃতের স্থায় অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দারুণ লোক-লজ্জায় মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে ঈশ্বর! আমার ক্যার দেহে আর যেন চৈত্যু ফিরিয়া না আসে!— আর যেন হত্যাগিনীর নয়ন উন্মীলন না হয়!"

বৃদ্ধ পুরোহিতটি বড় বৃদ্ধিমান্। মানবচরিত্রের অপূর্কর রহস্ত উদ্বাটন করিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। যথন সেই নিদ্ধলম্ধ নির্দোষ রাদ্ধকুমারীর প্রতি এরপ ছরপনের কলম্ব আরোপিত হইল, তথন তিনি একান্ত মনে কুমারীর মুখমওল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, সেই লাজনালার মুখমওলে সহস্র সহস্রবার লজ্জার রক্তিম আভা বিছাছৎ চমকিতেছে। পরক্ষণেই দেখিলেন, স্বর্গের পবিত্র জ্যোতি সেই মুখমওলে প্রক্ষুটিত হইতেছে। তিনি হীরোর চক্ষের প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন, সে আঁথিবুগল হইতে কি-এক অপূর্ক্ তেজ বহির্গত হইতেছে। স্পাইই প্রতীয়নান হইতেছে, রাজকুমারীর প্রতি যে ক্লক্ষের আরোপ হইরাছে, তাহা সম্পূর্ণ মিধ্যা।

পুরোহিত সেই মর্মাহত রাজাকে বলিলেন, — "আমার সম্পুর্বিশ্বাস, আপনার কলা নিরপরাধ। যদি একপা মিথা। হয়, তবে আমাকে নির্কোধ, মূর্য ও অবিবেচক বলিয়া জানিবেন। আমার শাস্ত্রজ্ঞান, বিভা, বৃদ্ধি, মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা — সকলই মিথা। বলিয়া মনে করিবেন। আমার এই বৃদ্ধি বয়সের ভূরোঃদর্শন, আমার এই খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্ভ্রম, আমার এই ধ্যা-বাজ-কতা — এ সকলই অসার অপদার্থ বলিয়া মনে করিবেন।"

এদিকে অল্পে অল্পে হীরোর চৈত্তোদির হইল। পুরোহিত মেহভরে হীরোকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বংসে! তোদার নানের সহিত যে ব্যক্তির কথা একত্র উচ্চারিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি কে?—হাহার কি নাম ?

हीता। याँशाता এই कनक त्रष्ठाहितान, छाशाता श्रातान, आणि देशात्र किहूरे खानि ना।

হীরো পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ! গত রাত্রে তেমন অসময়ে কোন ব্যক্তির সহিত আমি কথা কহিয়াছি, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাকে দ্বুণা করুন, দূর করিয়া দিন, কিংবা মৃত্যুর তুল্য কোন কঠোর যন্ত্রণা প্রদান করিয়া ইহার সমূচিত দণ্ডবিধান করুন।—"

পুরোহিত বলিলেন,—"আরাগন-রাজকুমার ও ক্লডিও নিশ্চরই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজন্! আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দিই। আপনি এইরপ প্রচার করিয়া দিন যে, আপনার কন্তার মৃত্যু হইয়াছে। সেই দারুণ কলঙ্কের কথা শুনিয়া রাজকুমারী যে ভাবে মৃচ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহাতে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিলে, কেছ অবিশ্বাস করিবে না। এবং আপনিও শোক-বসন পরিধান করুন;—কন্তার মৃত্যুতে বিধিমত সকল অফুঠান করিয়া তাহার ক্রতিয় কবর ভূমির উপর শৃতিস্তম্ভ স্থাপিত করুন।— দেখুন, ইহার ফলেকি হয়।"

লিওনেটা। ইহার ফল কি হইবে?

পুরোহিত। এই মৃত্যু-সংবাদে লোকে হীরোর কলম্বের কথা ক্রমে ভূলিয়া বাইবে এবং তাহার গুণের কথাই ক্রমে আলোচনা করিবে। ইহাতে কিছু উপকার হইবে। তবে আমি যতটা আশা করি, ইহা দারা ততটা না হইতেও পারে। কিন্তু যথন ক্রডিও শুনিবেন যে, তাঁহার মুথে সেই নিদারুণ কলম্বের কথা শুনিয়া হীরোর মৃত্যু হইয়াছে, তথন ক্রডিওর হৃদয়ে হীরোর প্রতিমূর্ত্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিবে। তথন অল্লে অল্লে দয়ার সহিত শোক মিশিয়া কুমারীর জন্ম ক্রডিও নিশ্চয়ই কাঁদিতে থাকিবেন। এবং যদি যথার্থই তাঁহার হৃদয়ে প্রণয় সঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে বলিবেন,— "সত্য হইলেও, হায়! কেন এ কলম্বের ডালি বালিকার মাথারু শৈত্যি দিলাম!—কেন আমি রাজকুমারীর জীবনহস্তা হইলাম!" ারে, এ

বেনিডিক মেসিনা-রাজকে বলিলেন,—"নহাশয়! স্থবিজ্ঞ পুরোকিবিলিতেছেন, ইহা মন্দ পরামর্শ নহে। আপনি জানেন, রাজকুমার ইট্রেডিরেই আমার বন্ধু; উভয়কেই আমি যথেষ্ট স্নেহ করি; তথাপি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ সকল কথা তাঁহাদিগের কর্ণগোচর করিব না।"

লিওনেটো। আমি আর কি বলিব,—এই অভাবনীয় হুর্ঘটনায় আমি
মর্মাহত ও হতবৃদ্ধি হইয়াছি। কন্তার কলম্ব দূর করিতে যদি অরমাত্রও
কোন আশাধাকে, তবে আমি তাহাই অবলম্বন করিব।

ষ্মতঃপর পুরোহিত,—মেসিনা-রাজ ও রাজকুমারী হীরোকে সান্ধনা করিয়া স্থানাস্তরে লইয়া গেলেন।

বেনিডিক ও বিয়াট্রিস সেথানে রহিলেন। তথন আর কেহ তথায় নাই।
তাঁহারা পরস্পর প্রণয়ালাপে নিবিষ্ট হইলেন।—হায়! এই ঘটনা ঘটাইবার
জন্তই আত্মীয় স্বজন ও বন্ধ-বান্ধবের কতই আগ্রহ, কতই আড়ম্বর এবং কতই
কৌশল-জাল-বিস্তার!—সেই মিলন, সেই প্রণয়ালাপ, সেই শুভ দৃষ্টি, সেই
সমস্তই হইল,—কিন্ত হায়! তাহারা আজ কোথায়? এই কৌতৃকের মূলে
যে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইতেছিল, সে উৎস আজ নীরেব, নিস্তব্ধ ও
চৈতন্তহীন। সেই আনন্দকারিগণের হৃদয়ে আজ হঃথ ও শোকের ঘন মেঘ
বিরাজিত!

## ( > < )

বেনিডিক বিয়াট্রিসকে কহিলেন, "স্থলরি! সমস্ত ক্ষণই তো কাঁদিলে,— আরও কি কাঁদিবে?"

বিয়াট্রিদ্। কি জানি, কামা যে রোধ করিতে পারিতেছি না।

বেনিডিক। বস্তুতঃ, আমারও বিশ্বাস, তোমার গুণবতী ভগিনী হীরো সম্পূর্ণ নিম্পাপ।

বিয়াট্রস। হার ! ভগিনীর এ কলঙ্ক দূর করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন যদি কেহ থাকে, তবে আমি বৃদ্ধি আজীবন তার কেনা হইয়া থাকি।

বয়দের উক। তুমি বোধ হয় জান প্রিয়তমে, আমি তোমায় যেমন ভাল-কতা—ঐথিবীতে তেমন ভাল কাহাকেও বাসি না। কিন্তু তুমি এই যে এদিহর পরিচয় দেথাইয়া আম্মবিসূর্জ্জন পর্যান্ত করিতে উন্মত হইলে,— হীরোশেতা?

বিরাটিন, বেনিডিকের মনোভাব বৃঝিলেন। কিন্তু কিছু রাথিয়া-ঢাকিয়া বিলিলেন,—"আমি ইহাও বলিতেছি, এ ভূমগুলে তোমাকেই অধিক ভালবাসি। অথচ বাহা বলিতেছি, ইহাও কিছু মিথ্যা নয়।—স্কুতরাং সহসা আমায় বিশ্বাস করিও না। দেখ, আমি এখন কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করিতেছি না। ভগিনীর অবস্থা স্বরণ করিয়া আমি বিবেক-বৃদ্ধি হরাইয়াছি।"

বেনিডিক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি বেমন আমায় ভাল-বাসিয়াছ, আমিও তোমায় সেইরূপ ভালবাসিয়াছি। এখন তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।

বিয়াট্রিস। তবে—তবে সেই নিষ্ঠ্র ক্লডিওকে হত্যা কর! বেনিডিক। সমগ্র পৃথিবীর জন্মও তাহা পারি না!

ক্লডিওর প্রতি বেনিডিকের যথার্থ ই স্নেহ ছিল। বেনিডিকের বিশ্বাস, হীরোর প্রতি সন্দেহ করিয়া ক্লডিও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং সেই ভ্রম অন্ত কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে। বিয়াট্রিসের কথার বেনিডিক বলিলেন, "সমগ্র পৃথিবীর জ্ন্যও আমি প্রিয়তম বন্ধু ক্লডিওর বিক্লম্বে অস্ত্রধারণ করিব না ।"

বিয়াট্রিস। ক্লভিও ছরাত্মা,— সে আমার ভগিনীর চরিত্রে অষথা দোষা-রোপ করিয়াছে। সর্বাসমক্ষে তাঁহাকে ছণিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করি-য়াছে। হায়, আমি যদি পুরুষ হইয়া জন্মিতাম!

বেনিডিক। শুন বিয়াট্রিদ!— বিয়াটি স শুনিল না।

বেনিডিক পুনর্বার অন্থরোধ করিলেন, বিয়াট্রিস তথাপি শুনিল না। বরং 'লিতে লাগিলেন,—"বেনিডিক, এখনই ইহার প্রতিবিধান কর। গবাক্ষ-পথে দাঁড়াইয়া নিশাথে অন্ত পুরুষের সহিত আলাপ সত্য ইইলেও,—হায় ভগিনি! মিথাা অপবাদে তুমি এ দারুণ মনস্তাপ ভোগ করিতেছ! ক্লডিওর প্রতিশোধ লইবার জন্ত, হায়, আমি কেন পুরুষ হই নাই!—মহো! আমার এই মনোত্র্বারা, সেই পাপিষ্ঠ ক্লডিওকে সমুচিত শান্তিপ্রদান করিতে পারে, এ স্কং যদি আমার কেহ থাকিত! কিন্তু হায়, শিষ্টাচার ও শালতায়,—বিসাহস অন্তর্হিত হইয়া যায়! ইচ্ছা করিলেই তো আমি পুরুষ হইতেন। তবে আর কি করিব ? কাঁদিয়াই এ অবলা-জীবন সমাপন করি।"

বেনিডিক। বিয়াট্রিস থামো। আমি তোমায় ভালবাসি—এই ইন্ত-প্রদারণ পূর্বক শপথ করিতেছি,—তোমায় ভালবাসি!

বিয়াট্রিস। তোমার এই হস্ত, আমার প্রতি তোমার প্রেমের সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া, অন্ত দিকে প্রেরণ কর। বেনিডিক। তুমি কি মনে কর বিয়াট্রিদ, ক্লডিও কর্তৃক হীরোর প্রতি এই অত্যাচার দাধিত হইয়াছে ?

বিরাট্রিস। তাহা নিশ্চর। আমার আপন অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাস, ক্লডিও কর্ত্তক এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে,—তাহাতেও আমার সেইরূপ বিশ্বাস।

বেনিডিক। যথেও হইরাছে।—প্রাণাধিকে ! আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, ক্লডিওকে এবিষয়ে সমূচিত শিক্ষা দিব। তোমার একটিমাত্র প্রেমচ্বন গ্রহণ পূর্ব্বক, আমি এখনই তোমার নিকট বিদার লইতেছি। ক্লডিওর নিকট হইতে এ বিষয়ের পরিষ্কার উত্তর গ্রহণ করিতে, অবশ্রহ তাহাকৈ বাধ্য করিব। তোমার মিগ্যা বলিতেছি না। আমার বাক্য হেমন শুনিতেছ, আমাকে এমনই বিশ্বাদ করিও। এখন যাও, তোমার ভগিনীকে সাম্বনা কর।

# ( 20 )

্যথন বিয়াট্রিস ও বেনিডিকের এইরপ কথোপকথন হইতেছিল, তথন বৃদ্ধ রাজা লিওনেটো,—আরাগন-রাজপুত্র ও ক্রডিওকে দল্-যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিতেছিলেন,—"কেন তোমরা আমার কন্তার প্রতি অযথা দোধারোপ করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইলে ? তোমরা কেন এমন ভীষণ পাপে লিপ্ত হইলে ?" রাজপুত্র ও ক্রডিও বলিলেন,—"মহাশয়, আপনার সহিত বিবাদ করা

আমাদের ইচ্ছা নহে।—আমাদের সহিত বিবাদ করিবেন না।"

সেই সময় বেনিডিকও সেথানে উপদ্তিত হইলেন এবং হীরোর প্রতি কলঙ্ক রোপের প্রতিশোধ লইবার জন্ম ক্রডিওকে দ্বন্দুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তও এবং আরাগন-রাজপুল বৃঝিলেন,—"বেনিডিকের এরপ ভাবান্তর ঘটি-রার আর কোন কারণ নাই,—বিয়াট্রিস ইহার প্র্লে আছে।" মনে মনে চাহারা একটু হাসিলেন। কিন্তু হাসিলেও, ক্রডিও সে আহ্বানে পরাজ্মুখ হইলেন না। কিন্তু সেই সময় বিধির বিধান ও ধর্মের মাহাত্ম্য অন্তর্রূপ প্রকাশিত হইল। তাহাতে হীরোর সেই ফ্রপনেয় কলঙ্ক বিদ্রিত হইল, এবং তংসঙ্গে সকল দিক মঙ্গল আলোকে আলোকিত হইল। অধিকন্ত অতি আড়েম্বের কলও যে লঘু ক্রিয়া তাহাও প্রমাণিত হইল। ( 38 )

বেনিডিক ও ক্লডিওর মধ্যে যথন এইরপ দশ্বুদ্ধের উপক্রম হইতেছিল, সেই সময় একজন শাস্তিরক্ষক,—সেই পাপিষ্ঠ ডন্ জনের নিযুক্ত—সেই বোরাকিওকে বন্দী করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই নীচাশ্য হতভাগ্য বোরাকিও যথন তাহার হুট কার্য্য-সিদ্ধির কথা তাহার বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিতেছিল এবং বলিতেছিল, ডন্ জন তদীয় লাতা—সেই আরাগন-রাজপুদ্ধ ডন্ পেড্রোর প্রতি হিংসা-পরবশ হইয়া, তাঁহার বন্ধু ক্লডিওর স্থেবের পথে কাটা দিবার জন্ম, নিরপরাধ রাজকুমারী হীরোর চরিত্রে কলম্ব আরোপ করিতে কেমন কৃতকার্য্য হইয়াছে,—পিশাচ অন্ধুচর যথন বৃক্ত ফ্লাইয়া সেই সব পাপ-কাহিনিই বলিতেছিল, শান্তিরক্ষক বিচারক অলক্ষ্যে থাকিয়া, তাহা আমুপুর্ব্বিক অবগত হইয়াছিলেন। তাই, উপযুক্ত সময় বৃঝিয়া, তিনি বোরাকিওকে সেইখানে বাধিয়া আনিলেন, এবং তাহাকে সকল ঘটনা প্রকাশ করিতে বলিলেন।

এখন, নিগ্রহ-ভয়ে, বোরাকিও সর্বজন-সমক্ষে সকল কথাই ব্যক্ত করিল।
তানিয়া রাজপুল ও রুডিওর চৈত্ত হইল। বোরাকিও বলিতে লাগিল,—"ডন্
জনের পরামর্শে এই অতি গহিত কার্য্যে আমি নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সেই
গবাক্ষপথে যাহাকে দাড় করাইয়া কথা কহিয়াছিলাম, সে রাজকুমারী হীরো
নহেন,—তাহার সহচরী মার্গারেট। রাজকুমারীর পরিচ্ছদে আবৃত থাকায়
আপনারা চিনিতে পারেন নাই যে, সে রমণী প্রকৃত কে ?"——

সেই কথা শুনিরাই রাজপুত্র ও ক্রডিওর মনে হীরোর নির্দোষিতা উপলব্ধি হইল। আবার সেই সময় সকল রহস্ত প্রকাশ হইরা পড়িল দেখিয়া, পাপিষ্ঠ ডন্জন, ভরে সে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহাতে সকল দিক্ আরও পরিকাররূপে ব্ঝা গেল। হীরো যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নিস্পাপ, তাহা সকলেরই বিশ্বাস হইল।

তথন ক্লডিওর অন্তরে দারুণ অন্থতাপ-অনল জলিয়া উঠিল ;—"হার!
আমি তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া অবথা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছি!—আমি
শেলতুলা নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি!"

ভাবিতে ভাবিতে ক্লডিও মগান্তিক যন্ত্রণায় অধীর ও অস্থির হুইলেন। মুহুক্ত মধ্যে অতীতের অনেক কথা তাঁহার স্থৃতিমাঝে জাগিয়া উঠিল। "সেই প্রথম- প্রণয়-দিবদে হীরোর প্রেমময়ী মূর্ত্তি যেরপ দেথিয়াছিলেন, আজিও যেন সেই মূর্ত্তিতে হীরো তাঁহার চক্ষের সন্মুথে আবিভূতি৷ হইতেছেন!"

আরাগন-রাজপুত্রও যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন। অতঃপর ক্লডিওকে বলিলেন,—"যথন তুমি বোরাকিওর নিকট সকল কথা শুনিতেছিলে, তথন তোমার হৃদয়ে কি তীব্র জালা উপস্থিত হইল বল দেখি!—অন্তরে যেন লোহ-শলাকা বিদ্ধ হইল!—না ?"

ক্লডিও। বোরাকিও যথন সকল কথা বলিতেছিল, তথন আমার মনে হইতেছিল, বুঝি আমি হাতে করিয়া কালকূট সেবন করিয়াছি!

তারপর অন্তপ্ত ক্লডিও,—বৃদ্ধ রাজা লিওনেটোর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন এবং গদগদ কঠে কহিলেন,—"রাজন্! আদি নিতান্ত অবিবেচক ও মৃঢ়;—আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। এক্ষণে আপনি আমায় সমুচিত শান্তি প্রদান করুন। আমি আপনার সরলা কন্তার প্রতি যে অতি-বড় নিষ্ঠুর পিশাচের আচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া, বোধ হয় অনায়াসে আজীবন দেই শান্তি ভোগ করিতে পারিব। অন্ততঃ তাহা পারা উচিত।—হা নির্দোধ বালিকা! হা পবিত্রতার আধার!——"

লিওনেটো এক শান্তির বাবস্থা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"হীরোর অফুরপা আমার আর এক কুমারী-কন্তা আছে। তাহাকেই তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।"

ক্লডিও এ প্রস্তাবে সন্মত হঁহলেন, এবং বলিলেন,—"মহাশয় যেরপ বলিতিছেন, তাহাতে আমি কোন আপত্তি করিব না। সেই কুমারী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা;—এমন অবস্থায় তিনি যদি অতি কুরূপা, নির্দ্ধণা এবং আরও কিছু হন, তবুও আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব।"

বলা বাহুল্য, আরাগন-রাজপুত্রও মেদিনা-রাজের নিকট যথোচিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও হীরোর জন্ম তাঁহাদের বিশেষতঃ ক্লডিওর অন্তর অন্তাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হীরোর কবরের উপর বে স্থৃতি-স্তম্ভ ছিল, ক্লডিও সে দিন সারানিশি সেইখানে বদিয়া অশ্রূপাত ক্রিতে লাগিলেন।

# ( 50)

পরদিন প্রভাতে আরাগন-রাজপুত্র, ক্লডিওকে সঙ্গে লইরা ধর্মনিদরে উপস্থিত হইলেন। সেথানে মেসিনা-রাজ লিওনেটো, বিয়াট্রিস, বেনেডিক, পুরোহিত প্রভৃতি সকলে উপস্থিত ছিলেন।

লিওনেটো, ক্লডিওর হস্তে কুমারীকে অর্পণ করিলেন। কুমারীর মুথখানি তথন ছল্পনেশে আবৃত ছিল। ক্লডিও অবশুই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ক্লডিও বলিলেন,—"এই পুরোহিত আমাদিগের সন্থথে রহিয়াছেন।—তোমার হস্ত আমার হস্তেরণ্টপরে দাও। যদি তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ কর, তবে আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকেও সর্কান্তঃকরণে সানন্দে পত্নীরূপে গ্রহণ কীরিব।"

তথন সেই অবগুঠনাবৃত। কুমারী বলিলেন,—"গণন আমি বাচিয়া ছিলাম, তথনও আমি তোমার পত্নী ছিলাম।"

স্বর শুনিরা ক্লডিও চমংকৃত হইলেন; তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হায় ঈশর! আমার এ কি করিলে? কেন আমার এ বিষম আত্মবিশ্বতি আদিল?"

তারপর ধীরে ধীরে কুমারীর অবগুর্গন অপস্ত হইল।—কিন্তু একি! কুমারী ত অন্ত কেহ নহেন,—ইনি যে স্বয়ং হীরো!—কিন্তু ক্লডিও চক্ষে দেখিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

বিশ্বাদ করিবেন কিরূপে ? সকলেই শুনিয়াছিল, হীরোর মৃত্যু হইয়াছে,
-তবে আবার এ কি প্রহেলিকা ! ক্লডিও নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাদ করিলেন।
রাজপুত্রও সেইরূপ বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাদিলেন,—"ইহাকে তো স্থন্দরী
হীরো বলিয়াই বোধ হইতেছে !—মহারাজ ! ইনি কি আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা—আপনার স্লেহময়ী কন্তা হীরো নহেন ?

লিওনেটো। রাজকুমার, এই বালিকা আমার সেই হীরোই বটে। কিন্তু যতদিন কলক জীবিত ছিল, ততদিন হীরোর মৃত্যু হইয়াছিল; এখন কলক মরিয়াছে, তাই হীরোও পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছে।

এই অভাবনীয় অপূর্ব্ধ-আনন্দ-মিলনে ক্লডিও ও আরাগন-রাজপুত্রের আনন্দের আর অবধি রহিল না। বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, এ



রহস্তব্যাপার আদ্যোপাস্ত সকলকে বৃঝাইরা দিতে পুরোহিত অঙ্গীকার ক্রিলেন।

ক্লডিও ও হীরোর বিবাহ-কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইতেছে, এমন সমন্ন বেনিডিক, মেসিনা-রাজের নিকট বিয়াট্রপকে প্রার্থনা করিলেন।

বিরাট্র কি হু ইত রতঃ করিবেন। কি র বেনি ডক সম্পূর্ণ বিশাসের সহিত বলতে লাগিলেন, — "প্রিরতমে, তুমি বে আমার ভালবাদ, সে কথা আমি হীরোর নিকট স্পষ্টই শুনিরাছি।"

তথন আবার সেই সব কথা উঠিল। বন্ধুগণের সেই কুঞ্জান্তরালে দণ্ডায়মান, বেনিডিন ও বিয়াট্র স-সংক্রান্ত আপনাদের সেই মন-গড়া ভাব-ভালবাসা
এবং প্রেম-প্রণায় বিষয়িণী সকল কথা,—তথন একে একে উঠিতে লাগিল,
এবং তাহা লইয়া সকলের মধ্যে একটা উচ্চ হাস্তের রোল উথিত হইল। তথন
বেনিডিক ও বিয়াট্রিস উভয়েই বৃঝিলেন, অন্তের কৌশলে প্রতারিত হইয়া এবং
পরম্পর পরম্পরকে ভূল করিয়া,—ভালবাসিয়াছেন। কিন্তু সেই ভূল করিয়া
ভালবাসিয়াও, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে অকপট প্রণয় সংস্থাপিত হইয়াছে। সে
প্রণয় সহজে বিছিল্ল হইবার নহে। যথন বেনিডিক বিবাহে একান্ত স্থিরসঙ্কল্ল
হইলেন, তথন তিনি বলিলেন,—"এই বিবাহের প্রতি সমগ্র পৃথিবীও যদি
মনাস্থা প্রদর্শন করে, তথাপি আমি তাহা গ্রাহ্থ করিব না।"

কিন্ত স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা বশতঃ বলিলেন, "কি জানো বিয়াট্রিস, গীরোর মুথে শুনিয়াছিলাম, তুমি আমাকে একান্ত ভালবাস, এবং আমাকে পাইবার জন্ত নাকি তুমি পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলে,—তাই কি করি, দয়া করিয়া তোমায় ভালবাসিয়াছি!"

বিয়াট্রিসও হটিবার মেয়ে নন। তিনিও বলিলেন, "আমিও শুনিয়াছিলাম, আমার জন্ম তুমি নাকি একেবারে মরিতে বসিয়াছিলে,—তাই কি করি, একটা জীবহত্যার পাতক হইতে আপনাকে বিমৃক্ত করিয়া, সকলের অন্ধ্রোধে. তোমায় গ্রহণ করিতেছি।"

এইরূপে সেই রহস্তপ্রিয়, রঙ্গ-রস-রসিক, পরম্পরের প্রতি চির-বিন্দেষভাবা-পন্ন যুবক-যুবতী দাম্পত্যমিলনে মিলিত হইলেন।

ক্লডিও ও হীরোর শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, রাজ-পুরোহিত উপস্থিত লোকমগুলীকে সকল রহস্ত প্রকাশ করিলেন। তথন সকলেই হাসিমুখে মনের সুথে পান-ভোজনাস্তে গৃহে ফিরিল। সহিত যখন তিনি∡ তাঁহার সেই চিঃ

দেশের :

প্রভৃতি,—[ দেশকে ,

ছিলে

সেই যুদ্ধস্থলেই তাঁহার যুদ্ধ-বিবরণ, ntaries ) লিপিবদ্ধ হয়।

বৃহৎ প্রাসাদশ্রেণী, সাধারণ পাঠাগার রিয়াছিলেন, এবং নানাবিধ, শিল্পকর্ম্মের প্রসারে

রিয়াছেলেন, এবং নানা।ব্য, শেল্পকমের প্রসারে করিয়া, তিনি দেশ দেশাস্তরে স্থবিথ্যাত হইয়া-

স্থাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, একই সময়ে অনেকগুলি কে নিয়োজিত করিতে পারিতেন।—একই সময়ে

পুন্তক দেখিতেন, হস্তে লিখিতেন,পায়ে ঘোড়ায় চাপিতেন,

করিতেন।

সেনেট-সভা হইতে সিজারকে বছ উপাধি প্রদত্ত হইল। শ্বদেশউন্নতির কারণ তাঁহাকে বিজয়-মুকুট প্রদত্ত হইল। এবং দেশহিতকর
নানা কার্য্যের জন্ম, তাঁহাকে সমগ্র রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া অভিহিত
করিতে সেনেট-সভা মনস্থ করিলেন। সিজার ইটালি এবং ইটালির প্রধান নগর
রোম ব্যতীত আর সকল দেশের রাজা হইতে পারিতেন। কিন্তু সেনেটসভার
সে আশা পূর্ণ হইবার পূর্বেই, সিজারকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।
কিন্তে এবং কিরুপে, তাহা মহাকবির কাব্য-আলেখ্যেই পরিদর্শন করন।

(5)

পম্পির বংশধরগণকে নিহত করিয়া, স্পেন হইতে ক্রিরার দিলার জ্যোল্লাসে রোমে প্রত্যাগত হইলে, নগরীতে মহা সমারোহের উল্লোগ হইল। জন সাধারণ সেই সমারোহে যোগ দিল। তবে দেশের গণ্য মান্য বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ,—সকলে যোগ দিলেন না। পম্পির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বশতঃ,—
তাঁহার পুত্রগণের বিনাশে উল্লেসিত না হইয়া, যোগ দিলেন না,—অধিকস্ত কেহ কেহ সিজ্লারের প্রতি বিরূপ এবং বক্র হইলেন।

সিজারের সর্ব্বোচ্চক্ষমতার উৎসাহদাতার সংখ্যা একদিকে যেমন অধিক, অন্তদিকে তাঁহার শত্রুসংখ্যাও অর ছিল না। তাঁহার উন্নতিতে অন্তরের অন্তরে অনেকেরই বিদ্বেয়-বহ্লি জ্লিতেছিল। কথন পরিষ্কাররূপে তাহা প্রকাশ পাইত, কথন বা প্রচ্ছরভাবে তাহার পরিচর পাওয়া যাইত। কিন্তু আজিকার ঘটনার

ষাহার। তাঁহার শব্দ হইরা দাঁড়াইল, তাহারা প্রকাশ্বভাবেই তাঁহার শব্দতা ক্রিতে লাগিল।

বখন দলে দলে সাধারণ লোকবৃন্দ বিজয়ী সিজারকে দেখিতে আসিতে লাগিল, তথন শত্রুপক্ষের কর্মচারীবৃন্দ সেই জনতা ভাঙ্গিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্লেভিয়াস্ ও ম্যাকলাস্ তথন নগরের শাস্তিরক্ষক। তাহারা সমাগত লোক-দিগকে তাড়না করিতে লাগিল। এবং এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"ভূমি কে ? কোথা হইতে আসিতেছ ? কেন আসিতেছ ?"

একজন বলিল দে মিস্ত্রীর কাজ করে। ফ্লেভিয়াদ্ তাহাকে জিজ্ঞাদা করিল, "তবে তােমার অস্ত্র শস্ত্র কোথায় ?—এমন হলের পরিচ্ছদেই বা কেন আদিলে ?"

আর এক জনকে জিজ্ঞাদা করিল, "তুমি কে ?" দে বলিল, "আমি চর্মকার,—চাম্ড়ার কাজ করিয়া থাকি।"

আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" সে বলিল, "আমি মুচি,— ছেড়া জুতা মেরামত করিয়া জীবিকানির্বাহ করি। আমি পুরাতন জুতার বৈল্বন্ধরূপ।—যথন তাহাকে বড়ই অসহায় দেখি, তথন তাহার উদ্ধার করি।"

ফ্রেভিয়াদ্। তবে মূর্থগণ! দোকান-পাট বন্ধ করিয়া, আজ পথে এত ভিড় করিতেছিদ কেন ?

মৃচি। মহাশর ! ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পথ চলিতেছি এইজন্ত যে, হাঁটিরা-হাঁটিরা ইহাদের জুতা ছিঁড়িবে, আর আমারও ছই পরসা উপার হইবে। কিন্তু আসল কথা এই।—আজ আমাদের বিশ্রাম দিন। আমরা মহাত্মা সিজারকে দেখিতে আসিরাছি। তাঁহার বিজয়-উৎসবে আনন্দ করিতে আসিরাছি।

মারুলাস্। আনন্দ করিতে আসিরাছ ? কিসের আনন্দ ? সিজার রোমে
কি ধন-রত্ন আনিরাছেন এবং এমন কত বন্দী আনিরাছেন বে, তাঁহার বিজয়শকটের চক্রের সহিত তাহাদিগকে বাধিয়া, তাঁহার আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন
হইবে, এবং তাহা দেখিয়া তোমরা চক্ষু সার্থক করিবে ? মূর্থ কাঁভাকাণ্ডজানহীন তোমরা,—চক্ষুহীন, প্রাণহীন, চেতনাহীন, জড়পিণ্ডের স্থান্ন তোমরা !
বিশ্বামের অতি নৃশংস,—নিষ্ঠুর লোক তোমরা ! পম্পিকে তোমরা জাম মা,—
ক্ষুরীর,—যথন পম্পি শক্র জন্ন করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার

জন্ত,—কতবার তোমরা গৃহের দেওরালে, উচ্চ প্রাচীরে, মুক্ত বাতারনে,—
প্রভৃতি কত উচ্চ স্থানে দাঁড়াইরাছ;—তোমাদের শিশুদিগকে কোলে লইরা
সারাদিন স্থিরভাবে আশানেত্রে চাহিরা থাকিরাছ,—কথন পশ্পি দেই পথ
দিরা চলিয়া যাইবেন! যথন দ্রে তাঁহার শকটের অতি অরমাত্র চিহ্ন দেখা
যাইত, আনন্দ-উৎসাহে তোমরা এমনি উচ্চধ্বনি করিতে যে, তাহাতে
টাইবারের জল অবধি কাঁপিয়া উঠিত! আর আজ!—আজ তোমরা স্থন্দর
পরিচ্ছদে সাজিয়া, পথে পথে জনতা করিতেছ,—কাহাকে দেখিবার জন্তু!—
না, যে তোমাদের সেই চিরয়শন্বী পশ্পির প্রগণকে নিষ্ঠুর্রুপে বিনাশ করিয়া
আসিন্ধাছে!—দুরু হও হতভাগ্যগণ! গৃহে গিয়া, জান্থ পাতিয়া, ভগবানের নিকট
প্রার্থনা কর,—তিনি তোমাদের এই জক্কভক্ততার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

ক্লেভিয়াস্। হে স্বদেশবাসী বন্ধুগণ! তোমরা এথনি তোমাদের স্থায় দরিত্র লোকদিগকে আহ্বান করিয়া, টাইবার নদীতীরে বসিয়া, এই অপরাধের জন্ম অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাক। তাহাতে যেন, টাইবারের সর্ক্ষনিয়স্ত্রোতও স্ফীত ও বন্ধিত হইয়া, টাইবারের সর্ক্ষোচ্চ তীরভূমি প্লাবিত করিতে পারে!

একে একে সকলে গৃহে ফিরিল। ফ্লেভিয়াদ্ মেরুলাদ্কে বলিল, "দেখ, ইহাদিগকে সিজারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে হইবে। এক কথায়, ইহারা অপরাধীর স্থায় বাক্যহীন হইয়া অপসারিত হইল। তুমি নগর মধ্যে যাও এবং আমি অস্থ্য পথ ধরি। যেথানে যেথানে দেখিবে, সিজারের প্রতিমৃত্তি নানা সাজে সজ্জিত হইয়াছে,সেই সেই থানে তৎক্ষণাৎ তাহা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া-চুড়িয়া ফেলিবে।"

মেরুলাস্। কিন্ত কাজটা কি সহজ ? তাহা কি আমরা পারি ? তুমি ত জানো, 'লুপার্কেল' \* মহোৎসবের সময় উপস্থিত।

<sup>\*</sup> রোম নগরে প্রতি বৎসরে ১০ই ক্রেক্সারী তারিথে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইত।
ইহাকে 'লুপার্কেল' বা 'মেবপালকদিগের উৎসব' বলা হইত। অনেক গণামান্ত ব্যক্তি সেইদিন
বিবন্ধ হইরা পথে পথে ছুটাছুটি করিতেন। এবং বিশুর ভক্তবংশীয়া মহিলা তাঁহাদের পথ
অবরোধ করিরা দাঁট্টেরা থাকিতেন। তাঁহারা হাত বাড়াইরা থাকিতেন এবং যাহারা দৌড়িরা
বাইত, তাহারা সেই হাত স্পর্ক করিরা যাইত। এইরপ প্রবাদ বে, সেই মহিলাগণের মং
কেহ অন্তঃস্বা থাকিতেন, তবে সেই স্পর্শের গুলে সহজে তাঁহারা প্রস্ব হইতেন, এবং য
অপুক্রক থাকিতেন, তবে তিনি পুশ্রবতী হইতেন।

্ভাবিও না। যাহাতে সিজারের কীর্দ্তিঘোষণা

শ্রীথিকে দিবে না। আমিও চলিলাম। পথে যেথানে কোন

ব, সেইখানের সেই জনতা ভাঙ্গিয়া দিও। এইরূপে দেখিবে,
পাধা ইইতে এক একটা করিয়া পুচ্ছ তুলিয়া লইলে
অধিক উদ্ধে উঠিতে হইবে না। এইরূপ নাক্রিলে, তুমি
এত উদ্ধে উঠিবে যে, মনুষ্যের দৃষ্টিও
। ইইলে আমাদিগকে সদাই ভীত অন্তর্কে

कौंशंद्र व्यवीरंग् वाकिएक इटेरव।

()

একটা খুব ফরদা জারগায় সেই 'লুপার্কেল সিজারের নাকি তথন বড়ই সৌভাগ্যের সময়. চারিদিকেই তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা এবং চারি সিজার এবং তাঁহার প্রিয়বন্ধু আণ্টনি, ক্রটাস-পত্নী পোর্সিয়া, কেসিয়াস্, ক্য স্ত্রীপুরুষ এবং অন্তান্ত বিস্তর লোক করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আণ্টনি সেই উৎসবে দৌড়িবার ছিলেন। এজন্ম তিনি পত্নীকে যে পথে আণ্টনি দৌড়িবেন. नित्क विललन, "आकैन করিতে ভুলিও না।" আণ্টনি। তাহা তাহা তংক্ষণাৎ সম্পন্ন যে দৈবজ্ঞ এই শতি উচ্চকর্পে ব সিজার । कामका। मर

লাক্ষান,
হাসিত।

্পিরা, ক্রটাদ্,
প্রভৃতি গণ্যমান্ত

নকার্য্য সম্পন্ন
না। কি-ছিলেন।

গ্রিণ দাড় করাইর অপুত্রক ই
র হিতের কোন কথা যদি
ভূার ভয় দেখাও, অন্ত চক্ষেই
ক্লারূপে তোমার উভর চক্ষ্ই
ক্লার্যানের মর্যাদারকা আমার

জানি। আমিও যাহা বলিব, তাহাতে
কিংবা অপর ব্যক্তি, জীবনসম্বন্ধে

্যার মনে হয়, ভয়পূর্ণ জীবন না থাকাই

্মিও অমনি স্বাধীন জন্মিরাছিলাম,
করেইরাছে, ভূমি-আমিও তাই থাইয়াছি।

সিজার। এই জনতার মধ্যে কে জাামি তোমায় বিশেষভাবে দেখি-তীক্ষ কণ্ঠস্বর শুমিলাম যে, উচ্চ সঙ্গীত আগ ও ঙ্নেহ আর বড় দেখিতে পাই কি বলিবে,—বলো ? সিজার শুনিবার জন্ম তাহার প্রতি তুমি যেন বিপরীত

দৈবজ্ঞ। সিঞ্চার ! মার্চ্চমাদের ১৫ই তা

সিজার । তিক এ লোকটা ? ্ঝিও না। যদি আমার দৃষ্টির কিছু
কৃটাক্ষ একজন দৈবজ্ঞ। বলিতে প্রতি নহে,—সে আমার নিজের
স্বর্গ ক্ষিও। ভিন্ন ভাবের উদয় হইয়াছে! এমন

নিজার। উহাকে আমার সমুথে আনার আত্ম-সম্প্রকীয় বলিয়াই মনে একবারু দেখিতে চাই। । প্রতি আমার ব্যবহার কিছু বিসিয়াস্ জনতা ভেদ করিয়া তুমি এসার বন্ধুগণ যেন ছঃখিত না হন, অধে উপস্থিত হইলে সিজার জিজ-তুমিও যেন ছঃখিত না হও।

— আবার বলো।" ানা বুঝিয়া, ইহাই বুঝিও যে ক্রটান্

ে তারিথ শ্বংম করিতেছে, –তাহাতেই তাহার

লাপ বকিতেরে ঘটিয়াছে।

দি<del>জাতিক বিভাগে বিভাগ</del>

আমরা উৎসব স

তথন এ: সকলেই সেই উৎস্তনেক প্রয়োজনীয় কথা লুকাইয়া স্বোক্যই,
জনতা,— সুরুণ ক্ষিক্ষা ক্রেক তোমার মুথ দেখিতে পাও ?

জনতা,— শৃথ ধরি। যেথ
পথ ধরি। যেথ
সেই থা
সিং-ক্ত হারাছে,সেই সেই
সিং-ক্ত হারাছে,সেই সেই
সাক্ত হারাছে,সেই সেই

মেরুলাস্। কিন্তু কাজ কানো, 'লুপার্কেল' \* মহোৎসবে ত, তাঁহাকায়িত গুণরাশি তোমার চক্ষে প্রতি

ক্ষেহ জন্তঃসৰা থাকিতেন, তবে সেই স্পৰ্লের ২<sub>ম্য, নে</sub> চাও ?-- যাহা আমাতে নাই, আমার স্পুত্রক থাকিতেন, তবে তিনি পুত্রবতী হইবে<sub>নজাপু</sub>মি কি আমাকে বিপদে ফেলিতে চাও ?

তাঁহার ব প্রতিবিম্ব নিজে দেখিতে পাও।

\* রোম নগরে প্রতি বংসরে ১৫ই সুর্ব্বোচা লোক,—কেবল প্রতাপশীল সিজার ইহাকে 'লুপার্কেল' বা 'মেবপালকদিগের উৎস্ব বিবন্ধ হইনা পথে পথে ছুটাছুটি করিতেন। কৃত্ এবং বর্ত্তমান সময়ের কঠিন শাসনে অবরোধ করিলা দাঁঢ়াইলা থাকিতেন। তাহালা নষ্ট কেন,—''হায়! ক্রটাসের যদি চক্ষ্ বাইত, তাহারা সেই হাত শর্শ করিলা বাইত।ছিলে থিতে পাইতেন!"

কাসিয়াদ্। ক্রটাস ! তবে শুন,—আমি কি বলিতে চাই ! যথন তুমি প্রতিবিশ্ব ব্যতীত নিজেকে দেখিতে পাও না, তথন আমি তোমার দর্পণ স্বরূপ হইয়া তোমাকে দেখাই, —তুমি কি ! আমার প্রতি সন্দেহ করিও না । যদি আমি একটা শৃশু-হদম ভাঁড়মাত্র হইতাম, কিংবা ভালবাসার কথা কহিয়া নৃতন নৃতন উপায়ে লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম, এবং তোষামোদে সকলকে সম্ভঙ্ট করিয়া পরে নিন্দায় জর্জরিত করিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে তুমি আমায় ভীষণ লোক বলিয়া মনে করিতে পারিতে।—কিন্তু আমি তাহা নহি।

अम्दत्र आनन्मश्वनि উथिত रहेन। इरेज्ञत हमकिया मां प्रारंतिन।

(8)

ক্রতীস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের এ কোলাহল ? আমার আশস্কা হয়, লোক-সাধারণ বৃঝি বা, সিজারকে রাজ-উপাধি দিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে!"

কাদিয়াস্। তুমি কি ইহা আশঙ্কা করো? তবে বোধ হয়, তুমি ইহা ইচ্ছা কর না যে, সিজার রাজা হউন।

ক্রটাস। কাসিয়াস্, সতাই আমি তাহা ইচ্ছা করি না। কিন্তু তবু আমি সিজারকে বড় ভালবাসি।——তুমি আমাকে এতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাথিয়াছ কেন?—তোমার কি বলিবার আছে? সাধারণের হিতের কোন কথা যদি তোমার বলিবার থাকে, তবে এক চক্ত্তে মৃত্যুর ভয় দেথাও, অন্ত চক্ষে প্রকৃত সন্মানের ভাব প্রদর্শন কর,—আমি তুলারপে তোমার উভয় চক্ষ্ই দেখিতে থাকিব! তুমি জানো, মৃত্যুভয় অপেকা সন্মানের মর্য্যাদারকা আমার অধিকতর প্রিয়?

কাসিয়াদ্। ক্রটাস ! তাহা আমি জানি। আমিও যাহা বলিব, তাহাতে
নীচতা কিছু নাই। আমি জানি না, তুমি কিংবা অপর ব্যক্তি, জীবনসম্বন্ধে
কিরপ ধারণা কর বা করে। কিন্তু আমার মনে হয়, ভয়পূর্ণ জীবন না থাকাই
ভারু। -আজ সিজার যেমন স্বাধীন, আমিও অমনি স্বাধীন জিয়য়াছিলাম,
ক্রিক্রপ জিয়য়াছিলে। সিজারও যা থাইয়াছে, তুমি-আমিও তাই থাইয়াছি।

শীতের দারুণ কষ্ট সিজারও যেমন সহিতে পারে, তুমি-আমিও তেমনি পারি। একদিন প্রবল বাত্যায় যথন টাইবার-বক্ষ আলোড়িত হইতেছিল,—জীর-ভূমি অতিক্রম করিয়া জলরাশি উছলিয়া উঠিতেছিল, সিজার আমায় ডাকিয়া বলিল,--- "প্রেয় কাসিয়াস্ ! এস, এই উদ্বেলিত নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার (महे।"—
आिम जथिन करन পिछ्नाम, त्रिकात्र अछिन।—करनत ति कि প্রবল প্রতাপ। আমরা সবলে জলরাশি ঠেলিতে ঠেলিতে লক্ষ্যস্থানে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু সেখানে প্রছিবার অগ্রেই সিজার ক্লান্ত হইয়া আমায় विनन, " आभाग्र भरता,---निश्रान पुरिया यारे।" आभि ९ रमरे मरावन जनन-রাশি ঠেলিয়া, মগ্নপ্রায় সিজারকে রক্ষা করি।—আজ সেই সিজার দেবতার ন্তায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে !--আর এই কাসিয়াস নিতান্ত হতভাগ্য দীনহীনের স্থায় তাহারই চরণে মস্তক অবনত করিতেছে।—— আর এক দিন স্পেনে, বিষম মুচ্ছারোগে সিজার যথন নিতাস্ত কট পাইতে-ছিলেন,—তাঁহার ওষ্ঠাধর মলিন হইয়া গিয়াছিল, এবং যে চক্ষু আজি জগৎকে চমকিত করিতেছে, সেই চক্ষু তথন জ্যোতিঃহীন হইয়াছিল; — যে জিহবা আজি প্রতি-কথা রোমবাসীর গ্রন্থে লিখিয়া রাখিতে বলে, সেই জিহবা সেদিন শুকাইয়া আর্ত্ত বালিকার স্থায় আমার নিকট জল প্রার্থনা করিয়ছিল। —হায় ঈশ্বর! সেই ক্ষীণপ্রাণ ত্র্বলহৃদয়,—আজি জগতের কর্তা।

পুনর্বার সেই আনন্দ-কোলাহল উথিত হইল।

ক্রটাস। পুনর্বার সেই কোলাহল! আমার বোধ হয়, আরও কিছু নৃতন সন্মান সিজারকে প্রদত্ত হইল।

কাসিয়াদ্। ক্রটাদ্! তুমি ব্ঝিতেছ না, এই ব্যক্তি সর্বোচ্চন্থান অধিকার করিয়া থাকিবে,—আর আমরা তাহার পদপ্রান্তে থাকিয়া, চিরজীবন অতি-বাহিত করিব ৷ মাতুষ কথন কথন তাহার অদৃষ্টের উপরও প্রভুত্ব করিয়া थारक। उद्योग, यामारमंत्र यमृष्टित स्माय किছूरे नारे। দোষ আমাদের নিজের।---বল দেখি, ক্রটাস ও সিজার নামে প্রভেদ কি ? সিজার নামেই বা এমন কি মোহিনী শক্তি ৷ তোমার নাম না হইয়া. কেনই বা সিজারের নাম এত উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত ! ব্রুটাস্ ও সিজার, এক সঙ্গে এই निधिया रम्थ,-- इरे नामरे ममान खुन्तत ! मूर्थ উচ্চারণ করো, একর

ওজন করিয়া দেখ, তুল্য পরিমাণ হইবে। নামে জ্বগৎ কম্পিত করো,—
সিজার নামেও যেমন, ক্রটাস নামেও তেমনি কম্পিত হইবে। সিজার এমন
কি খ্যন্ত পাইয়াছেন, যাহাতে এত বড় হইলেন ?—হে কাল! তোমার কি
কল্ক!—হে রোম! মহৎ ও উন্নত চরিত্র তুমি চিনিলে না!

ক্রটাস। কাসিয়াস্, তুমি যে আমার ভালবাস, তাহাতে আমি সন্দেহ করি না। তুমি আমাকে কি বলিবে, তাহা আমি কতক বৃকিতেছি। এসম্বন্ধে আমি অনেক ভাবিয়াছি,—সে সকল পরে বলিব। এখন সন্ধেহে তোমার অমুরোধ করি, তুমি, আর আমাকে অধিক উত্তেজিত করিও না। যাহা তুমি আমাকে বলিয়াছ, তাহা বিবেচনা করিব।—এবং অবশিষ্ট যাহা তোমার বলিবার রহিল, তাহা পরে শুনিব। এখন এই পর্যান্ত জানিয়া রাখ বে, ক্রটাস্ একজন সামান্ত পলীবাস্মী হইয়াও থাকিতে পারে, তথাপি এরপ কঠিন সময়ে, রোমের "একজন" বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না।

কাসিয়াস্। তবু ভাল,—আমার সামান্ত কথায়ও ব্রুটাসের ভিতর এত-টুকুও অগ্নিকণা জ্বিয়াছে !

এই সময় উৎসব সমাপনান্তে, সপারিষদবর্গ সিজার ফিরিতেছিলেন। সবি-শেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্ত, ক্রটাস্ ও কাসিয়াস্,—আপনাদের দলভুক্ত কাস্কাকে আহ্বান করিলেন।

( c )

উংসব হইতে ফিরিবার পথে, সিজার আণ্টনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,
—''আণ্টনি, আমি এমন লোক চাই, যাহারা বেশ স্থলকার, মন্তিক্বের গঠন বেশ
বাভাবিক, এবং রাত্রিতে যাহারা নিশ্চিস্ত মনে নিদ্রা যায়।—ঐ যে কাসিয়াস্কে
দেখিতেছ, উহার চক্ষু বড় ভীষণ এবং ও, অনেক ভাবে। এইরূপ লোক বড়ই
ভন্নানক হইয়া থাকে।"

আণ্টনি। সিজার, উহাকে ভয় নাই। কাসিয়াস্ একজন সন্ত্রান্তবংশীয় ব্যক্তি,—উহা হইতে কোন আশহা নাই।

সিজার। কাসিয়াদ কিছু স্থূলকায় হইলে ভাবিবার কোন কারণ ছিল না।—কিন্তু আমি ভয় করি না। তথাপি যদি আমায় ভয় করিতে হয়, তো আমার বোধ হয়, কাসিয়াস্ ছাড়া আর কাহাকে ভয় করিতে হয় না। ও, বড় বেশী দেখে, বড় বেশী বৃঝে। কে কি করে, তাহা পুঝায়পুঝারপে, ও, নিরীকণ করে।—তোমার মত কোন ক্রীড়া-কোতুকে উহার আসক্তি নাই,—সঙ্গীতে উহার অন্তরাগ নাই,—ক্রচিৎ ওকে হাসিতে দেখা যায়;—যদি হাসে, তবে তাহাতে উহার অন্তরের ঘণা প্রকটিত হয় মাত্র। কাহাকে বড় দেখিলে, উহার মনে অন্থথের সীমা থাকে না। এই জন্ম এই শ্রেণীর লোক বড়ই ভীষণ হইয়া থাকে। কিন্তু আমি জ্লিয়াস্ সিজার,—ইহা নিশ্চয় জানিও,—আমি কাহাকে ভয় করি না। তবে বদি কাহাকে ভয় করিতে হয়, তো, ঐ শ্রেণীর লোককেই করি। তাই তোমার নিকট, কাসিয়াসের প্রকৃতি এমনি করিয়া বিশ্লেষণ করিলাম।—আছো, বলো দেখি, উহার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা ?

কাসিয়াস্ সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে ক্রিন্তে, উভয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থান ক্রিলেন। আর এদিকে ক্রটাস ও কাসিয়ালের আহ্বানে,—কাস্কা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

ক্রটাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাস্কা, আজিকার দিনের ব্যাপার কি, আমায় সবিশেষ বলো।—সিজারকে যেন কিছু বিষয় দেখিলাম।"

কান্কা। কেন, তুমি কি সঙ্গে ছিলে না ? সিজারকে রাজ-মুকুট প্রদন্ত হইয়াছিল বে ! কিন্তু সিজার তাহা গ্রহণ করেন নাই। এজন্ত লোক-সাধারণ আনন্দ-কোলাহল করিয়াছিল।

ব্রুটাস। দ্বিতীয় বার কোলাহলের কারণ কি ?

কাদকা। দেও,—এ জন্ম।

কাসিয়াস্। তিনবার কেন কোলাহল হইয়াছিল ?—শেষ কোলাহলের কারণ কি ?

কাদ্কা। সেও ঐ জন্ম।

ক্রটান্। তবে কি তিনবারই রাজ-মুকুট প্রদন্ত হইয়াছিল?

কাস্কা। তিনবারই হইয়াছিল ;—কিন্তু তিনবারই সিজার তাহা প্রত্যা-খ্যান করেন।—তাহাতেই সকলে আনন্ধবনি করিয়া উঠিয়াছিল।

তখন কাস্কা একে একে সকল কথা বিবৃত করিলেন।

আন্টনি, সিজারকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়াছিলেন। এ সকল কার্য্যের

পরামর্শ,—পূর্ব ইইতেই অবধারিত ইইয়াছিল। এ সময় রোমের বেরূপ অবস্থা, তাহাতে সাধারণ-তন্ত্র একরূপ অদৃশু ইইতেছিল। এবং সিজার এরূপ প্রবল ও শক্তিধর পুরুষ ইইয়া সর্বোপরি আধিপত্য স্থাপন করিতেছিলেন যে, সকলেই অমুমান করিল, বৃঝি বা রোমের চির-স্বাধীনতা-তন্ত্র বিলুপ্ত ইইয়া, রোম সিজা-রের অধীন হয়। এই আশকা ইইতেই বিস্তর সম্রাস্ত ও শক্তিমন্ত ব্যক্তি সিজা-রের বিপক্ষ ইইয়াছিলেন। ক্রটাস তাঁহাদেরই অগ্রণী, একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

আন্টনি, সিজারের প্রিয়তম বন্ধ। তিনিও কৌশলে প্রিয়বন্ধর ক্ষমতা চিরঅক্ধ রাখিবার জন্ত নানারপ কৌশল অবলম্বন করিলেন। মহোৎসব ব্যাপারে,
যখন সেই বিরাট, জনতার মধ্যে সিজারের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া, সকলে জয়োলাস করিতেছিল, তথন, সুক্রাম্মা, আন্টনি রাজ-মুক্ট দিয়া, সিজারের
সংবর্জনা করিলেন। লোক চমকিত হইল। স্লচতুর সিজার, লোকের
এই মনোভাব ব্রিতে পারিয়া মুক্ট প্রত্যাখ্যান করিলেন। অমনি সেই
সমবেত লোকমণ্ডলী আনন্দ- লোহল করিয়া উঠিল। আবার সেইরপ মুক্ট
প্রদত্ত হইল, আবার সিজার তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইরপ আরপ্ত
একবার হইল, সিজার দেখিলেই এবং ব্রিলেন, মুক্টগ্রহণ লোকের মনংপ্ত
হববে না, পরস্ক তাহা প্রত্যাখ্যানেই জনসাধারণের আনন্দ ও উল্লাস বৃদ্ধি
হইবে।—বৃদ্ধিমান্ সিজার তথন আর তাহা আদৌ গ্রহণ করিতে চাহিলেন না।
সেই জন্তই উচ্চ আনন্দ-কোলাহকে দিক্ পূর্ণ হইল। কিন্তু সিজার অন্তরে
প্রফুল হইতে পারিলেন না, লাকণ সম্বসাদে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মৃচ্ছভিকে বলিলেন,—"এখানে মদি আমি এমন কিছু বলিয়া থাকি বা করিয়া থাকি,—যাহা সকলের মনোমত না হইয়া বরং বিরক্তিরই কারণ হইয়া থাকে, তবে আমার সে অপ্রাধ সকলে ক্ষমা করিবেন।"

ক্রটাস্ ও কাসিয়াস,—কাস্কার নিকট কোলাহল-বিবরণ অবগত হইলেন। কাস্কা ও ক্রটাস স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

তথন কাসিরাস মনে মনে বলিল,—"ঔষধ ধরিরাছে।—ক্রটাস্, ভূমি
মহৎ, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু জানিলাম, কৌশলে, মহতের মহত্বও বিচলিত
করিতে পারা যায়। এই জন্তই লোকে বলে,—"যে যেমন, তাহার সেইরূপ
সংসর্গে থাকাই কর্ত্ব্য। কেন না, এমন দৃঢ় কে আছে,—কে অহঙ্কার

করিতে পারে যে, প্রলোভনে ও বাক্যকৌশলে মুগ্ধ হয় না।"—ইা, ঠিক হইয়াছে! আৰু রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষরে রোমের ছর্দশার কথা,—সিজারের অতি বৃদ্ধির কথা,—বোরালো করিয়া লিখিয়া, ক্রটাসের পাঠাগারে নিক্ষেপ করিব।—ক্রটাসকে আরও উত্তেজিত করিতে হইবে।—আরও উত্তেজিত করার আবশ্রক।"

(७)

সেইদিন রাত্রে বিষম ঝড় ও বজ্রপার প্রান্দোলিত হইল। বিস্তর লোক সেই গভীর রাত্তে নানাপ্রকার য়া, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল। मुख्य ह विद्यादिकात्म ठातिमिक यन ই হুর্য্যোগময়ী রজনীতে. কাঁদকা পথে পর্যাটন করিতেছিলেন হইল, যেন ভীষণ ভূকস্পে পृथिवी-वक विमीर्ग इहेश यात्र। ৷ ঝটিকা, যেন ভীষণ অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। যেন স্বর্গে র প্রবৃত্ত হইয়াছেন ৷ ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিশ্বিত হইয়া,-কল দুখ্য অবলোকন করিতে-ছিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন একজন ভূত্য তাহার বামহস্ত লিতে লাগিল। কুড়িটা বাতি উত্তোলন করিল, আর অমনি তা একত্র করিয়া জালিলে, তাহার বেমন বৰ্দ্ধিত বেগে বাহির হয়. এই আলোকও তদ্ৰপ। কিয় সই ভূত্যের হস্ত দগ্ধ হুইল না। যেন একটা ভীষণ সিংহ বহিৰ্গত কাসকা আরও দেখিলেন, নং ছইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত<sup>া</sup> हे निःह कि छूटे ना विनिया, हिनया গেল! তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—যেন দুরে ভীষণাত্বতি কতকগুলা দাঁড়াইরা আছে ;—তাহারা যেন পরস্পার বলাবলি করিতেছে,—"দেখ দেখ, বিস্তর পুরুষ আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে নগরের সর্বত্ত বিচরণ করিয়া বেড়াইভেছে।"

রোমের স্থবিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো,—রোমের বিচার-সভার একজন প্রধান সভ্য সিসিরো,—সে সময়,—বেখানে দাঁড়াইয়া কাস্কা এই ভীষণ ঘটনা মানস-চক্ষে অবলোকন করিভেছিলেন,—সে সময় সিসিরো সেখানে আসিয়া দ্বাঁড়াইলেন। তথন কাস্কা সিসিরোকে, সেই ভীষণ হর্য্যোগময়ী রজনীর কাহিনী,—আদ্যোপাস্ত বর্ণন করিলেন।

সিসিরো। বস্ততঃ, কাল বড় কুটিল। এখন সকলই সম্ভবে। এই সকল ঘটনার প্রকৃত কারণ, হয়ত কেহ বুঝিবে না; পরস্ত যে যাহার নিজের মন-গড়া এক একটা কারণ উদ্ভাবন করিবে।—তুমি বলিতে পারো, কল্য সিন্ধার সেনেট-সভায় উপস্থিত হইবেন কি না?

কাস্কা। হাঁ, এইরূপ শুনিয়াছি। আণ্টনি এই সংবাদ লইয়া, আপনার নিকট যাইবেন,—এমন কথাও আছে।

সিসিরো। ত্বে এখন স্থাসি। যে হুর্য্যোগ,—এখন বেড়াইবার সময় নয়।
সিসিরো প্রস্থান করিলে, কাসিয়াস সেখানে উপস্থিত হইলেন। কাসিয়াস্
সিজারের সর্ব্বপ্রধান শক্ত.—সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর বাঁহারা
সিজারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মনের উদ্দেশু, কাসিয়াসের স্থায় হীন ও নীচ ছিল না। কাসিয়াস্ কাস্কার সহিত, এই হুর্যোগময়ী রজনীর সকল কাহিনীর আলোচনা করিতে করিতে, সিজারের কথা
উত্থাপিত করিয়া বলিল,—"তুলনা করিলে, সিজারে ও এই রাত্রিতে,—কোন
প্রভেদ নাই।"

কাসিয়াস্ অরে আরম্ভ করিয়া, অনেক কথার অবতারণা করিল। শেষ, সিজারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবং কাস্কাকে আপন মতাবলম্বী করিয়া বলিল,—"আমি সংপ্রকৃতির বিস্তর রোমবাসীকে এই কার্যো সংশ্লিপ্ত করিয়াছি। তাঁহারা প্রকৃতই মহাশয় বাক্তি। একণে তাঁহারা কোন নির্দিপ্ত স্থানে আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদের মন্ত্রণা যেরূপ ভীষণ,— সেই মন্ত্রণার ফলও যেরূপ ভীষণ,—এই ভীষণ রাত্রিও সেইরূপ ভীষণ! এক্ষণে আমাদের অনেক আলোচা বিষয় আছে। রাত্রি এইরূপ ছর্যোগময়ী হইয়া, সামাদের বড়ই স্থ্রিধা করিয়া দিয়াছে।"

এইরপ কণাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সিনা নামে আর এক ব্যক্তি তথার উপস্থিত হইল। কাসিয়াস সিনার হত্তে কতকগুলি কাগজ দিয়া বলিল, "ভূমি এই এই কাগজগুলি ব্রুটাসের গবাক্ষ-দার দিয়া তাঁহার পাঠাগারে নিক্ষেপ করিবে। আর এই এই কাগজ,—সেই প্রাচীন রোমের গৌরব স্থানীয়—দেই মহাস্থা ক্রটাসের মৃর্ভিতে সংস্থাপিত করিয়া দিবে।" \*

দিনা কাগজগুলি লইয়া সেইরূপ করিল। কাস্কা ও কাসিয়াস্ অন্তত্ত প্রস্থান করিল।

## (9)

সেই রাত্রিতে ক্রটান্ আপন উদ্যানস্থ গৃহে বসিয়া, রোমের বিষয়,—ভাহার ভূথ ভবিষ্যও ও বর্ত্তমানের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। বর্ত্তমানের এই যে অবস্থা, ইহার পরিণাম কি,—সিজারের এই যে পদবৃদ্ধি ইহার সহিত ভবিষ্যতের ভালমন্দ কতটা নির্ভর করিতেছে,—এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি পরিষার বৃথিলেন, সিজারের মৃত্যু ভিন্ন, রোমের চির-উন্নতির আশা নাই।

তবে কি সিজার রোমের শক্ত ? যে সিজার নিজ বাহুবলে বহু দেশ, বহু সাম্রাজ্য রোমের অধীন করিয়া সম্যক্প্রকার রোমের প্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, সেই সিজার কি রোমের শক্ত ? শত শত শ্বন্দর অট্টালিকার ও নানাবিধ অপূর্ব্ব শিরে যিনি রোম নগরীকে এমন শোভামরী করিয়াছেন, সেই সিজার কি রোমের শক্ত ? শিরে, সহিত্যে, বিজ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে,— যিনি রোমকে পৃথিবীর আদর্শস্থল করিয়াছেন, সেই সিজার কি রোমের শক্ত ? শক্ত কি মিত্র তাহা তিনি জ্ঞানেন, আর তাহার প্রতিযোগী বন্ধুবর্গই বলিতে পারেন ? সিজার সামান্ত অবস্থা হইতে এক্ষণে রোমের একরূপ দওমুওের কর্জা হইয়াছেন; দেশের বিজ্ঞ, বৃদ্ধিমান, বহুমান্ত সেনেট-সভার সভ্যগণের উপরও তাহার প্রভুত্ব প্রসারিত হইয়াছে; এমন কি, রোমের চিরন্তন নানা স্বাধীন বিষয়ের উপরও সিজার হন্তক্ষেপ করিতেছেন।—বাক্যেও কার্য্যে,— আপামর সাধারণকে তিনি এমন মুন্ধী করিয়াছেন যে, সকলেই বৃদ্ধি, তাহার জন্ত প্রণাণ দিতেও পারে!—

এই ফটাল,—টাকুইন বংশধরদিগের অভ্যাচার হইতে প্রাচীল রোঝ চিরখাবীন করিয়াছেল.।

তবৃত্ত সেই বাকর্ক, নেই মহোৎসব-ব্যাপার-কালে, সিলারকে রাজউপাধিদানে অসম্পূর্ত ইরাছিল। কেন না, সমগ্র রোম-সান্রাজ্যে, তাহাদিগের
ব্যক্তিগত বে টুকু অধিকার, রোম এক রাজার শাসনাধীন হইলে, তাহাদিগকে
সেই অধিকার হইতে বক্তি হুইতে হইবে,—ইহা তাহারা স্পাইই বুঝিত।
বনেশ-বংসল ক্রতাস্, বদেশের মুল্লুকামনার, এই সকল বিষয় গভীর নিবিষ্টচিত্তে ভাবিলেন। বে দিক্ দিরা বৃত্ত্ব ভাবা সম্ভব, সেই দিক দিরা ততদ্র
ভাবিলেন। ভাবিয়া স্থিরনিশ্য হুইবেনি, সিজারের পতন ভির রোমের
মঙ্গল নাই।

क्रोंग मत्न मत्न विल्लन,-

"আমি দেখিতেছি, সিজারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার, আমার নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণ নাই। আমি সাধারণের জন্মই ভাবিডেছি। এবং ভাবিয়া দেখিলাম, সিজারের মৃত্যু ভিন্ন রোমের স্থায়ী-মঙ্গল অসম্ভব। কেহ কেহ সিজারকে রাজা করিতে চাম ;—বদি তাহাই হয় ? রোমের জক্ত সিজার যথেষ্ট করিয়াছেন. দে কথ। স্বীকাষ্য। দেজত দেনেট-সভার মনস্বী সভাগণের কেহ কেহও তাঁহাকে রাজ-উপাধি প্রদান করিতে চান। কিন্তু ইহার ফলে সিন্ধারের বভাবের কি বিষম পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমার বোধ হয়, শিজারকে রাজা করিলে, স্কামরা যেন আপনা হইতে তাঁহার মধ্যে একটা তীক্ষ হল সংলগ্ন করিয়া দিব,—ক্রীয়ারা তিনি নিজের ও অক্তের যথেচ্ছ বিপদ ঘটাইতে পারেন। স্থচিস্তা ও কোমলভাব,—ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, সেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যতই উচ্চপদে উন্নীত হইবে, ততই সে ডাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে থাকিবে। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এ পর্যান্ত সিজারের ক্ষমতার অপবাবহারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।—— আমার চিম্বা ভবিষ্যৎ লইয়া। যাহারা উচ্চাভিলাষী ও এইরূপ একাধিপতা স্থাপনে দূদ্সকর, তাহারা অতি ধীরে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে থাকে;—পরে যথন লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়, তথন তদুর্দ্ধে শৃস্তপানে চাহিয়া, নিম সোণানগুলি ম্বার চক্ষে অবলোকন করে।—ইহাই স্বাভাবিক;—ইহাই প্রতিনিয়ত দেখা গিয়া থাকে।—সিঞ্চারও দেইরূপ করিতে পারেন। যদিও তাঁহার বিরুদ্ধে দাডাইবার প্রতাক্ষ কারণ আজিও হয় নাই এবং তাঁহার অপরাধ পরিষার্য়কমে

বুঝানো যায় না, তথাপি ইহাও ভাবিয়া দেখা ট সকলে এইরপ বাড়িতে দিলে, ভবিষ্যতে নানা বিপদ্ ঘটিনে বি তাঁহাকে সর্প-ডিখের স্থায় বিবেচনা করিতে হইবে; এর হইতে না দিয়া, সেই ডিখেই তাঁহাকে বি তিন্তু করাই উচিত।"

ক্রটাস ভৃত্যকে আহ্বান ক্রিক্তির ক্রিলিয়া দিতে বলিলেন। ভূত্য দীপ জালিতে গিয়া, জানেলার কগুলি কাগজ কুড়াইয়া পাইল, ও তাহা প্রভূকে আনিয়া দিল।

ক্রটাস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূমি বলিতে পারো, কল্য মার্চ্চ মাসের পনের ভারিথ কি না ?

ভূত্য। আজ্ঞা, তাহা আমি জানি না।

ক্রটাস্। পঞ্জিকা দেখিয়া এথনি তাহ। আমাকে বলিয়া যাও।

ভ্তা প্রস্থান করিল। ক্রটান্ সেই কাগজগুলি পড়িতে লাগিলেন। তথন আকাশে ঘন ঘন বিজ্ঞলী থেলিতেছিল। সেই বৈছ্যতালোকে ক্রটাস একটা কাগজে পড়িলেন,—কোথাও লেখা আছে,—"ক্রটান্! তুমি এখনও নিজিত রহিয়াছ,—জাগ্রং হও।" কোথাও লেখা আছে,—"উঠ, মারো,—রোমের হংখ দ্র করো।" এইরপে কাগজগুলি পড়িতে পড়িতে ক্রটাস ভাবিতে লাগিলেন,—"এইরপ লেখা আমি প্রায়ই পাইয়া থাকি। রোম কি তবে সত্য সত্যই একের শাসনাধীনে আসিবে? তবে রোম!—বে রোমে আমার পূর্ব প্রুষণণ অপূর্ববীরত্বে টাকু ইস বংশধরগণকে বিনষ্ট করিয়াছেন, সেই রোমে প্রনর্বার রাজা?—"উঠ, জাগ্রং হও,—রোমের হংখ দ্র করো"—আমি প্নং প্রুরপ অন্তর্কন হইতেছি।——তাহাই হইবে! হে রোম! আমি তাহাই অঙ্কীকার করিলাম।—ক্রটাস তোমার হংখ দ্র করিতে বদ্ধপরিকর হুইল।"

ভূত্যু আসিয়া সংবাদ দিল, মার্চ্চমাসের চতুর্দশ দিন অতিবাহিত, কল্যই পনেরো তারিথ।

দারে কে আঘাত করিল। ভৃত্য সংবাদ লইতে গেল।

ব্রুটাস্ ভাবিতে লাগিলেন,—"যে অবধি কাসিয়াস্ সিজারের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করিয়াছে, সে অবধি আমার আর নিদ্রা নাই। যথন

কোন ভীষণ চিন্তা মনে জাগে, তথন,—এবং বে পর্যান্ত না সেই চিন্তা কার্য্যে পরিণত হয়,—সেই অবধি,—ভূতগ্রন্ত ব্যক্তির ভায় সময় অতিবাহিত করিতে হয়।—মহুষ্যের শারীরিক ইক্রিয়ের সহিত বিচারণীল বিবেকে সে পর্যান্ত কি একটা পরামর্শ চলিতে থাকে। মহুদ্যের অবস্থা তথন,—বিপ্লবপীড়িত একটি কুদ্র সাম্রাজ্যের ভায় হুর্দশাগ্রন্ত হইয়া থাকে।"

সেই সময় কাসিয়াস্ ও অস্তান্ত বড়যন্ত্রকারীগণ তথায় উপস্থিত হইল।

## ( b )

কাসিরাস্ ও অফান্স ষড়বন্ধকারী ব্যক্তি,—ক্রটাসের চারিদিক বিরিয়া দাড়াইল। কাসিরাস্ বলিল,—"ক্রটাস! আজ আমরা তোমার বিশ্রামন্থে বাধা দিয়া, তোমার বিরক্তি উৎপাদন করিলাম।"

ক্রটাদ্। আমি এ পর্যান্ত জাগ্রতই আছি,—নিজা বাইতে পারি নাই।— এখানে বাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারা সকলেই কি আমার পরিচিত ?

কানিয়াস্। আবরণ দারা ইহাদের সকলেরই মুথ আচ্ছাদিত বটে; কিন্তু ইহারা সকলেই তোমার পরিচিত।—এবং ইহারা সকলেই তোমাকে সন্মান করিয়া থাকেন।

এই বলিয়া একে একে সকলের পরিচয় দিয়া, কাসিয়াস্ সকলকে চিনাইয়া
দিলেন। ক্রটাস্ সেই সমবেত বড়বস্ত্রকারীদিগের এক উদ্দেশু ও এক অভিসন্ধি
জানিয়া, সকলের করমর্দন করিলেন।

এই অবসরে কাসিয়াস্ বলিল,—"একণে আমাদের সকলকে শপথ করিয়া সঙ্করগ্রহণ করিতে হইবে।"

না, শপথের প্রয়োজন নাই। আমি সকলের একাগ্রতা দেখিয়া,
মনের কথা বৃঝিতেছি। তার পর আমাদের প্রত্যেকের মনঃকষ্ট,—
বর্ত্তমান অবস্থা। এ সকল ভাবিয়া দেখিলে, আমাদের উদ্দেশ্ত
তে পারে না। যদি অস্তরের কষ্ট ও কালের অত্যাচার যথেষ্ট কারণ
তবে বৃথায় এ জন্ননার প্রয়োজন কি ? এথন যে যাহার গৃহে গিয়া
ভি কর্জন।—শপথের প্রয়োজন কি ? কিস্তু যদি এই উপস্থিত ব্যক্তি-

গণের অন্তরে আগুন জনিরা থাকে,—যাহাতে অতি ভীক্বপ্ত অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে,—তবে, হে স্বদেশবাদীগণ! যে কারণে এই আগুন জনিরাছে, দেই কারণ কি যথেই নহে? তাহার উপর আর শপথ কেন? কি শপথ করিতে গারেন? সকলেই সংপ্রকৃতিবিশিষ্ট, সকলেই সংউদ্দেশ্যে সম্মিলিত ,—সকলেই জানেন, আমাদের লক্ষ্য কি এবং তাহার পরিণতি কিসে;—তবে আর অভ্য শপথের প্ররোজন কি? ভীক ও অতি-সতর্ক ব্যক্তি শপথ কর্কক্! মন্দ অতিপ্রায় লাইয়া বাহারা কার্যাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়,—বাহাদের প্রতি কাহারও আহা নাই,—তাহারাই শপথ ক্রক। কিন্তু আমাদের এই নির্দ্দোব সম্বর্জ আহা নাই,—তাহারাই শপথ ক্রক। কিন্তু আমাদের এই নির্দ্দোব সম্বর্জন শপথে দ্বিত হইতে দিব না। আমাদের সম্বর্জ বা কার্য্য শপথ-সাপেক,—এক্রপ মনে ভাবাও দোষ। যে রোমবাসী সং উদ্দেশ্যে, যে কথা একবার মুথে আনিরাছে, সে রোমবাসী সে কথার কথনই ব্যতিক্রম করিবে না,—ইহা হির ও স্থানিশিত।

তথন রোমের প্রসিদ্ধ বাগ্মী বৃদ্ধ সিসিরোর কথা উঠিল। কেছ প্রস্তাব করিল,—"সিসিরোকে আহ্বান করিয়া আমাদের দলভুক্ত করা হউক।" কেছ বা এ কথার সমর্থনও করিল। কিন্ত ক্রটাস্ বলিলেন, "না, তাহা হইবে না,——সে সন্ধন্ন ত্যাগ করে।। সিসিরো অন্তের অন্তুসরণ করেন না,— ইছাতে তিনি নিশ্চম্বই যোগ দিবেন না।"

তথন আর একজন বলিল,—"তবে কি কেবল সিজারই আমাদের লক্ষ্য ? ভাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আর কাহাকেও লইলে হয় না ?"

কাসিরাস্। তুমি যথার্থই বলিয়াছ! আমার মনে হয়, সিজারের অতি-প্রিয় এবং দক্ষিণহস্তস্বরূপ যে আন্টানি, তাঁহাকেও ঐ সঙ্গে লইলেই ভাল হয়। আন্টানি বড়ই কৌশলী; মনে করিলে, আন্টানিও অনেক অনিষ্ঠ করিতে পারে। অতএব আমি বিবেচনা করি, উভয়কেই এক সঙ্গে মারা উচিত।

ক্রটাব। কানিরাস, একটু ভাবিরা দেখ,—ব্যাপার বড় গুরুতর।
বেন ক্রমশই একটা বিধের ও হিংসার ব্যাপার হইরা দাড়াইতেছে।
ভো সিকারের একটা শাধা-স্বরূপ।—সিকারকে মারিরা, পরে আইনিক্রে
মারিনে লাভ কি? কাসিরাস, জামরা কসাই নই,—বে, বাহাকে

করিবার সম্বন্ধ করিতেছি,—নীচ হিংল্রকের স্থায় সিন্ধারের রক্তপাত করিবার জ্ম্ম দাঁড়াই নাই। সিন্ধারের আত্মা, দেশের জ্ম্ম বলি দিব। তবু হার! সিন্ধার রক্তাক্ত হইবে!—বন্ধুগণ! এস, আমরা ক্রোধোন্মন্ত না হইয়া, বরং সৎসাহ-দের সহিত এই কার্য্যে অগ্রসন হই। যেন আমরা সিন্ধারকে বলি দিরা,—সেই বলি, দেবতার ভোগে উৎসর্গ করিতে পারি;—কুকুরে যেন তাহা স্পর্শ করিতে না পারে! তাহা হইলেই আমাদের এই কার্য্য,—হিংসার ফলম্বন্ধ না হইয়া, বরং অবশুক্তব্যকর্শের মধ্যে গণ্য হইবে। এবং লোকে আমাদিগকে হত্যাকারী না বলিনা, প্রকৃত স্বদেশ-হিতেমী বলিয়াই জানিবে।—আণ্টনির কথা ভাবিও না। সিন্ধার নিহত হইলে, আণ্টনির কোন শক্তিই থাকিবে না। দেহ হইতে মন্তক বিচ্ছিন্ন হইলে, হন্তের আর শক্তি কি ?

কাসিয়াস্। তবু, আমি তাহাকে ভয় করি! তুমি জানো, সিজারের প্রতি আণ্টনির কি প্রগাঢ় ভালবাসা!

ক্রটাস্। কিছু ভাবিও না। আণ্টনি আর কি করিবে ? বড় জোর এই পর্যান্তই করিবে,—সিজারের হৃংথে আত্মধাতী হইরা সকল জালা জুড়াইবে!

ঘটকার তথন তিনটা বাজিয়া গেল। রাত্রি শেষ হইতে জয়ই বাকী।
তথন সকলে উঠিবার জন্ম ব্যস্ত হইল। কাসিয়াস্ বলিল,—"সব তো ঠিক
হইল। এখন কল্য প্রাতে সিজার যে, সেনেট-সভার নিশ্চয়ই যাইবেন, এমন
কথা কি ? আপনারা সকলেই জানেন, সিজার্ আজকাল কিছু সন্দিশ্বমনা হইয়াছেন। তার উপর গণংকারেও তাঁহার ভাবী বিপদের কথা বলিয়াছে। তার
উপর আবার, আজ রাত্রির এই নানা অসম্ভাবী ঘটনা!— কে বলিভে পারে,
সিজার কাল আনে বাটা হইতে বাহির হইবেন কি না?"

তথন ষড়বন্ধকারীদিগের মধ্য হইতে ডিনিরাস্ নামে এক ব্যক্তি বলিল, "সে ভার আমার উপর রহিল। আমি তাঁহাকে বেরূপে পারি, হাজির করিব। দিলার বড় আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভাল বাসেন। ভলুক বেমন দর্পণে,—হন্তী বেমন গছররে,—সিংহ হেমন জালমধ্যে প্রতারিত হয়,—আত্মধশোলিপ্র্মান্থও সেইরূপ চাটুকারদিগের স্কৃতিবাক্যে প্রতারিত হইয়া থাকে। আমি যদি বলি বে, সিজার চাটুকারদিগকে বড় ত্বণা করেন,ভবে সিজার বড় খুসী হন এবং সেই কথাতেই একেবারে গলিয়া যান।—এই থানেই সিজারের মহাত্র্বলভার

পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই হর্মলতার সময়ে তাঁহার উপর বেশ এক চাল চালা যায়।—এখন একটা সময় নির্দ্ধারিত হউক।"

ব্রুটাস্। প্রাতে আটটার মধ্যেই তাঁহাকে সেনেট-সভায় মানা চাই,— ইহাই আমাদের নির্দিষ্ট সময় রহিল।

সকলে একে একে প্রস্থান করিল। ব্রুটাস্ একাকী বসিয়া রহিলেন। তথন ব্রুটাস-পত্নী পোর্সিয়া, সহসা সেই কক্ষে উপনীত হইলেন এবং কম্পিতকঠে ব্রুটাসকে সম্বোধন করিলেন।

(5)

ক্রটাস্। পোসিয়া! এখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই,- তুমি এখনি উঠিয়াছ কেন ?—এবং এখানেই বা কেন ? তোমার কোমলদেহ এই শীতল বায়ুর উপযোগী নহে।

পোর্সিয়। তোমার দেহও তো নহে !—ক্রটাস্, ভূমি লুকাইয়া আমার শ্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ !—গত রাত্রিতেও আহার করিতে করিতে হঠাও উঠিয়া, ছই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া, ভূমি কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলে ! কত করিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম,— ভূমি কিছুই বলিলে না। বরং বড় নিছুর বিরক্তিকর দৃষ্টিতে, আমার পানে চাহিয়া গেলে ! তবুও আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষান্ত হইলাম না। তথন ভূমি মন্তকে করাঘাত করিয়া-ভূমিতে দৃচ্রপে পদাঘাত করিলে। আবার তোমাকে কারণ জিজ্ঞাসিলাম, পুনর্কার ভূমি অধৈর্য্য হইলে, ও আমাকে তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বলিলে। কাজেই আমি চলিয়া গেলাম। কি জানি, আমি থাকায় বদি তোমার কষ্ট আরও বৃদ্ধি হয়,—এই ভাবিয়া চলিয়া গেলাম।—ইা, সময় সময় মায়ুষের উপর এইরূপ এক একটা অসহ ছঃথের ভার পড়ে বটে !—মায়ুষ তাহাতে অস্থির ও অধৈর্য্য হয়।——ক্রটাস্। আমায় বলো, তোমার ছঃথের কারণ কি ?

ক্রটাস্। আমার শরীর ভাল নাই,—তা' ছাড়া আর কিছুই নহে। পোর্সিয়া। ক্রটাস্ বিবেচক;—শরীর যদি ভাল না থাকিবে, তবে শরীর স্থান্থের জন্তবংশিকিত উপায় অবলয়ন করিতেন। ক্রটাস্। কেন, তাহাও তো আমি করি।—পোর্নিয়া, তুমি গিয়া শয়ন কর।

পোর্দিরা। ক্রটাস্পীড়িত ? তবে তিনি এমনি উন্মুক্ত দেহে এই শীতল বায়ু কেন লাগাইবেন ?—ক্রটাস্পীড়িত ? তবে শ্যা হইতে উঠিয়া রাত্রির এই দৃষিত বায়ু কেন স্পর্শ করিবেন ?— না, ক্রটাস্! আমার প্রতারিত করিও না। এ পীড়া তোমার দেহে নয়,—মনে। তাহা জ্ঞানিবার অধিকার মামার সম্পূর্ণরূপেই আছে। এই আমি নতজাত্ম হইয়া, তোমাকে আমার পূর্ব-সৌন্দর্য্য স্বরণ কুরাইয়া,—প্রণয় ও ভালবাসার, সকল অঙ্গীকার,—যে অঙ্গীকারে তোমায় আমায় আজ এক,—সেই সকল স্বরণ করাইয়া, আমি প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে বলো,—তোমার হৃংথের কারণ কি ? দেখ, আমি তোমার অর্দ্ধান্ধিনী; তোমার সকল কথা জানিবার অধিকার আমার আছে। কেন, কিসের তোমার এত হৃংথ ? আর কাহারাই বা তোমার নিকট এই গভীর নিশীপে আদিয়াছিল ?

পতিপ্রাণা পোর্সিয়া নতজাতু হইয়া ক্রটাসের মনোহঃথের কারণ জানিতে চাহিলেন।

ব্রুটাস্। পোর্দিয়া, নতজাত্র হইও না।

পোর্দিরা। ইহার আবশুক ছিল না,—যদি তুমি আমার কথা রাখিতে !—
ক্রটান্, তুমি নাই বলো,—কিন্তু বিবাহকালে এমন কোন অঙ্গীকার ছিল কি,
যে, তোমার কোন গোপনীর বিষয়,—মনঃকপ্তের বিষয় আমি জানিতে পারিব
না ! তবে আমি কি কেবল তোমার স্থাথের অংশই গ্রহণ করিব ! এবং
আনন্দে, উৎসবে, শর্মনে ও ভোজনে তোমার সঙ্গিনী মাত্র হইব ! ইহার বেশী
যদি কিছু না হয়, তবে পোর্সিরা ক্রটাসের ধর্মপত্নী নহে.—উপপত্নী মাত্র।

ক্রটাস্। তুমি আমার বছ সম্মানিতা, পরমগুণবতী স্ত্রীরত্ব।—আমার এই কাতর হৃদয়ে যে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তুমি তাহা অপেক্ষাও আমার প্রিয়।

পোর্সিয়া। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তোমার এই গোপনীয় বিষয়টি কি,
—আমায় বলো। আমি স্বীকার করি, আমি স্ত্রীলোক,—তোমার গোপনীয়
কথা হয়ত গোপন রাখিতে পারিবনা। কিন্তু আমি এমন স্ত্রীলোক,—বাছাকে

ক্রটাস, ধর্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! আমি স্ত্রীলোক স্বীকার করি; কিন্তু আমি মহাত্মা কেটোর কন্তা! তুমি কি মনে করো যে, এইরূপ উচ্চাশয় ব্যক্তির কন্তা, এবং এইরূপ স্থামীর পত্নী,—সাধারণ স্ত্রীজাতি অপেক্ষাণ্ড সবল নহে? তোমার কথা আমায় বলো,—আমি তাহা প্রকাশ করিব না।—এই দেখ, আমার জামুতে, আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া, কি দারণ অস্ত্রাঘাত করিয়াছি! তুমি কি এদৃশু কোথাও কখন দেখিয়াছ? ধীরভাবে এ যন্ত্রণা আমি সহু করিতে পারিলাম,—আর আমার স্থামীর গোপনীয় কথা আমি গোপনে রাথিতে পারিব না ?—বলো, তোমার মনোগত্ অভিপ্রায় কি ?

ক্রটান্। হে দেবতামগুলি! আমি যেন এই সাধনী রমণীর অমুপযুক্ত না হই!——পোর্সিয়া! মিনতি করি, এখন তুমি ষাও,—সময়ে সকল কথাই তুমি জ্ঞানিতে পারিবে।—ঐ শুন, কে আমায় আহ্বান করিতেছে!

## ( >0)

সেই দিন রাত্রিকালে সিজার-পত্নী কাল্পূণিয়া নিজিতাবস্থায় ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া, তিন চারিবার চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন,— "রক্ষা করো—রক্ষা করো,—সিজারকে হত্যা করিও না।" সিজার তাহা নিজে স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। পরে কাল্পূর্ণিয়া জাগ্রত হইলে, সিজারকে প্রভাতে বাটার বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সিজার তাহা শুনিলেন না। বলিলেন, "আমাকে বাহির হইতেই হইবে। ভয়, আমার পশ্চাৎ হইতে আমাকে ভয় দেখাইতে পারে; কিন্তু সিজারের মুখপানে চাহিলে, ভয় ভয়ে পলায়ন করিবে।"

কাল্পূর্ণিয়া তথাপি আগ্রহ সহকারে নিষেধ করিতে লাগিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, গত রাত্রে অনেকে অনেক ভীষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। একটা সিংহ যেন পথে প্রসব করিয়াছে; কবর সকল মুথব্যাদান করিয়া মৃতদেহ সকল উত্তোলন করিয়াছে;—হর্দাস্ত বীরগণ যেন মেঘমধ্যে সংগ্রাম করিয়াছে,—চারিদিকে শোণিতপাত হইয়াছে;—অশ্বের হেয়াধ্বনি, মুদ্ধের ভীষণ কেলাহল, মুমূর্ব আর্জনাদ.—যেন চরিদিক পূর্ণ করিয়াছে, এবং প্রেত-যোনিগণ পথের চারিধারে বিকট চীংকার করিয়াছে।—প্রায়তম, এই কথা

শোনা অবধি আমি বড় ভন্ন পাইয়াছি।—তাই আৰু আমি তোমাকে বাটার বাহির হইতে দিব না।"

সিন্ধার। ইহার জন্ত এত ভয় কেন ? এ সকল ঘটনা অন্তের পক্ষেও যেমন, সিন্ধারের পক্ষেও তেমনি ;—ইহাই মনে কর না কেন ?

কালপূর্ণিয়া। অন্তে আর তুমি কি সমান ? যথন কোন সামান্ত ব্যক্তি ইংলোক ত্যাগ করে, তথন কি শৃত্যমার্গে ধুমকেতু বা আর কিছু দৃষ্ট হয় ? কিন্তু যথন কোন বড় লোক ইংলোক ত্যাগ করে, তথন সমগ্র আকাশ যেন জনিতে থাকে!

দিজার। বাহার। ভারু, মরণের পূর্বের, কতবার ই তাহাদের মৃত্যু ঘটে! কিন্তু বে বার, মৃত্যুর পরাক্ষা তাহাকে একবার মাত্র দিতে হয়। মাহ্য ভর করে, ইহাই বিশ্বরের বিষয়! —ইহার বাড়া বিশ্বর আমি আর কিছু জানি না। কারণ ইহা স্থির নিশ্চর যে, মৃত্যু সকলকেই একবার অধিকার করিবে।

সিজার ভূত্যকে পুরোহিতগণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, থেন দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়, এবং তাহার ফলাফল তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয়।

ভূত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, সিজার আজ বাটার বাহির হন, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। কারণ সকলেই দেখিয়াছে যে, সেই বলির জীবের দেহে প্রাণ ছিল না।—ইহা নিতান্ত অ্শুভ চিহ্ন।

ভৃত্যের এ কথার দিজার দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"দিজার সেই প্রাণহীন পশুর স্থায় হইবে,—বদি ভয়ে আজি গৃহমধ্যে অবস্থান করে !—না, তাহা হইবে না,-—ভয় বিশেষরূপ জানে যে, দিজার তাহা অপেকাও অধিকতর ভয়াবহ। ভীতি এবং দিজার ছই জনেই এক দিনে জন্মিয়াছে।—আমি জােষ্ঠ !—স্থতরাং ভয় হইতেও আমি ভয়াবহ।"

কান্পূর্ণিয়া। দিজার,—হায়! আমি দেখিতেছি, তোমার ধৈর্যু ও জ্ঞান তোমার অধিকতর বিশ্বাদের কারণ হইরাছে। কিন্তু আমার অমুরোধ, আজ তুমি বাটার বাহির হইও না। তোমার ভয় না হউক,—আমার ভয়ে আমি তোমাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই। আমি এখনি আন্টনিকে দিয়া দেনেট-সভায় বলিয়া পাঠাইতেছি যে, সিজার আজ অমুস্থ আছেন,—এজয় বিচলিত করিতে পারিবে না। আইন অনুসারে তোমার লাতা নির্বাসিত। তবু বদি তুমি তাহার মুক্তি প্রার্থনা কর, তবে কুকুরের স্থায় তোমাকে পথ হইতে দ্রীভূত করিয়া দিতে আমি বাধ্য হইব। সিঞ্জার অকারণে কাহারও মন্দ করে না। তুমি বৃথা স্তোকবাক্যে সিঞ্জারকে সম্ভই করিতে পারিবে না।—
সে ধাতুতে সিঞ্জার গঠিত নহে।"

সিম্বার। এখানে কি এমন কেহ নাই, যাঁহার কথায় সিজার, আমার এ প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন ?

ক্রটাস্ অগ্রসর হইলেন। সিজারের হস্ত চুম্বন করিয়া অন্পরোধ করিলেন। সিজার বিশ্বিত হইয়া বালিলেন,—''কি, ক্রটাস! তুমিও এই জন্ত আমায় অনুরোধ করিতেছ ?"

তার পর কাসিয়াস্ অমুরোধ করিল।

সিজার বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আমি যদি তোমার মত হইতাম, তবে অবশ্বই আমাকে বিচলিত হইতে হইত। কিন্তু স্থির জানিও, উত্তর আকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র আপনার পথে চির-স্থির, আমিও তাহারই মত লক্ষ্যপথে চিরস্থির।—সিম্বার! তোমার ভ্রাতা নির্বাসনের উপযুক্ত.—তাই নির্বাসিত। তোমার অন্থরোধ,—রক্ষণীয় নহে,—এই জন্ম উপেক্ষিত। আমি তথনও স্থির, এখনও তাই।—বুথা অন্থরোধে আর আমায় বিরক্ত করিওনা।"

তথন ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্য হইতে সিনা নামে এক ব্যক্তি অগ্রসর হইল। এবং সকলে মিলিয়া সিজারের গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কেহ আসিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ ধরিল; কেহ বা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সিজার বিরক্ত হইয়া একবার তাকাইলেন। তথন কাস্কা নামে ষড়যন্ত্রকারী সর্ব্যপ্রথমে তাঁহার অঙ্গ অস্ত্রাঘাত করিল। তারপর একে একে আর মার সকলে তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। মবশেষে যথন সিজার দেখিলেন, তাঁহার হত্যাকারিগণের মধ্যে ক্রটাসও একজন, এবং ক্রটাসের অন্তর্প্ত তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, —তথন খিশ্বয়ে ছৃ:থে ও অভিমানে, —সিজার বন্ত্র দ্বারা মুথ আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, —"হায় ক্রটাস। —তুমিও! তবে আর সিজারের বাঁচিয়া ফল কি ?

এপর্যান্ত সিজার যুঝিতেছিলেন। কিন্তু ক্রটাস্কে দেখিয়া আর আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিলেন না। হত্যাকারিগণ সিজারকে টানিয়া, যেখানে পশ্পির বিরাট প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল, সেইথানে আনিরা, অতি নিষ্ঠুররূপে ভাঁহার প্রাণ সংহার করিল।

চারিদিকে শোণিত-প্রবাহ ছুটিল। তাঁহার দেহে তেইশ জন হত্যাকারীর তেইশ থানা শাণিত-ক্লপাণের ভীষণ রেথা অঙ্কিত হইয়াছিল।

এইরপে সিজারকে হত্যা করিয়া, হত্যাকারিগণ, "মুক্তি, সাধীনতা" এইরপ চীংকারে চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিল। 'দেশের শত্রু বিনষ্ট হইল'—এই রবে চারিদিক্ পূর্ণ হইল। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডে, অগণিত লোক ভীত হইয়া, ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। সেনেট-সভার সভ্যগণ ভয়ে কম্পিত হইলেন। ক্রটাস্ সকলকে সাস্থনা করিয়া বলিলেন,—"ছ্রাকাজ্জনী, অত্যাচারী লোকের পতন হইল.—তোমাদের কোন ভয় নাই।"

এদিকে আণ্টনি সিজারের হত্যার কথা শুনিয়া,— আতক্ষে ও বিশ্বয়ে এক স্থানে প্লায়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া, ক্রটাসের নিকট আপন ভ্তাকে পাঠাইলেন। ভ্তা শিক্ষামত ক্রটাসের পদতলে ল্টিত হইয়া বলিল,— "আমার প্রভু এইরূপ নতজায়ু হইয়া আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন যে, আপনি মহং, জ্ঞানী, সাইসী ও বীর; এজন্ত তিনি আপনাকে ভালবাসেন ও সন্মান করেন। সিজার সাহসী, তেজপী, বীর, রাজশুণে ভ্ষতি এবং ক্ষেহশীল ছিলেন,—এজন্ত আমার প্রভু তাঁহাকে ভয়ও করিতেন, ভালও বাসিতেন। এক্ষণে যদি আপনি অনুমতি করেন যে, আমার প্রভু আপনার নিকট নিরাপদে আসিতে পারেন, এবং সিজার-হত্যার প্রকৃত কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি আপনারই পক্ষ অবলম্বন করিবেন, এবং সর্বাথা আপনারই অনুগত হইয়া থাকিবেন।"

ক্রটাস্। তোমার প্রভূ সন্বিবেচক ও উন্নতমনা। আমি কথন তাঁহার মন্দচিস্তা করি নাই, এবং তাঁহাকে মন্দও ভাবি নাই;— তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে আসিতে বল,—ভিনি সমস্ত কারণ অবগত হইবেন।

কথাটা কাসিয়াসের ভাল লাগিল না। 'কি জানি, ইহার পরিণাম কি !'—
ইহা ভাবিয়াই, ভাল লাগিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে আণ্টনি তথার উপস্থিত
হইলেন, এবং সিজারের মৃত-দেহ দেখিয়া, যার-পর-নাই কাতর ও বাথিত
হইলেন।

( >8 )

আণ্টনি, পিজারের সেই রক্তাক্ত, ধ্ল্যবলুঞ্চিত মৃতদেহ দেখিয়া, করণ-কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রটাস্ ও অস্তান্ত বড়যন্ত্রকারিগণ সিজারের শোণিতে আপনাদিগের হস্ত প্রকালিত করিয়াছিলেন ,— তাঁহাদের অস্ত্রে এখনও সিজারের সভ্ত-শোণিত-ধূম নির্গত হইতেছে ;—আণ্টনি একবার সিজারের সেই মৃতদেহপানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকেন, আর বার সক্রলনমনে ক্রটাসের পানে চাহিয়া বলিতে থাকেন,—"আর যদি কাহাকে হত্যা করিবার থাকে, তবে আমাকেই করুন। এমন স্থান, এমন অবসর, এমন স্থযোগ আর মিলিবে না। এই সিজারের পার্শে, তাঁহারই শোণিত-রঞ্জিত অসিতে,— আপনাদের স্থায় উন্নতচেতা, মহাবীরগণের হস্তে প্রাণত্যাগ,—আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।—হায় ঈশ্বর! সমগ্র সামাজ্য যাহার পদতলে,—আজি এই ধূলিক্রদমের উপর, সামান্ত স্থানে, দীনতঃখীর স্থায় তাহার অবস্থিতি!"

ক্রটাস্ আণ্টনিকে সাম্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আণ্টনি! তোমার মৃত্যু আকাজ্ঞা করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের এই শাণিত-রূপাণ,—এই রক্তাক্ত হস্ত দেখিয়া, আমাদিগকে ভীষণ বোধ করিতেছ, কিন্তু আমাদের অন্তর ভূমি দেখিতে পাইতেছ না।—আমরা হিংসাবশে সিজার্কে হত্যা করি নাই। লোকে যেরূপ ক্লেপিয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, সিজারহত্যার কারণ কি? বাজারের প্রকাশ্ত স্থানে দাঁড়াইয়া, অগ্রে তাহাদিগকে বুঝাইয়া, তাহাদের ভয় ও ভাবনা দূর করি; পরে তোমাকে সবিশেষ বলিব।"

আণ্টনি। ব্রুটাদ্, তোমার স্থবিচারে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এস, আমি সকলের করম্পর্শ করি।

আণ্টনি প্রথমে ফ্রটাস্, পরে অস্তান্ত সকলের করম্পর্শ করিয়া বলিলেন,—
"তোমরা আমাকে হয় ভীরু, নয় চাটুকার ভাবিবে।—সিজার, তোমায়
আমি কতু ভালবাসিতাম, তাহা তুমি জানো। কিন্তু এখন যদি তোমার আত্মা
আমাকে দেখিতে পায়,—তাহা হইলে দেখিবে, যাহারা তোমাকে হত্যা
করিয়াছে, তাহাদেরই সহিত তোমার প্রিয় আণ্টনি স্থাস্ত্রে আবদ্ধ
ইইয়াছে!——এ ক্ষোভ তোমায় মরণেরও অধিক ব্যথিত করিবে। যতগুলি
করাঘাতে তোমার দেহ ক্ষত হইয়াছে, ততগুলি ক্ষতের স্তায় য়দি আমার

চকু থাকিত, এবং বদি তোমার শোণিত-প্রবাহের স্থায়, আমার সেই চক্ষে সেইরপ অঞ্চধারা বহিত, তবে বন্ধুত্বের উপযুক্ত নিদর্শন আমি দেথাইতে পারিতাম। দিলার ! আমায় কমা করো। —হায়! এখনও এখানে তোমার হত্যাকারিগণ দাড়াইয়া আছে।——হে পৃথিবি! তুমি এই নিরীহ থরগোদের পক্ষে অরণ্য ছিলে; এইথানেই সে বচ্ছন্দে বিচরণ করিত;—আর আজ শত রাজপুক্রবের ইন্তে: ইরণ-শিশুর স্থায়, —সেই দিজার, হায় ধরাশায়ী!"

कानियाम्। जाकिन-

আণ্টনি ক্রিনিয়াস, আমায় ক্ষমা করো,—সিজারের শত্রুগণও এই-রূপ বলিবে

কাসি তিনি তোমায় দোষ দিতেছি না। কিন্তু এথন এ সকল বলাপে অ ——তোমায় জিজাস্থ এই, তুমি আমাদেরই একজন ইবে, কি পর আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারিব না ?

ম্পের্শ করিয়াছি, তথন তোমাদেরই দলভুক্ত হইয়াছি, ানিতে চাই, সিজার্ কোন্ অপরাধে এই প্রাণদণ্ড

উদ্দেশ্য এত মহং ও পরিঙ্কার যে, তুমি যদি সিজারের মও আমাদের উপর সম্ভষ্ট হইতে পারিতে।

। ছিল যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন মৃতদেহ লইয়া,
তব্যক্তির গুণগ্রামের কথা, লোকসাধারণের নিকট

ব। তাই আণ্টনি সিজারের সেই মৃতদেহ লইয়া
ত প্রার্থনা করিলেন। ক্রটান্ তাহাতে অস্বীকৃত

দিলেন,—"অথ্রে আমি সাধারণকে বুঝাইব, এই

পর তোমার যাহা বলিবার থাকে, বলিও। কিন্তু
প নিন্দাবাদ করিও না।"

ত হইলেন। ষ্ড্যন্ত্রকারী আত্তায়ীগণ স্ব স্থ স্থানে

র পার্স্থে বসিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন। এবং সেই গারিগণকে মনে মনে দারুণ অভিসম্পাৎ করিলেন।

বিলাপে অ হইবে, কি আণ্ট জানিও।

ক্ৰটাস্ পুত্ৰ হইতে.

ভোগ করি

রোমে
প্রকাশস্থানে
মুক্তকণ্ঠে প
গেইরূপ ক
হইলেন না
হত্যার কা
দেখিও, আ

আণ্টনি প্রস্থান কণি

আণ্টবি নরশোণিত পরে তিনি ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া, সিজারের ছিলেন,—এ কথা পূর্কেই উক্ত হইয়াছে) অক্টেভিয়া পাঠাইলেন,—"তাঁহাকে শীঘ্রই আসিতে হইবে।—বে ভয়ানক।"

( >@ )

সাধারণ লোক, সর্বদেশে সর্বসময়েই প্রায় তাংকালিক প্রধান ব্যক্তির প্রদাস্থারণ করিয়া থাটে সকলের মনে যুগপং বিশ্বয় ও আতত্কের উদ্রেক হা তাহারা ব্ঝিয়া লইল যে, এই সিজার একটি ভয়ানব কথাটা আরেও পরিকাররূপে বুঝাইবার জন্ত, বাজারে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"প্রিয় স্বদেশবাসিগণ। তোমরা অতি অল্পণ গুলি শুন। এই জনতার মধ্যে সিজারের প্রিয়বন্ধ তাঁহাকেও বলি যে, সিজারের প্রতি ব্রুটাসের ভালব নহে। যদি দেই বন্ধ জিজাস। করেন,—'তবে ক্রটা কেন ?' তাহার উত্তর এই, ব্রুটাদ দিজারকে তেমন স্বদেশ রোমকে যেমন ভালবাদেন। তোমরা কি व থাকুন, আর চির-স্বাধীন রোমবাসী, চিরপরাধীন জীবনভার বহন করুক ? -- সিজার আমায় ভাল বাসিব বিসর্জন করি;--সিজার ভাগ্যবান ছিলেন, সেজ্ঞ সিজার সাহসী ছিলেন, সে জন্ম আমি তাঁহাকে সম্ম এ কথা মুক্তকঠে বলিব;--এজন্ত আমরা তাঁহ হইরাছি। আমি জিজাসা করি, এথানে এমন হী যে. পরাধীন কুত্লাদের স্থায় জীবন অতিবাহিত ক্র থাকে।, তবে তাহার নিকট আমি অপরাধী। এমৰ चाट्ह, ८१, द्वामवानी विनया चालनाटक लेबिहरा

কেহ থাকে, তবে তাহার নিকট আমি অপরাধী। এমন মহাপাপিষ্ঠ কে আছে, যে, তাহার স্বদেশকে ভাল না বাদে ? যদি কেহ থাকে, তবে তাহার নিকট ক্রটাদ্ অপরাধী।—আমি উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি।"

• তথন দেই জনতার মধ্য হইতে, চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া "কেহ না,— কেহ না" রব উত্থিত হইল। সকলে ক্রটাদের জয়ধ্বনি করিল।

এইরপে ক্রটাদ্ দেই লোকদাধারণকে দিজারের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া, সম্পূর্ণরূপে আত্ম-দোষ ক্ষালনপূর্বক, প্রস্থান করিলেন।

তথন আণ্টানি সিজারের মৃতদেহ লইরা, সেথানে উপস্থিত হইলেন। লোকে তাঁহার কথা শুনিবার জন্তও দাড়াইরা রহিল। কিন্তু ব্রুটাসের কথার সকলে এতৃদ্র মুগ্র হইরাছিল বে, ব্রুটাস্কে দেবতাজ্ঞানে, সন্মান করিতেছিল।

আণ্টানি আসিয়া বলিলেন,—"ক্রটাদের অনুমতিক্রমে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

দূরস্থ লোকগণ সব কথা শুনিতে না পাইয়া বলিল,—"কি, ক্রটাস্ কি করি-রাছেন ? দেখিও, ক্রটাসের কোন দোষ দিও না।" আর একজন বলিল. "এই সিজার মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন; আমাদের সৌভাগ্য বে, তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।"

चाण्टेनि ममत्वे त्नाकमधनीत्क मत्याथन कतिया विनातन,----

"সংদেশবাদী বন্ধুগণ! আমি দিজার্কে সমাধিত্ব করিতে আদিরাছি,—
তাঁহার প্রশংসা করিতে আদি নাই। মান্ত্র যে কিছু ভাল কাজ করে,
তাহা প্রারই তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে, সকলে বিশ্বত হয়। কেবল তাহার
দোবের কথাই চিরকাল থাকিরা বার। দিজারের পক্ষেও তাহাই হউক।
উরত্তর্বর ক্রতাদ্ তোমানিগকে বলিরাছেন বে, দিজার হ্রাকাজক্ষপরায়ণ
ছিলেন! যদি তাহা সত্য হর, তবে দিজারের অপরাধ গুরুতর বলিতে হইবে,
এবং তাহার প্রারশিভন্ত গুরুতর হইরাছে। ক্রতাদ্ ও অভাভ সকলেই উরতমনা, তাঁহাদেরই অন্মতিক্রমে আমি এখানে উপস্থিত হইরাছি। দিজার
আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। ক্রতাদ্ বলিতেছেন যে, তিনি হ্রাকাজ্জী ছিলেন।
এবং ক্রতাদ্ নিজে একজন উরত-হৃদর ব্যক্তি। কিন্তু সিজার, রোমে শত শত
বন্দী আনিরাছেন;—তাহাদিগের মুক্তি উপলক্ষে কত মর্থে রোমের ধনাগার

পূর্ণ হইরাছে;—বলো, সিজারের কি ইহা ছরাকাজ্জা? যথন কোন দীন
দরিদ্র ক্রন্দন করিরাছে, সিজার তাহার জন্ম কাদিরাছেন;—হরাকাজ্জ ব্যক্তির
চক্ষে কি জল থাকে? তবু ক্রটাস্ বলিলেন.—"সিজার হরাকাজ্জা।" তোমরা
সকলেই জানো, লুপার্কেল-মহোংসবে তিনবার আমি তাঁহার মন্তকে রাজ-মুকুট
প্রদান করিয়াছি.—তিন বারই তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন;—তবু
সিজার ছরাকাজ্জপরায়ণ ছিলেন!—ক্রটাস্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে
বলিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমি বাহা জানি, তাহাই বলিতেছি। এমন দিন
ছিল, যথন তোমরা সিজার্কে খ্বই ভাল বাসিতে; আজ কি গুরুতর অপরাধে
তাঁহার জন্ম তোমরা একটু শোকও করিতেছ না ? হায়! ব্রিলাম, নগরের
লোক বিবেচনাশূন্ম হইয়াছে। আমি আর কিছু বলিতে পারিতেছি না। আমার
জন্তর এখন ঐ মৃত দেহে পূর্ণ রহিয়াছে।"

আণ্টনি নীরব হইলে, জনতার মধ্যে একটা মহানীরবতা আসিল। তারপর ছই একজনে কথা আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সকলেই বলিতে লাগিল,—"এই সিজার্নিরপরাধ। আণ্টনি প্রকৃত ভদ্রলোক। ব্রুটাস্ আমাদিগকে ভূল বুঝাইয়া গিয়াছে।"

তথন আণ্টনি চকু মুছিতে মুছিতে আবার বলিতে লাগিলেন,—

"কল্য সিজারের কথা, সমগ্র জগতের মনোবোগ আকর্ষণ করিত;—আর আজ তাঁহার কি দশা দেথ! তাঁহার জন্য শোক করিতেও,—হার! কেহ নাই! যদি আমি তোমাদের অন্তরে, উৎসাহ বদ্ধন করিয়া, ইহার প্রতিশোধ লইতে বলিতাম, তাহা হইলে তোমরা, এক্ষণে ব্রুটাস্ ও কাসিয়াসের সর্বনাশ সাধন করিছে। কিন্তু তাহা আমি করিব না। যেহেতু, তাঁহারা সকলে উন্নতমনা, স্থশিক্ষিত ও সম্লান্ত ব্যক্তি। আমি বরং সিজারের,—আমার নিজের এবং তোমাদের ও অনিষ্ট করিতে পারি;—তথাপি ও সকল মহাশর ব্যক্তির বিক্ষাচরণ করিতে পারি না। এই আমি সিজারের বাক্সমধ্যে তাঁহার সম্পত্তির উইল পাইয়াঁছি। ইহা তোমাদের নিকট আমি পড়িব না। তাহা হইলে, তোমরা এথনি সিজারের জন্ম করিবে; তাঁহার শোণিতে তোমাদের ক্ষমণ আর্দ্র করিয়া, তাঁহাকে মনে মনে পূজা করিবে, এবং তাঁহার মন্তকের কেশ চাহিয়া লইয়া

আপনাদের স্থৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। এই উইল পড়িলে শুনিতে পাইবে, দিল্লার তোমাদিগকে কত ভাল বাদিতেন, এবং তোমাদিগকে তিনি কি দিয়া গিয়াছেন। তোমরা মামুষ বৈ পাষাণ নহ, যে, তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিবে! যদি তোমরা শুন যে, তোমরাই তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধি-কারী, তবে ইহার পরিণাম কি হইবে, জানি না।"

আণ্টনির এই কৌশলপূর্ণ উদ্দীপনমন্ত্রী বক্তৃতা শুনিয়া, সমবেত লোকমগুলী, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অমনি সিজারের জন্ত চারিদিকে হা-হতাশ
পড়িয়া গেল। ক্রটাস্, কাসিয়াস্ প্রভৃতি হত্যাকারিগুল য়ে, অতি বিশ্বাস্থাতক ও
নরাধম, তাহা তথন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল। তাহারা উইল শুনিবার
জন্ত বাগ্র ও একান্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। আণ্টনিও কৌশলপূর্ব্বক সেই
কল্লিত উইল চাপিয়া রাখিয়া, সিজারের সম্বদ্ধে আরও গভীর তৃঃথপূর্ণ কথা
বলিতে লাগিলেন। লোকে উদ্লান্ত হইয়া উঠিল। প্রতিহিংসা লইবার
জন্ত সকলে বন্ধপরিকর হইল। সেই বিপুল জনতা অতি ভয়য়রম্র্তিধারণ
করিল।

আন্টিনি বলিতে লাগিলেন,—"বন্ধুগণ! এত অধৈর্য্য হইও না। আমি তোমাদের হৃদয় সহসা এইরপ বিপ্লবে উত্তেজিত করিতেছি না। বাহারা এই ভীষণ কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগের নিজের নিজের কোন স্বার্থ ছিল কিনা, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু তোমরা জানো, তাঁহারা উল্লতমনা!—ক্টাসের স্থায় আমি বাগ্মী নহি। তেমন বক্তৃতায় তোমাদের মন হরণ করিতে আমি আসি নাই। তোমরা জানো, আমি অতি সামান্ত ব্যক্তিমাত্র। ভাল কথাবার্ত্তা কিছুই জানি না। কেবল অন্তরের সহিত আমার বন্ধুকে ভাল বাসিতাম,—এই কথাই আমি বলিতেছি। কেমন করিয়া মানুষের দেহের রক্ত,—বাক্যে, উৎসাহে, হান্তে এবং অঙ্গ-ভঙ্গিতে উষ্ণতর করিতে হয়, তাহা আমি জানি না। যাহা প্রকৃত কথা, বাহা তোমরা সকলে জানুনা, আমি তাহাই বলিতেছি। কিন্তু যদি আমি ক্রটাস্ হইতাম এবং ক্রটাস্ যদি আণ্টনি হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে, সেই আণ্টনি সিজারের দেহের প্রতি-ক্ষতমুথে এমন বাক্শক্তি প্রয়োগ করিতেন যে, সেই ক্ষত রাশি, রোমের প্রতি-প্রস্তর্থ ওমন বাক্শক্তি প্রয়োগ করিতেন যে, সেই ক্ষত রাশি, রোমের প্রতি-প্রস্তর্থ

পুনরার দেই জনত। ভীষণ কোলাহলে পূর্ণ হইল। কেই বলিল,—''এস, আমরা বিদ্রোহ উপস্থিত করি।'' কেই বলিল,—''এস, ক্রটাদের গৃহে আগুন জ্বালিয়া দিই।''

তথন আণ্টনি পুনর্কার সেই উইলের কথা উত্থাপিত করিলেন। বলি-লেন,—"সিজার, তোমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু অর্থ দিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার উদ্যান, পাঠাগার প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহারের জন্ত দান করিয়া গিয়াছেন।—এমন লোক কি তোমরা আর পাইবে ?"

তথন সেই বিপুল জুনতা দিশাহারা হইরা অতি চ্নুরঙ্কররূপে উত্তেজিত হইরা উঠিল। এবং সিজারের মৃতদেহ লইরা সৎকারের জন্ম প্রস্থান করিল। তাহারা যে যেথানে যেরূপে পারিল,—দার গবাক্ষ ভাঙ্গিল, টুল্ বেঞ্চ সংগ্রহ করিল,—এবং সেই কার্চ্ঠরাশিতে সিজারের দেহ রাখিয়া অগ্নিস্পৃষ্ট করিল। পরে গভীর উত্তেজনার প্রতিহিংসাপরবশ হইরা, সেই প্রজ্ঞলিত অগ্নি লইয়া, চারিদিকে ছুটাছুটি-হুড়াইছি করিতে লাগিল। এইরূপ, যেথানে সিজারের বিরুদ্ধবাদী লোক পাইল,—এবং যাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করিল, তাহাকেই মারিয়া কেলিল, এবং তাহার গৃহে আগুন লাগাইয়া দিল। উন্নত্ত, উত্তেজিত, উদ্বেলিত-চিত্ত সেই লোকবৃন্দ যাহাকে পায়, তাহাকেই ধরে। পথে নিরীহ লোকের বাহির হওয়াও বেমন গুঃসাধ্য, গৃহে থাকাও তেমনি ছুংসাধ্য।—পথে মারিবে ও ধরিবে; গৃহে আগুন জালিয়া দিবে।

সেই সময় 'সিনা' নামে সিজারের এক কবি-বন্ধু পথে বাহির হইয়াছিলেন। পাঠকের মনে আছে, সিনা নামে আর এক ব্যক্তি সিজারের
ঘাতক-দলভুক্ত ছিল। গত রাত্রে কবি সিনা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—যেন
সিজারের সহিত তিনি একত্রে বসিয়া আহার করিতেছেন। এ স্বপ্ন যে অতি
অভ্ত, সিনা তাহা বিশ্বাস করিতেন। তাই, ভয়ে তিনি বাটীর বাহির হইতে চান
নাই। ক্লিক্ত বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাহির হইতে হইয়াছে।

এই সিনাকে পাইয়া, সেই উত্তেজিত জনসাধারণের একজন জিজ্ঞাসা করিল,—''তোমার নাম কি ?" অগুজন বলিল,—''তুমি কোথায় যাইবে ?" আর এক জন কহিল,—''তুমি থাকো কোথায় ?'' অগুজন—''তুমি বিবাহিত, কি অবিবাহিত ?—আমাদের সকলের কথার সাফ্ জবাব দাও।''

দিনা। আমি অবিবাহিত। দিজারের সংকারে চলিয়াছি।
প্রথম লোক। বন্ধুভাবে কি শত্রুভাবে ?
দিনা। বন্ধুভাবেই চলিয়াছি।
বিতীয় ব্যক্তি। থাকো কোথার ?
দিনা। এই নগরেই থাকি।
তৃতীয় ব্যক্তি। তোমার নাম ?
দিনা। আমার নাম – দিনা।

এই নাম শুনিয়াই তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মারিতে উল্লভ হইল। বলিল,—"সিনা, সিজারের হত্যাকারী!"

সিনা। আমি হত্যাকারী সিনা নই,—আমি কবি সিনা।

লোকবৃন্দ। মারো,—উহাকে মারো! ভাল কবিতা লেখে না,—মন্দ কবিতার জন্মই উহাকে মারো। উহার নাক কাটিয়া লও;—তার পর উহাকে ছাড়িয়া দাও।

উন্মন্ত লোকবৃন্দ দিনাকে তথনই খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিল; এবং প্রজ্ঞলিত মশাল-হত্তে ক্রটাস্, কাদিয়াস্ প্রভৃতির গৃহে আগুন জ্বালিয়া দিল।

## ( >6)

বিস্তর চেন্টা সত্ত্বেও, সেই দারুণ উত্তেজনার ফলে, দেশে শান্তিস্থাপন হইল না। আন্টনি ও সিজারের ভাগিনের অক্টেভিয়াস্,—নানা পরামর্শ করি-লেন। সেনেট-সভা আহুত হইল। অক্টেভিয়াস্, আন্টনি এবং লিপিটাস,—এই তিনজনে মিলিয়া, রোমের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। সিজারের হত্যা-কারিগণ ভয়ে রোম পরিত্যাগ পূর্বক, দ্রে—ভিয়দেশে আশ্রর লইল। কেবল ক্রটাস্ ও কাসিয়াস্ সৈত্যসংগ্রহ করিয়া, শক্রগণের বিরুদ্ধে র্ঝিবার জুন্ত যত্নপর হইতেছিলেন। আন্টনি ইহা ব্ঝিতে পারিয়া অক্টেভিয়াসের সহিত পরামর্শ করিলেন।

সার্ডিস দেশে, ব্রুটাস্ শিবির সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার সৈম্রগণের বেতনাদির ব্যয়ের জন্ম, কাসিয়াসের নিকট তিনি অর্থ চাহিয়া পাঠাইলেন। কাসিয়াদ্ ক্রটাসের ভগিনীপতি, বন্ধু এবং নানাকার্য্যে পরম্পরে পরস্পরের সহায়। কিন্তু কাসিয়াদ্ তলে তলে স্বতন্ত্ররপে আত্ম-প্রাধান্ত স্থাপনের চেটা পাইতেছিলেন। নানা উপায়ে তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। ক্রটাদ্ সেই অর্থ হইতে কিছু চাহিয়া পাঠাইলেন। কাসিয়াদ্ তাহা দিতে চাহিলেন না। তার পর, কাসিয়াসের শিক্ষামত তাঁহার কর্মচারিগণ, সার্ভিদ্বাসীগণের নিকট হইতে বিস্তর ঘূর লইত। ক্রটাদ্ তাহা জানিতে পারিয়া ঘণার সহিত তাহাদিগকে এ কার্য্যে নিক্ষে করেন। এই সকল কারণে ক্রটাদ্ ও কাসিয়াসের পরস্পরের মধ্যে একটা দারুণ মনোবিবাদ উপস্থিত হটুল। বিবাদ এতদ্র দাঁড়াইল বে, পরস্পরের বিরুদ্ধে শৈগুপর্যন্ত সংগৃহীত হইল। কিন্তু বৃদ্ধিমান্ ক্রটাদ্, কাসিয়াদ্কে আপন শিবিরে আহ্বান করিয়া বৃঝাইতে লাগিলেন। তার পর ক্রটাদ্—সেইরূপ ঘূর লওয়া, নানা অসং উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কথার উল্লেখ করিয়া, কাসিয়াদ্কে যথেষ্ট তিরস্কারও করিলেন।

কাসিয়াস্ বিলিল,—"এখন সময় যেরপে সমস্থাপূর্ণ, তাহাতে এরপ ভূচ্ছ কথা ধরিয়া, পূঝামূপূঝ্রপে তাহার সমালোচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ভূমি ক্রটাস্,—তাই এমন কথা বলিয়া, এখনও বাঁচিয়া আছ।—অন্ত কেহ হইলে, এই কথাই তাহার শেষ-কথা হইত।

ক্রটান্। কাসিয়ান,—মার্চের সেই পনরই তারিথ শ্বরণ করে।!—ভায়বিচারেই তেমন মহাপ্রাণ সিজারের প্রাণহনন ক্রিয়াছি। সমগ্র জগতের
অপ্রণী,—সেই মহাবীর বে অপরাধের জন্ত নির্চুরভাবে নিহত হইলেন, তদপেকা
গুরুতর অপরাধ কি তোমার আমার মধ্যেও আসিবে ? আর সেরপ অপরাধ
ক্রিয়া কি, তোমার আমার নির্কিল্পে বাঁচিয়া থাকিব মনে করে। ? বরং আমি
ক্রুর হইব এবং চক্র দেখিলে হিংসায় ক্রুরের স্বরে ডাকিতে থাকিব,—তথাপি
তেমন ত্বণিত রোমবাসী হইয়া, বাঁচিয়া থাকিতেও আমি চাহিনা।

কাসিরাস্। ক্রটাস্! এ তিরস্কার আমি সহিব না,—এখনও নিরস্ত ছও। বোধ হয়, আমি আপনাকে ভূলিয়া যাইব! ভূমি আমাকে আর উত্তেজিত করিও না!

ক্রটান্। হর্পল, ক্ষীণপ্রাণ।—দ্র হও। কাসিয়ান্। ইহাও সম্ভব ?—বটে, এতদ্র। ক্রটাস্। তুমি কি মনে করো, পাগলের ঐ দৃষ্টিতে আমি ভীত হইব ? কাসিয়াস্। হায় ঈশ্বর! ইহাও আমি সহিব ?

ক্রটাস। হাঁ, ইহাও সহিতে হঁইবে।—ইহার অধিকও সহিতে হইবে।
ক্রোধে তোমার হাদর ভাঙ্গিরা থাক্।—ভৃত্যদের কাছে গিরা তোমার এই
ক্রোধোনত মূর্ত্তি দেখাও!—আমি কি উহাতে ভর করি ? তুমি না বলো যে,
তুমি একজন বড় উংকৃষ্ট দৈনিক!—এখন তাহাই প্রমাণ করো।

কাদিয়াস্। ক্রটাস্, আমার স্নেহের উপর বড় বেণী নির্ভর করিও না। হয়ত এমন কাজ আমি করিতে পারি, যে জন্ত শেষে আমায় অনুতপ্ত হইতেও হইবে।

ক্রটাদ্। তুমি পূর্বেই দেরপ কাজ করিয়াছ। তোমার তিরস্কারে ও ক্রোধে,—আমার কোন ভয় নাই। আমি দর্বেথা, দত্যের মর্যাদা রক্ষা করি। দেই সত্যই আমাকে রক্ষা করিবেন। তোমার নিকট আমি অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম।—আমি তোমার তায় অসহপায়ে, দরিদ্র ক্রমকের শোণিত-সঞ্চিত-অর্থ কাড়িয়া লইতে পারি না। তাই অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তুমি আমাকে প্রত্যাথ্যান করিয়াছিলে।—দে কাজটা কি কাসিয়াসের স্থায় ইইয়াছিল ?

এবার কাসিয়াস্ একটু নরম হইল। বলিল,—"আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি না। দৃত নির্কোধ যে, সেরূপ সংবাদ তোমাকে দিয়াছিল। যাই হোক, বুঝিলাম, ব্রুটাসের স্বেহ আর আমার প্রতি নাই।

ক্রটাদ। আমি তোমার অপরাধ বিশ্বত হইতে পারি না।

কাসিয়াদ্। বন্ধুর চক্ষু বন্ধুর অপরাধ উপেক্ষা ক

ক্রটাস্। ত্বণিত, চাটুকারের সেইরূপ অভ্যাস সেরূপ হইতে পারে না

তথন কাসিয়াস্ দারুণ ছঃথে শিরে করা সের উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—

"তোমরা এখনি আসিয়া, এই হায়! আর আমার এ ম্বণিত জীব প্রাণাপেকা ভাল বাসিজার,

ক্সায়

করে !---

ক্রটাস্, এই লও উন্মুক্ত অসি,—আমার অনাবৃত বক্ষে প্রবেশ করাইর।
দাও। আমি তোমার অর্থ দিতে চাহি নাই,—কিন্তু এই হৃদয় দিতেছি। যেমনি
করিয়া সিজার্কে হত্যা করিয়াছ, তেমনই করিয়া আমাকেও হত্যা করে। "

ক্রটাসের সেই উগ্রম্র্ত্তি ক্রমে শাস্ত হইল। ক্রমে তিনি ব্ঝিলেন,—ক্রোধ দীমা অতিক্রম করিয়াছে। ক্রমশঃ তিনি সংযত হইলেন। তাঁহার জিদ্ও নিবৃত্তি পাইল। তথন কাসিয়াস্ হর্ষে ও অভিমানে বলিল,—"ক্রটাস্, ক্রটাস্! আমি কথন ভাবিতে পারি নাই বে, তুমি আমার উপর এতদ্র ক্রোধ করিতে পারো।"

ক্রটান। হার কাসিরান্! কি গভীর ছংথে যে আমি মীর্দ্মাহত হইরা আছি, তাহা তুমি জানে। না।—আমার প্রাণাধিকা পোসিয়ার মৃত্যু হইরাছে!

কাদিয়াদ্ দাহাত্মভৃতি প্রকাশ করিয়া বলিল,—"হায়, পোর্দিয়ার মৃত্যু হই-য়াছে ?—কি পীড়া হইয়াছিল ?"

ক্রটাস্। পীড়া কিছুই নহে। আমার অনুপস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া, মনে নানা ছশ্চিস্তার পোষণ করিয়া, একরূপ উন্মাদিনী হইয়া, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। একে আমার অনুপস্থিতি, তার উপর তিনি শুনিয়াছিলেন যে,আন্টনি ও অক্টেভিয়াস উভয়ে একত্র হইয়া, আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়নান হইয়াছে;—এই সব চিস্তায় তিনি শয়্যাশায়িনী হন। তার পর দাস দাসী কেহই যথন তাঁহার নিকটে ছিল না, তথন জলস্ক আগুন তুলিয়া, তাহাই খাইয়া, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ক্রটাস, প্রিয়তমা পত্নীর এ শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়াও, এপর্যান্ত কাসিয়াসের নিকট প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশ করিবার অবসরও হয় নাই। ক্রটাসের এরপ আত্মসংযম দেখিয়া,কাসিয়াস্ বিশ্বিত হইয়া বলিল,— "এমন মানসিক কটের মধ্যে,—এমন প্রচণ্ড বাক্বিতণ্ডায়ও যে, কেন তুমি আমাকে মারিয়া ফেল নাই,—ইছাই আশ্চর্যের বিষয়।"

ক্রটার । থাক্,—সে কথা আর ত্লিয়া কাজ নাই।

ভথন ছইজনে সাবার স্থা-সত্তে আবদ্ধ হইয়া, বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলেন। ইতিপুর্বে জ্বোলিক্তরগ্রত হইয়াছিলেন যে,—আণ্টানি, অক্টেভিয়াস ও লিপিটাস,—এই,ডিলিক্তর্তমন্ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সেনেট-সভার প্রায় একশত সভ্যকে নিহত করিয়া ফেলিয়াছেন।
লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাগ্মী সিসিরো তাহার মধ্যে একজন। ক্রটাস্ আরও অবগত হইয়াছেন বে, আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস বিপুল সৈত্যদল লইয়া, তাঁহাদের বিরুদ্ধে
যাত্রা করিয়াছেন। যাই হউক, ফিলিপাই নামক স্থান,—উভয় পক্ষের যুদ্ধক্রেত্র নির্দিষ্ট হইল। ক্রটাস ও কাসিয়াস্,—যুদ্ধসংক্রান্ত নানা পরামর্শ করিয়া,
শক্র-সন্মুখীন হইবার জন্তা, প্রস্তুত হইলেন।

সেই রোত্রে ক্রটাস তাঁহার পাঠাগারে বিসিয়া আপন মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলেন। সহস। দেখিলেন, দীপশিখা বেন নিস্তেজ হইয়া আসিল।— তারপর বেন সিজারের প্রেত-মূর্ত্তি তাঁহার সন্মুখীম হইল। ক্রটাস্ বিশ্বয়ে মনে মনে বলিলেন, —"একি! বোধ হয় আমার মানসিক হর্মলতাহেতু আমি এই মূর্ত্তি দেখিতেছি!—না, ক্রমেই দেখিতেছি, মূর্ত্তি নিকটে আসিতেছে।— তুমি কে? তুমি কোন দেবতা,—স্বর্গের দৃত ? কিংবা নরকের প্রেত ?—বে, এমনি করিয়া, আমার উত্তপ্ত শোণিত শীতল করিয়া দিতেছ ?—এবং আমার সর্মারীরের রোমরাশি আতঙ্কে কণ্টকিত করিতেছ ?—আমায় বলো, তুমি কে ?"

প্রেতমূর্ত্তি। ক্রটাদ্, আমি তোমার ছষ্টবৃদ্ধি। ক্রটাদ্। ছষ্টবৃদ্ধি ?— কেন আদিয়াছ ?

প্রেতমৃত্তি। এই কথা বলিতে বে, ফিলিপি যুদ্ধক্ষেত্রে তোমায় আমায় সাক্ষাং হইবে।

ক্রটাস্। ভাল, তবে পুনর্কার দেখা হইতেছে ? প্রেতমূর্ত্তি। হাঁ, ফিলিপি যুদ্ধক্ষেত্রে। প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

( >9 )

ফিলিপি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তথন মহা সমরের উদেখাগ হইতে লাগিল। একদিকে ক্রটাস্ ও কাসিরাস্;—অন্তদিকে আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস্,—বিস্তর সৈন্য লইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ-করিতে-উন্তত হইলেন।—সেই দিন কাসিরাসের জনদিন। কাসিয়াস্ আজীবন ঈশবরোপাসনা এবং ধর্ম-চিস্তায় উদাসীন থাকিয়া,

— ঐহিক স্থথ জীবনের মূলমন্ত্র করিলেও, আজিকার দিনে, তাঁহার মনে কেমন একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। কাসিয়াস্যথন সার্ভিস হইতে ফিলিপিতে অগ্রদর হইতেছিলেন, তথন দেখিলেন, — শকুনি, গৃধিনী, এবং বায়স, — মাথার উপর বিকট চীৎকার করিয়া ঘূরিয়া বেড়াইতেছে। যেন তাহাদেরই সেই ভীষণ ছায়ার নিয়ে, তাঁহার সৈক্তগণ দাঁড়াইয়া আছে। ইহা তো শুভ-চিহ্ল নয়! যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা। যদি পরাজয় হয়, — তবে উপায় ?

কাসিয়াস্ চিস্তাকুলচিত্তে ক্রটাস্কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক্রটান্, শেষ উপায় ?"

কুটা তুমি জানো, মহামতি কেটো এইরপ বিষম সমস্থামর সময়ে আত্মহতা করিয়া, শক্রর অবমাননার হাত এড়াইরাছিলেন !—কিন্তু তেমন ভাবে জীবনকে, আয়ুসত্ত্বেও আমি বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। এজগু আমি কেটোকে নিন্দা করি।—যদি পরাজিত হই, তবে, মানুবের সকল চেষ্টা ও ক্ষমতার উপরও, যে মহাশক্তির অব্যর্থ বিধান নিহিত, আমি ধৈগ্য সহকারে, সেই মঞ্জলময় বিধান অবনত মন্তকে গ্রহণ করিব।

কাসিয়াস্। অর্থাং তুমি বলিতে চাও, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বন্দীভাবে বিজ্ঞোতার গৌরব বর্দ্ধন করিতে করিতে রোমে প্রত্যাগমন করিবে।

ক্রটাস। না কাসিয়াস! ক্রটাসের মন তত নীচ নয়।—বোধ এই শেষ-দেখা। আবার যদি দেখা হয়, তবে, হাসিতে হাসিতে দেখা হইবে। নহিলে, এই শেষ।—বিদায়।

যথাদিনে উভয় পকে ঘোরতর যুদ্ধ আঁরস্ত হল। অক্স,—অক্টেভিয়াস ও আণ্টনির উপর এরপ কৌশলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, তাঁকোর চারিদক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কাসিয়াসও তাঁহাদিগকে অক্সদিক হইতে অক্রেমণ করিলেন। আণ্টনির সহিত কাসিয়াসের ঘোরতর যুক্তইল। কিন্তু শেবে কাসিয়াস্ পরাভূত হইয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যালক বিলেন।

তারপর, যুদ্ধে ক্রটাস ক্রিরপ শক্তির পরিচর দিতেছেন,—কোন্ পক্ষে জয় বা পরাক্ষিত্রবার সন্তামনা, বাং জানিবার ক্ষা,কাসিয়াস্ এক বিশ্বন্ত ব্যক্তিকে

व्यत्नक मगत्र व्यक्तिराहिङ इहेन, उथाक्षि तम वाक्ति कित्रिन ना। कामित्राम्

তথন নিজে পর্কতোপরি উঠিয়া, দেখিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুই ব্ঝিতে পারি-লেন না। অগত্যা অন্ত একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—"তৃমি পর্কতের আরও উদ্ধে উঠিয়া, যুদ্ধের সঠিক সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করো।"

ভূত্য উচ্চ পর্বত-শিখরে আরোহণ করিল। কাদিরাস্ এই ভূত্যকে চির-দিন বলীভাবে রাথিরাছিলেন। ভূত্য আপনাকে মুক্ত করিবার জন্ম সর্বদাই ভূরোগ ও অবসর খুঁজিত। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আজি ভূযোগ পাইরা, সে মহা-বিশাস্থাতকতার কাজ করিল। যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা যাহা, ভাহা না বলিয়া, সেক্রমস্ভই বিপরীত বলিল।

কাসিয়াস্ ভাবিতে লাগিলেন,—"আজি এই এমনি দিনে কুমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। যে দিনে জীবন আরদ্ধ হইয়াছিল, সেই দিনে ইহার সমাপ্তি করিব। দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।—আমার জীবনের পণ্যটনও শেষ হইয়াছে।"

কাসিয়াদ্ সেই ভূতাকে সম্বোধন করিয় বলিলেন,—"বলো, এখন কি দেখিতেছ ?" সে, সেই উচ্চ পর্বতশিথর হইতে বলিতে লাগিল,—"শক্রপণ আমাদের সৈত্তগণকে ঘিরিয়াছে। যাঁহাকে ইতিপূর্বে আপনি যদ্ধক্ষেত্রে পাঠাই ছিলেন, তাঁহাকে বিপক্ষেরা বন্দী ক্রিয়াছে। আর ঐ দ্রে,—
আপন্দী শিবিরে আগুন জালাইয়া দিয়াছে। ক্রটাস-সৈত্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।—বঝি, সকল জ্বাশা করাইল।"

কালিয়াদ্ তংক্ষণাং ভূতাকে নামিতে বলিলেন। বলিলেন, "মার না।
ইহাই দেখিবার কীই কি কাদিয়াদ্ জাবন্ধারণ করিবে ?——তুমি আমার
বিষিত্ত এবং প্রিয় অন্তর;—তোমাকে যথন গাহা আজ্ঞা করিয়াছি, তুমি
ক্থানি তাহা পালন করিয়াছ। আজিও আমার আজ্ঞা পালন করো, এবং চিরদিনের স্বাধীন হও। এই অসি গ্রহণ করো;—একদিন ইহাই সিজারের
বক্ষঃ হলে বিদ্ধ করিয়াছিন্ম;—আজ তুমি এই উলঙ্গ বক্ষে উহা বিদ্ধ করো!"

কাদিয়াদ্ বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন্ —বিশাস্থাতক ভূতা তাহাই করিল—
"হায় দিজার! তোমার হত্যার প্রতিশেশে হইল— এ কথা বলিভে বলিতে, কাদিয়াদ্ প্রাণত্যাগ করিল।

( 34 )

যুদ্ধের সংবাদ বস্ততঃ তেমন মল ছিল না। ক্রটাসের সৈপ্তগণ যথেষ্ঠ পরাক্রম দেথাইয়া, শক্রগণের হৃদয়ে আতত্ব ও সন্দেহের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। তবে, কাসিয়াসের শিবির অগ্নিম্প ট হইয়া জ্বলিতেছিল,—এ কথা সত্য বটে। আর আন্টনি, কাসিয়াসের সৈপ্তগণকেও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রটাস্ অক্টেভিয়াস্কে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—সেই বিখাসঘাতক বলী ভ্ত্য,—সে কথা কাসিয়াস্কে বলে নাই। ক্রটাস্ সেই আনন্দ-সংবাদ পাঠাইয়ার জ্প্য, কাসিয়াসের সেই পূর্ব্ব-প্রেরিত লোককে, কাসিয়াজার উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি আসিয়া কাসিয়াসের মৃতদেহ দেখিয়া, এবং তাঁহার সেই বন্দী ভ্ত্যকে তথায় উপস্থিত থাকিতে না দেখিয়া, সেই বন্দী ভৃত্যেরই বিষম বিশ্বাসঘাতকতা,—অমুভব করিলেন। হর্ভাগ্য কাসিয়াসের সেই বিশ্বস্ত লোক,—সেই প্রিয়তম বন্ধু,—কাসিয়াসের পরিণাম দেখিয়া, আত্মহত্যা করিলেন। এই সকল হঃসংবাদ অবগত হইয়া, ক্রটাস্ দারুল হঃথে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রটাস-সৈত্য এবার আরও উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস্ এবার সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। ক্রটাসের স্থাক্ষ সৈত্যগণ একে একে আণ্টনি ও অক্টেভিয়াসের হস্তে নিহত হইতে লাগিল। একে একে ক্রটাসের ছই একজন প্রিয়্ন অমুচরও তাঁহাদের হস্তে বিনম্ভ হইল। তথন ক্রটাস্ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, অবশিষ্ট বিশ্বস্ত অমুচরের সহিত, সেই যুদ্ধক্ষেত্রসন্নিহিত এক পর্ম্বতশিখরে উঠিয়া, আকুলচিত্তে পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। রোমের স্বাধীনতা রক্ষার চেন্তা,—প্রজাসাধারণের হিত-সাধন প্রভৃতি,—সমস্তই নিক্ষল হইয়াছে। তবে, এখন আর তাঁহার জীবনে প্রম্নোজন্ব কি ? আণ্টনি, অক্টেভিয়াস্ ও লিপিটাস,—তিনজনে এখন রোমের শাসনভার গ্রহণ করিলেন,—তবে ক্রটাসের বাঁচিয়া থাকায় ফল কি ? রোমের চির-স্বাধীনতা, প্রজাসাধারণের হিত ও উন্নতি,—অন্তের অদৃষ্ট বা ইচ্ছা-স্ত্রে জড়িত হইল,—তবে ক্রটাস্ কোন লক্ষ্যে হর্মাহ্ন দেহভার বহন করিবেন ? শক্ত্রণ সদাই তাঁহার পশ্চাৎ প্র

কাপুরুষের স্থায় সদাই আত্মগোপন করিয়া জীবিত থাকিবেন ?—দেরপ ত্বণিত জীবনে ব্রুটাসের প্রয়োজন নাই। সিজারের হত্যাকারিগণ একে একে নিঃশেষিত হইয়াছে,—কেবলমাত্র ক্রটাস্ বাকী। ইতিমধ্যে সিজারের প্রেতমূর্ত্তি ত্ইবার ব্রুটাসের সন্মুখীন হইয়াছে। ব্রুটাস্ত্র বুঝিয়াছেন, তাঁহার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে।

তথন একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে চুপি চুপি তিনি কি বলিলেন। সে
শিহরিয়া উঠিল। অন্থ একজনকে বলিলেন, সেও শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—
"প্রভূ! আমা হইছে এ কার্য্য হইবে না।" তথাল আর একজন অনুচর
জনাস্তিকে অন্থ এক অনুচরকে বলিল,—"দেখিতেছ না, ঘণায় ও হুংখে,—
ক্রটাসের হৃদয় ভারাক্রাস্ত হইয়াছে ? সে ভার এত যে, ইঁহার চক্ষু দিয়া
শোণিত নির্গত হইতেছে!"

কেহই ব্রুটাদের আদেশ পালন করিতে সক্ষম হইল না।— কেহই প্রভুকে হত্যা করিতে চাহিল না।

অদ্রে ক্রটাদের জনৈক দৈন্ত, শক্রগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, ক্রটাস্কে পলাইতে বলিল। ক্রটাস্ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—

"বন্ধগণ! আর এথানে অপেক্ষা করা উচিত হইতেছে না।— তোমরা বিদায় হও। আমার বড় আনল এই যে, শেষ পর্যান্তও তোমরা, এমন বিশ্বস্ততার দহিত আমার অনুসরণ করিয়াছ! ক্রটাদ্ তাহার জীবনের ইতিহাদ, দম্পূর্ণ করিয়াছে। আজ তাহার বিশ্রামের দিন।—রাত্রির এ অরুকার আমার চক্ষে ঘনীভূত হইয়া আদিতেছে,—এইবার আমি বিশ্রাম করিব। এই বিশ্রামলাভের জন্ম এতদিন যে সংগ্রাম করিয়া আদিলাম, আজি তাহা স্থাসিদ্ধ হইল। তোমরা অগ্রদর হও,—আমি তোমাদের অনুসরণ করিতিছি।"

সকলে প্রস্থান করিল। কেবল একজন জ্রুটাসের পার্শ্বে বিসিয় রহিল। ক্রুটাস তাহাকে বলিলেন.—

"বৃঝিলাম, তোমার প্রকৃত সম্মানবোধ আছে,—প্রভুর গৌরব তুমিই রক্ষা করিতে জানো।—তবে এই আমার তরবারি গ্রহণ করো,—ইহা লইয়া দাঁড়াঞ।—আমি দৌড়িয়া আসিয়া ইহা গলদেশে বিদ্ধ করি।" সে তাহাই করিল। ক্রটাস্ তীরবেগে দৌড়িয়া আসিলেন, এবং সঙ্কর-অনুষারী কার্য্য করিলেন। সব ফুরাইল!

তথন আণ্টনি ও অক্টেভিয়াস সেইথানে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ অবগত হইলেন। আণ্টনি বলিলেন,—

"এই ব্রুটাস্ সকলের অপেক্ষা উন্নতহন্ত্র, উন্নতচরিত্র,—প্রক্বত মহংলোক ছিলেন। প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারী,—নীচ হিংসাবশে উত্তেজিত হইয়াই
সিজারকে হত্যা করিয়াছিল; কিন্তু এই ব্রুটাস্ লোকসাধারণের হিতাকাজ্জায়
এবং আপন আন্তরিক স্থির-লক্ষ্যসাধনে, সেই দারুণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।
—আমি বিশেষরূপে জানি, ক্রটাসের জীবন নির্মাল ও পবিত্র ছিল, এবং
তিনি সকল গুণের আধার ছিলেন।"

অক্টেভিয়াস্। তবে সৈত্যগণ। তোমরা সকলে মহাত্মা ব্রুটাসের এই মৃত-দেহ সম্মানের চক্ষে দেখিয়া, স্বত্নে রক্ষা করো। ব্র্ণাসময়ে মহাসমারোহে, বীরের অক্টেটি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

তাহাই হইল। বিজয়ী সৈভগণ বিজয়োলাস করিতে করিতে, ব্রুটাসের অস্তিম-ক্রিয়া শেব করিল।





# আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা।

# ANTONY AND CLEOPATRA.

জুলিয়াস্-সিজারের আখ্যায়িকায়, পাঠক পাঠিকা, রোমের শাসন প্রণালী ও অস্তান্ত কথা,—কতক অবগত হইয়াছেন। এখন এই আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার আখ্যায়িকায়,—আরও কিছু অবগত হউন।

প্রাচীন রোম,—চিরদিনই প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী। রোমের কথন রাজা ছিল না। যে ব্যক্তি সর্বাংশে শক্তিশালী ও সোভাগ্যবান্ হইত, সেই-ই রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা ও ভার পাইত। জনসাধারণ যথন যাহার গুণের পক্ষপাতী হইত, তথন সেই গুণবান্ ব্যক্তিই আত্মবলে জনসাধারণের উপর প্রভুত্বহাপন করিত। ইহার ফ্ল—ভাল মন্দ হই-ই হইয়া থাকে। মন্দের ভাগই অনেক সময় অধিক হয়। এই অবাধ শ্বাধীনতার নামে যে, অনেক সময় অনেক উচ্ছুজ্জলতা ও বিষম অনর্থপাত হইত,—ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে সে কথার সাক্ষ্য দিতেছে। হত্যা, রক্তপাত এবং সর্ববিধ নিষ্ঠুরতা লইয়াই,—রোমবাসী দিনাতিপাত করিত। যে একটু মাথা তুলিয়া ভ্রমেও রাজা হইবার কল্পনা করিয়াছে, সেই-ই ষড়যন্ত্রকারিগণ ক্রুপ্রান্ত্রান্ত্র, ভালবাসা, —কাহারও মুধ্বীরাগ্রগণ্য, অশেষগুণে গুণবান্, জুলিয়া সাক্ষদের পাঠক পাঠিকা,—সেই জুলিয়াস্-বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন।

সিজার হত হইলে তদীয় প্রধান সেন

াণ্টনি,—সিজারের

ভাগিনের অক্টেভিয়দ্ দিজার,—এবং গল দেশের শাসনকর্ত্তা লিপিডদ্,— এই তিনজনে মিলিত হইয়া, সমগ্র রোমের শাসন-কর্তৃত্ব বিভক্ত করিয়া লইলেন। অষ্টেভিয়াদ্ স্পেনের, লিপিডস গল্ প্রেদেশের, আর আণ্টনি,— ইটালী, সিদিলি ও আফ্রিকার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে আণ্টনিই সর্বাপেক্ষা বীর, সাহসী ও রণকুশল। কিন্তু তাঁহার প্রধান দোষ,— ভিনি অতিমাত্র ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। সে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এত যে, বৃঝি সেই পাপেই একদিন তিনি সর্বাস্থ হারাইয়াছিলেন।

মিশরের,—ইতিহাসপ্রসিদ্ধা স্থলরী, –কলম্বিনী ক্লিওপেট্রাই তাঁহার জীবন অধিকার করিয়াছিল। কাঁরের বীরত্ব, সাহস, উত্তম, উৎসাহ, – সকলই সেই স্থলরী-চরণে. উৎসাহিকত হইয়াছিল।

ক্লিওপেট্রার রূপ জগদ্বিখ্যাত। সেই রূপের আগুনে পুড়িয়া অনেকেই ভশ্মীভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সিজার-বন্ধু,—মহাবীর আণ্টনির কথাই আমাদের আলোচ্য।

• রূপদী ক্লিওপেট্র। রূপের কাঁদ পাতির। বসির। থাকিতেন; আর সেই ফাঁদে, দিখিজরী পৃথিবীর সমাট অবধি অবাধে আসিরা পড়িতেন। অত্যে পরে কা কথা,—সেই অশেষ গুণে গুণবান্ সিজারও একদিন এই স্থন্দরী-চরণে মস্তক লুঠাইরাছিলেন। সিজারের আথ্যায়িকার সে কথা আমরা বলিরা আসিরাছি।

ক্লিওপেট্রার জীবন কিন্ত বড় হঃথময় ছিল। সেই পরম লাবণাবতী, চিরবৌবনসম্পান, ভোগবিলাসরতা স্থলরীর স্বামী হইরাছিলেন,—তাঁহার এক শিশু ভ্রাতা। দেশাচারের নিয়মান্ত্সারে তাঁহার পিতাই এই বিবাহ দিয়া যান। তারপর ক্লিওপেট্রার শিক্ষাদাতা ছিল,—তাঁহার এক হ্রাচার ক্লীব মন্ত্রী। পাপের সংসারে তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অতি পিট এবং জােঠসহালেরা পিশাচিকী—পতিঘাতিনী ছিলেন। শেষে তাঁহার মহাশাপিনী সহোদিরা,—প্রকৃতিই নিয়ম-বশে, তাহার পাপ পিতা কর্তৃকই হয়া পিনী সহোদিরা,—প্রকৃতিই নিয়ম-বশে, তাহার পাপ পিতা কর্তৃকই হয়া প্রিক্রপান এইরপা,—আন্দর্শ, শিক্ষা, সর্গ এইরপা।—এমিত স্বর্হার সেই অপূর্ব রূপদী, চিরযুবতী, ভোগবিলাসবতী ভামিনীর নিকট, সর্গান্তি ও পবিত্রতার আশা করাই বিড্লনা। এখন এ সকল ক্র্যা হাড়িরা, আসল কাহিনীই বর্ণন করি।

1

( > ),

ডেমিট্রিয়াদ্ ও ফাইলো নামে আণ্টনির হুই বশংবদ বন্ধু,—একদিন আক্ষেপ করিয়া, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য ভাই! এমন কথন দেখিও নাই, শুনিও নাই।—একটা মেয়ে-মামুষে অত বড় একটা বীরকে ভেড়া বানাইয়া রাখিল! ঐ দেখ,—নাম করিতে করিতে, বীরবর কেমন কতকগুলি অসারচিত্ত চাটু,কার-পরিষ্ঠত হইয়া, প্রণয়িণী প্রমদাকে লইয়া, এই দিকে আসিতেছেন।"

বিলাসিনী ক্লিওপেট্রা ও ব্যসনাসক্ত আণ্টনি,—অন্ত্রগত দাসদাসী পরিবৃত হইয়া সেইথানে আসিলেন। ক্লিওপেট্রা কহিলেন, ভিহাই যদি ভালবাসা হয়, বল দেখি ইহার পরিমাণ কত ? "

আন্টনি। যে প্রেমের সীমা নির্দ্ধারণ হয়, তাহাতে অভাব আছে। ক্লিওপেটা। আমি তোমার প্রেমের সীমা বাঁধিয়া দিব।

আণ্টনি। তাহা হইলে তোমাকে এ জগৎ ছাড়িয়া নৃতন জগৎ গড়িতে হইবে—আমার প্রেম এ জগৎ ছাড়িয়াও অনস্ত প্রসারিত।

নায়ক-নায়িকার ইত্যাকার রসাভাষ চলিতেছে, এমন সময় রোম হইতে এক দৃত আসিয়া, আণ্টনিকে অভিবাদন করিয়া দাড়াইল; আণ্টনি বিরক্ত হইয়া দৃতকে সংক্ষেপে সংবাদ বলিতে বলিলেন।

রসিকা ক্লিওপেট্রা অব্দর বুঝিলেন; শ্লেষপূর্ম্বক কহিলেন, "না-না-না, এমন কাজ করিও না,—দৃত কি বলিতেছে শুন; হয়ত ছুলভিয়া স্থানরী রাগ করিয়াছেন; নয়ত অক্টেভিয়াদ্ সিজার মহাশয় তোমায় আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন, 'ইহা করিও, উহা করিও না,—এই রাজ্যটা লইও—ও রাজ্যটার দিকে চাহিও না,—হঁ! তাঁহার কথা অমান্ত করিবে ?"

আণ্টন। আ প্রেমিকে!---

কিওপেট্রা। কেন, আমি মিথ্যা বলিলাম ?—ফুল্ভিয়া বা সিজারের
করিলে, তোমার ক্ষতি হইবে না ? হয়ত মিশর হইতে তোমার
শৈষ্যজ্ঞা আদিয়াছে—তুমি আর এখানে থাকিতে পারিবে না।

। হো! রোম টাইবার-জলে নিমজ্জিত হউক,—দে বিশাল সাম্রা-হউক,—আন্টনি কোথাও যাইবে না!—এই আমার স্বর্গ,— তোমার প্রেমই আমার সিংহাসন! সাম্রাজ্য—সেত ধ্লির সমষ্টিমাত্র,এই পৃথিবী আমারও যেমন একটা পশুর পক্ষেও তেমন, ইহার জন্ত চিস্তার প্রয়োজন কি ? ( আণ্টনি ক্লিওপেট্রাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,— ) ইহার অপেক্ষা স্থথের আর কি আছে ? ইহাই জীবনের সার।

ক্লিওপেট্র। বাঃ, বাঃ, কি চমংকার চাতুরী ! গুণমণি,এ চাতুরী কাহাকে দেখাইতেছ ? ফুলভিয়া স্থলরীকে বখন পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছ, তখন ভাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কি থাকিতে পারিবার যো আছে ?—সাধ্যি কি ?

আণ্টনি। থাক্,আর মিছা বাক-বিতপ্তায় এ অমূল্য সময়টুকু নষ্ট করা যায় না। জীবনের একমুহূর্ত্তি বৃথায় দেওয়া যায় না।—আর্জিকার আমোদ কি ? ক্লিওপেট্রা। দৃত অপেক্ষা করিতেছে।

আণ্টনি। ছিঃ রাণি, বার বার ঐ কথা ?—কিন্তু বল ;—তোমার ভর্ৎ সনাও আমার মধুর বোধ হয়! আহা, স্বভাবের শোভারাণী তুমি,—তোমার হাসি, কায়া, ভর্ৎ সনা,—সবই আমার স্থানর বলিয়া মনে হয়। তোমার প্রতি-অঙ্গভঙ্গি, তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাম,—অসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে ;—বাহা দেখিতে দেখিতে আমি এই নিখিল সংসার ভূলিয়া যাই এবং আপনাকেও বিশ্বত হই! থাক্, দ্তকে আর প্রয়োজন নাই। চল, আজ সারানিশি তোমায় লইয়া, প্রেমবিহ্বলচিত্তে পথে পথে বেড়াইব এবং সেই সঙ্গে তোমার প্রজাবর্গেরও অবস্থা দেখিব।—তুমিই তপ্রেমমিয়, একদিন এ ইছা প্রকাশ করিয়াছিলে ?

প্রেমালিঙ্গন ও মুথচ্ছন করিয়া, ক্লিওপেট্রাকে লইয়া, আণ্টনি সদলবলে চলিয়া গেলেন।

আণ্টনির সেই বন্ধুদ্বরের একজন বলিল, "আমি অবাক্ হইরাছি!--এই কি সেই আণ্টনি? আণ্টনি কি সিজারকে এমন অবজ্ঞা করিতে পারে—। তাঁহার দূতকে সম্ভাষণ করিল না!

ি দিতীয় বন্ধ। এখন মনে করিতে হইবে, ইনি সে আণ্টনি নুন,— আণ্টনির মূর্ত্তি ধরিয়া, কোন কাম-জর্জারিত হর্মল ব্যক্তি,—একটা স্ত্রীন্ত্রেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে। ( २ )

ষ্থাসময়ে সেই দৃত আণ্টনিকে সংবাদ দিল যে, রোমে ঘোর বিজোহ উপস্থিত। ঘরাঘরি বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে,—কেহ কাহারও বশু নয়। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। ইহা বাতীত পার্থিয়ান্ জাতি প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়া তাহাদের অধিকার বিস্তার করিতেছে। মৃত পশ্পির পূল্র সেরুটাস পশ্পিও অমিতবিক্রমে সমরসজ্জা করিয়াছে।——এমন অবস্থায় আণ্টনির রোমে উপস্থিত হওয়া একাস্ত প্রার্থনীয়।

এই সময়ে আর এক দৃত আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তাঁহার স্ত্রী ফুলভিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

ফুলভিয়ার মৃত্যু সংবাদে আণ্টনি একটু বিচলিত হইলেন;—বলিলেন,—
"হাঁ, একটা মহা-প্রাণ চলিয়া গিয়াছে! আমিও এইরপ আশা করিয়াছিলাম
বটে, কিন্তু মুণায় যাহার দশবার মরণ প্রার্থনা করিয়াছি, তাহার মৃত্যু হইলে
তাহাকে পুনর্কার পাইতে ইচ্ছা হয়! বর্ত্তমানের এই স্থখভোগ, এই আনন্দ
এক্ষণে ঘটনার আবর্ত্তনে হুংখে পরিণত হইল! ফুলভিয়া চলিয়া গিয়াছে—
মার পাইব না, এখন মনে হইতেছে সে স্থন্দর! বুঝি তাহাকে মৃত্যুর মুখ
হইতে ফিরাইতে পারিতাম!—যাহা হউক, এই যাহকরী রমণীর বন্ধন হইতে
মুক্ত হইতে হইবে। আমার আলভো শত সহস্র বিপদ উপস্থিত হইতেছে,
তাহার কয়টাই বা আমি জানি। এই অনর্থ স্ব্লাগ্রে দূর করিতে হইবে।"

এই সময়ে আণ্টনির এক বন্ধু সেথানে উপস্থিত হইলেন। আণ্টনি তাঁহাকে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, তিনি শীঘ্র রোমে প্রত্যাগমন করিবেন।

বন্ধ। তবেই দেখিতেছি, আমরা এখানকার রমণীগণের মৃত্যুর কারণ হইব। আমাদের বিরহে নিশ্চয়ই ব্যাহ্যালয়ে ইবে।

যাইতেই হইবে।

বন্ধু। ন গুরুতর, তথন অবশ্রই রমণীর চিন্তা ত্যাগ করিতেই হ ইহা নিশ্চিত। আমি জানি ইহার অপেক্ষা অতি সামান্ত কারণেও বিশবার সে মরিতে গিরাছে। আমার বোধ হয় মরণের মধ্যেও এমন একটা কি প্রেমের আকর্ষণ আছে—নহিলে ক্লিওপেট্রা অতি সহজেই মরিতে চায় কেন ?

আণ্টনি। তাহার চাতুরি মামুষের বৃদ্ধির অতীত।

বন্ধ। না—এমন কথা বলিও না। বিশুদ্ধ প্রেম ভিন্ন আর কিছু সে জানে না। অন্তের যাহা দীর্ঘখাস ও অঞ্চ, তাহা ক্লিওপেট্রার পক্ষে কিছুই নহে; ক্লিওপেট্রার অঞ্চ ও দীর্ঘখাস প্রবল তরঙ্গ ও নটিকার অপেকাও শুক্তর।—ইহা তাহার চাতুরি হইতে পারে না। যদি ইহা মিথ্যা ভাণ হয়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, বক্লদেবতার মত ক্লিওপেট্রাও বৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারে।

আণ্টনি। হায়, আমি যদি তাহাকে আদৌ না দেখিতাম !

বন্ধ। তাহা হইলে তুমি স্পষ্টির একটি সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন দর্শনে বঞ্চিত থাকিতে; তুমি যে এত বড় একজন পর্যাটক, তোমার বরং কলঙ্ক থাকিত।

আণ্টনি। ফুলভিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

वस्। कि बिलाल ?

আণ্টনি। ফুলভিয়ার মৃত্যু হইয়াছে।

বন্। ফুলভিয়া!

আণ্টনি। মারা গিয়াছে।

বন্ধ। এত স্থথের সংবাদ। ইহার জন্ম হংথ কি ? এক যায়, আর আসে; যদি ফুলভিয়া বাতীত অন্ম রমণী না থাকিত, তবে হুংথের কারণ থাকিত বটে, কিন্তু তাহা নহে; তোমার পুরাতন জীণ পরিচ্ছদ যাউক, নুভন হইবে। আমি ত ইহাতে শোকের কারণ থুজিয়া পাইতেছি না।

আণ্ট্নি। সে রাজ্যমধ্যে যাহা করিয়া গিয়াছে, শ্রীইট্রে বিষম গোল-যোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমি দূরে নিশ্চিস্ত হইয়া থা**ছিছে পারি** মা।

বন্ধ। কিন্তু এথানেও তোমার কাজ কিছু কম নহে। বিশেষতঃ ক্লিও-পেট্রার সকলি তোমার উপর নির্ভর।

व्याक्ति। ना, व्यात व्यामात्र वांशा निखना। व्यामादक विज्ञहे करनन

রাত্রা করিতে হইবে। সত্যই রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা। আমার অনেক বন্ধুবান্ধরও বিশেষ অন্থনয়-বিনয় করিয়া, দেশে যাইতে আমাকে পত্র লিথিয়া-ছেন। হর্দ্ধর্য পশ্পি অমিত তেজে ও অসীম সাহসে, সিজারকে আক্রমণ করিতে উত্তত হইয়াছে। জলযুদ্ধে তাহার অসীম শক্তি। রোমের শাস্তি ফিরিয়া না আসিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আমাকে একেবারে অনেকগুলি কাজ করিতে হইবে। আমি এখনি স্বদেশ-যাত্রার সকল বন্দোবন্ত করিব।

( 0)

এদিকে অক্সান্ত সহচরীগণ পরিবৃতা হইয়া, ক্লিওপেটা স্থলরী বিশ্রাম-প্রকোঠে বিরাজ করিতেছেন—হঠাৎ কি এক ঠাট্ করিয়া চারমিয়ন নামে প্রধান স্থীকে বলিলেন,—"প্রিয়তম আণ্টনি এখন কোথায় ?"

চারমিয়ন। আমি তাঁহাকে অনেককণ দেখি নাই।

ক্লিওপেটা আর এক সহচরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখ তিনি কোথায়, কাহার সহিত আছেন,—এবং কি করিতেছেন। আমি যে তোমাকে পাঠাইতেছি, এমন ভাবে তুমি তাঁহার নিকট যাইও না। যদি তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখ, তো বলিও, আমি নৃত্য করিতেছি;—আর যদি প্রফুল্ল দেখ, তো বলিও, হঠাং আমি পীড়িত হইয়াছি।"

সহচরী প্রস্থান করিল।

চারমিয়ন্ নামে সেই প্রধানা সথী বলিল, "রাজ্ঞি, পুরুষজাতি কি নিষ্ঠুর! আপনি তাঁহাকে প্রাণের সমান ভালবাসেন, কিন্তু কৈ তাঁহাতে তো সে ভাব দেখিতে পাই না ?"

ক্লিওপেট্রা। তা আমাকে কি করিতে বলো ? ভাল না বাসিয়া কি আমি তাঁহাকে হারাইব ?

এমন সময় আণ্টনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখ্বিবামাত্র ক্লিওপেট্রা পীড়ার ভাগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

আণ্টনি সহঃথে বলিলেন, "আমায় বড় হঃখিত হইয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে হইতেছে——"

ক্লিওপেট্রা যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না,—'আ: উ:' করিয়া চার-

মিয়ন্কে বলিলেন. "সথি, আমায় ধরো, নচেৎ আমি পড়িয়া যাইছ। মাথা ঘুরিতেছে, সর্ব্দরীর কেমন করিতেছে।"

আণ্টনি পুনরায় কহিলেন, "প্রিয়তমে! — "

ক্লিওপেট্রা। দোহাই তোমার,--এখন তুমি আমার কাছ থেকে किছু
দূরে দাঁড়াও।

আণ্টনি। কেন, কি হইয়াছে?

ক্লিওপেটা। বধুহে! মনের ভাব মুথে কোটে! তোমার চোক ছাট নিম্ন হাস্চে,—অবশুই কোন স্থের থবর আছে। অথচ বাহিরে তুমি সেইছার গোপন কর্তে চেষ্টা পাচ্ছ।—তার পর থবর কি? তোমার পরিণীতা পাত্নী কি বলিয়া পাঠাইলেন? তা তুমি যেতে পারো।—তিনিও আর তোমাকে এখানে আদতে দিচ্ছেন না। যা হোক্, তিনি আর বল্তে পারবেন না যে, আমি তোমায় আট্কে রাথলুম। কারণ তোমার উপর তো আমার কোন জোর নাই,—তুমি তাঁরই।

আণ্টনি। ঈশ্বর জানেন---

ক্লিগুপেট্রা। হায়,জগতের কোন রমণী ভালবাসিয়া এমন প্রতারিত হয় নাই! স্মাণ্টনি। কি বলিলে, ক্লিগুপেট্রা ?

ক্লিওপেট্র। যাহা বলিলাম, ঠিকই বলিলাম। তুমি কেন আমার হইবে? তোমার কি সত্যনিষ্ঠা আছে? তুমি কি ফুলভিয়ার সত্যরক্ষা করিয়াছ? ইন্থ আমার কম বাতুলতা নহে যে. যে এমন সহজে সত্য লক্ষন করিতে পারে. আমি আবার তাহারই কথায় আত্মহারা হই! যথন প্রথম এদেশে আসিয়াছিলে, প্রথম তোমায় আমায় দেখা হয়, কি বলিয়াছিলে মনে করিয়া দেখ আমার এই চক্ষু, এই ওঠ, এই অধর,—ইহাতেই অনস্তজীবন নিহিত আছে আমার এই কভঙ্গে স্বর্গ-শোভা প্রকটিত আছে; আমার প্রতি-অঙ্গে স্বর্গের স্কুষমা বিকশিত—কেন আজিও ত সেই সকলি আছে! তথন যাইবাং কথা ছিল না, থাকিবার জন্ম কাতর ভিক্ষা ছিল; আজ কি সে শোভা নাই গ্রাদি না থাকে, তবে জানিলাম, পৃথিবীর মধ্যে তুমি যেমন শ্রেষ্ঠ বীর, তেমনি একজন শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী! কিন্তু স্বথে, ইহাও মনে রাথিও, ইজিপ্টের একটি প্রাণী জোমাকে প্রাণের সমান ভালবাসিত।

করিব নীরই হউন, আর ঘোদ্ধাই হউন, আর ষে-কিছুই হউন,—এ বড় করিব নাই।—এথানে তার বীরহ বা বীর্যা কিছুই থাটিল না। যথন সেই কুপুরী কুপুরালী, অভিমানভরে, এমনি করিয়া এক একটি স্থধামাথা বাকারাণ কি করিতে লাগিলেন, তথন তাঁহার মনে হইল, "সর্ক্ষ যার যাক্,—বুক্ থালি করিয়া এ প্রেম-প্রতিমাকে কেলিয়া, আমি রোমে যাইতে পারিব না!— আ মহি মরি! অভিমানেও ঐ মুথখানি কেমন স্থলর দেখাইতেছে! প্রেয়সীর আমার কোধটুকুও কি স্থলর! আর ঐ স্থলর চক্ষের স্থলর চাহনি,—প্রাণের আশি অবধিও যেন কাড়িয়া লয়! আর ঐ ক্ষত-কাঞ্চনবরণ স্থকোমল কেহ-লভা,—বেন থাকিয়া থাকিয়া, হেলিয়া ছলিয়া, আমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে!—না, এ প্রাণময়া মৃত্তি আমি ফেলিয়া বাইতে পারিব না।—— কিছু প্রদক্ষে আবাব অতি বিষম অবভা!—হায়, আমি কি করি ৪"

আণ্টনি মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিলেন। শেষ অনভোপায় হইয়া, বোমে যাওয়াই স্থির করিলেন। বলিলেন,

"প্রেমমির। বিশেষ-প্রয়োজনে, কিছুদিনের জন্য আমাকে এই পবিত্র প্রাতীর্থ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে। আদিরোমে বাইতেছি বটে, কিন্তু আমার মন এখানে পড়িয়া রহিল।—আমাকে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় এখানে থাকিতে দেখিয়া, ইটালীব ঘরাঘরি বড় কনহ বাধিয়াছে। তার উপর পশ্পি স্থাোগ ব্রিয়া রোম অভিমুখে আদিতেছে। -ঘবায় তাহার সমর-সাধ মিটাইব। এ গুদিনে, সমগ্র রোম আকুল অন্তরে আমার মৃথ চাহিয়া আছে।—প্রিয়ে, বড় সমস্থাপূর্ণ সময়, -তাই আমি তোমায় ছাড়িয়া বাই-তেছি। কিন্তু ইহাও তোমাব কতকটা সান্তন। এবং আশাসের কারণ হইবে বে, ফুলভিয়া আর ইহলোকে নাই।"

ক্লিওপেট্র। অসম্ভব া--- কুন্ভিয়া কি মরিতে পারেন ?

আন্টনি। প্রাণেশ্বরি, সত্য বলিতেছি, তাহার মৃত্যু হইরাছে। এই পত্রখানি পাঠ করো,—সমস্ত বৃঝিবে।

वाक्ष्ठ्रा क्रिंडिंग এक এक कतिया आत्मक कथा किरित्न। वीत्रक कथन त्रागाहरतन, कथन कांनाहरतन, कथन क्ष्मणाहरतन, - - हरस्व क्षी फ़नक जूना यम्ष्ठा व्यवहात्र कतिर्तन । स्था अत्मक स्थनात्र अत आफेनिरक विनाम निर्तन। (8)

সিজার ও লিপিডাস রোমে বসিয়া, প্রতিক্ষণেই উৎস্ক-চিত্তে আণ্টনির আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া, সিজার বড়ই বিরক্ত এবং ঈষৎ কুদ্ধও হইলেন। লিপিডাস তাঁহাকে সাম্বনা করিবার চেষ্টা পাইলেন।

সিজার বলিলেন, "সাধে কি আণ্টনির উপর আমার দ্বণা হইয়াছে? ইজিপ্টের সংবাদটা শুনুন;—তিনি এখন পান-ভোজন-উল্লাদে মত্ত হইয়া সেই মহাপাপিনীটাকে লইয়া দিন কাটাইতেছেন।—কতকগুলো ইতর চাটুকারকে সঙ্গে লইয়া মাছ ধরিতেছেম, মছ্মপান করিতেছেন এবং রাত্রিতে হল্লা করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রকৃতি যতদূর নীচ হইবার হইয়াছে। এমন দোষ নাই ধে, তাঁহাতে নাই। যদি সর্ব্ধ দোষের চুম্বক একত্রে দেখিতে চান, তো এখন একাধারে আণ্টনিতেই পাইবেন।"

লিপিডাস। না, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা বড় বেশী। অবশু ইন্দ্রিয়-দোষ তাঁহার কিছু আছে বটে,—তা সেটা তাঁর পৈতৃক ধাত। কিন্তু শুণের তুলনায় ঐ দোষ,—তাঁর পক্ষে চাদের কলম্ব তুল্য।

সিজার। না, আপনি দেখিতেছি, অসংকার্য্যের বড় প্রশ্রের্দাতা!—আছ্ছা ধরিলাম,—মদ্যপান, ইতর লোকদের সহিত পথে পথে ভ্রমণ, বেশ্যাসংসর্গ,—এসব দোষও দোষ নয়;—কিন্তু এই ঘোর বিপদের দিনে,—এই অন্তর্ত্তবিধিপ্রব-কালে, তাঁহার এরপ উপেকা ও উদাসীনতা,—কি সম্যক দোষের বিষয় নহে? ভাবুন দেখি, তাঁহারই জন্ম তো আমরা এত উৎকণ্ঠা ও অশান্তির মধ্যে রহিয়াছি!

এই সময়ে এক দৃত আসিয়া সংবাদ দিল যে, পশ্পি জলযুদ্ধে অতি প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ তিনি সিজারের প্রিয় দেশগুলি শীঘ্রই আক্রমণ কুরিবেন।

এই সংবাদে উভয়ে যার-পর-নাই চিস্তাকুল হইলেন। এবার সিজার, আন্টিনিকে উদ্দেশ করিয়া বিশুর ভর্ৎসনা করিলেন। শেষে বলিলেন, তাঁহাকে রোমের শাসন কর্ত্ব হইতে বিচ্যুত করিবেন।—হায়! তাঁহারই আলস্থে ও উপেক্ষায়,—পম্পির এতদ্র বুক-বল বাড়িয়াছে।

লিপিডাস বলিলেন, "ইহা অতি ছঃথের বিষয়, সন্দেহ নাই। যাই হোক, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কল্য আপনাকে বলিব যে, জলপথে বা হল-পথে,—কোন্ দিক্ দিয়া আমি পশ্পির গতিরোধ করিতে পারি।"

সিজার। এ সময়ে আপনার সহায়তা আমার বিশেষ প্রয়োজন।—তবে কলাই যেন আমি আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারি।

এদিকে নায়ককে বিদায় দিয়া, ক্লিওপেট্রা স্থন্দরী যার-পর-নাই অথৈর্য্য হইলেন। সহচরী চারমিয়ন্কে মনের ছঃথে বলিতে লাগিলেন, —"স্থি, আমায় কোন ঘুমের ঔষধ আনিয়া দাও, যে পর্যন্ত না আমার প্রাণের আন্টনি কিরিয়া আসেন তদবঁধি যেন আমি গাঢ় নিদ্রায় শ্রুভিভূত থাকি! আমার শুণমণি এখন কোথায়? হায়, তিনি এখন দাঁড়াইয়া, না বিসিয়া আছেন? কিংবা ভ্রমণ করিতেছেন? অথবা এখন তিনি অশ্বপৃঠে আরোহণ করিয়াছেন?—আহা অশ্ব! তোমার কি সৌভাগ্য!—ভূমি প্রিয়তম আন্টনিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ!—হায়, কে আর আমায় সে সোহাগভরে ডাকিবে? কে আর আমায় আদর করিয়া বলিবে,—"কোথায় আমার প্রাচীন নাইলের স্কুচারু ফ্রিণী ?—কোথায় আমার কণ্ঠহার?"—স্থি! আর কি সে মধুর সম্বোধনে মনপ্রাণ স্থাতল করিতে পারিব?"

ক্লিওপেট্র। বাইবার সময় তাঁহাকে বিষয়। ক্লাদিত দেখিলে ? আলেক্সাস্। শীত-গ্রীন্মের মাঝামাঝি তাঁহাকে সেইরূপ দেখিলাম।—তিনি না বিষয়, না আহলাদি ।—এই ব্যের মাঝামাঝি যে ভাব, সেই ভাবেই তিনি চলিয়া গেলেন।

ক্লিওপেট্র। আমার পত্রবাহকগণকে দেখিলে?

আলেক্সাস। রাজ্ঞি! এক আধজন নয়,—ক্রমাগতই পত্রবাহক দেখি-য়াছি। তিনি যাইতে-না-যাইতে, এত ঘন ঘন পত্র পাঠাইতেছেন কেন ? ক্লিগুপেট্রা। পত্র পাঠাই কেন ?—যে দিন আমি পত্র পাঠাইতে ভূলিব,— দে দিন, যে জন্মগ্রহণ করিবে, সে যেন ভিক্কুক হয়!—চারমিয়ন্, কালি কলম কাগজ আনো।—আছো, বলো দেখি, সিজারকে কখন আমি এমন ভাল বাসিয়াছিলাম কি না ?

চার্মিয়ন্। কে সেই বীরবর জুলিয়াস্-সিজার ?

ক্লিওপেট্রা। সাবধান,—এমন কথা আর কখন মুখে উচ্চারণ করিও না।——বলো, বীরবর আণ্টনি।

চার্মিয়ন্ একটু রঙ্গ পাইল। বলিল, "ও, সেই জয়নালু সিজার ?"
কিওপেটা। দেখ, পুনরায় যদি ও কথা বলো, তো তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া
দিব।—আমার মনের মান্ত্র আন্টনির সহিত সেই সিজারের তুলনা ?
চার্মিয়ন হারি মানিল, ক্ষমা চাহিল।

মেসিনার আপন গৃহে বসিয়া, পশ্পি তাঁহার ছই বন্ধুর সহিত আপন অদৃষ্ট ও কার্যাবলীর কথা আলোচনা করিতেছিলেন। পশ্পি বলিলেন,—

"ঈশ্ব যদি সদয় হন, তাহা হইলে সকলেই আমার সহায়তা করিবে। জলয়ুদ্ধে আমার শক্তি সকলেই অবগত আছে। স্কৃতরাং সমুদ্র এখন আমারই। সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোকগণ সকলই আমায় ভালবাসে। তাই আশা হয়, আমার অভীই দিল হৈবে। আবার এদিকে দেখ,—আণ্টনি মিশরে বিসয়া পানাহারে ও মিশরেশ্বরীর প্রেমে মত্ত আছেন; স্কৃতরাং তিনি সহজে য়ুদ্ধে অগ্রন্থর হইতেছেন রা। তার পর সিজার;—তা তিনি টাকা পাইলেই তৃষ্ট;—তাতে মহয়াছই যাক বার সিলার সিজার;—তা তিনি টাকা পাইলেই তৃষ্ট;—তাতে মহয়াছই যাক বার সিজার দিশের লোক;—আণ্টনি-সিজার ছই জনের মন রাখিয়া চলেন;—নিজের কিছু ভাবও নাই, অভাবও নাই;—স্কুরাং তাঁর সম্বন্ধেও কোন চিস্তার কারণ নাই।—তবে আমার জয় না হইবে কেন ?"

মেনাস্ নামে পম্পির একজন বন্ধু বলিলেন, "কিন্তু সিজার ও নিপিডাস বহু সৈক্ত লইয়া, যুদ্ধকেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন।" পশ্পি। তুমি এ সংবাদ কোথার পাইলে ?——সাফ্ মিথ্যা কথা।
মেনাদ্। সিল্ভিয়াসের নিকট।

পশ্পি। সে স্বপ্ন দেথিয়াছে!—আমি জানি, তাঁরা এখনও রোমে বসিয়া আন্টনির অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আন্টনির সাহায্য তাঁহাদের ভাগ্যে মিলিতেছে না। ক্লিওপেট্রা স্থান্ধরী তাঁহাকে যাহ করিয়া রথিয়াছেন।—আহা! থাক্, থাক্, আমারও পথ পরিষ্কার হোক্।

এমন সময় পশ্পির আর এক বন্ধু আসিয়া বলিল, "শুনিলাম, আন্টনি রোমে আসিলেন ব্লুলিয়া।—প্রতি-মূহুর্ত্তেই লোকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

পশ্পি। আমার তো বোধ হয় না বে, আণ্টনি সে স্থথময় বিলাস-শ্যা ত্যাগ করিয়া সহজে আসিবেন।—যাই হোক, আমিও প্রস্তুত রহিলাম। যেরূপে হোক, জয়লক্ষীকে অঙ্কশায়িনী করিতে হইতেছে।

এদিকে আণ্টনি রোমে প্রত্যাগত হইয়া, সর্বপ্রথমে লিপিডাস্ ও সিজারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিরীহ লিপিডাস,—যাহাতে আণ্টনি ও সিজারের মধ্যে কোনরূপ মনোবিবাদ না হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিজার কিস্তু পূর্বকথা তুলিয়া, আণ্টনির কর্ত্তব্য-কার্য্যের ক্রটি সকল একে একে দেখাইতে লাগিলেন। তাহাতে মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে নরম গরম, মিঠাক্ডা-রকমের উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল। শেষে সিজারের এক বন্ধু প্রত্যাব করিলেন যে, আণ্টনি এক্ষণে বিপত্নীক; তাঁহার সহিত সিজারের বিধবা-ভগিনী অক্টেভিয়ার বিবাহ হউক। রূপে, গুণে, শীলতায় ও পবিত্র-তায়,—অক্টেভিয়া সর্বাংশে আণ্টনির যোগা। বিশেষ এই শুভ পরিণয়ে, আণ্টনি ও সিজারের মধ্যে দ্ঢ়-প্রণয় স্থাপিত হইবে;—নানা কারণে যে-একটু মনেনমালিয়্য,—যে-একটু মন-ক্ষাক্ষি উভয়ের মধ্যে চলিয়াছে, তাহাও বিদ্বিত হইবে।

এই শুভ প্রস্তাব সকলেরই মনে ধরিল। বিশেষতঃ আণ্টনি দেখিলেন, তাঁহার মনে ধাহা থাকে থাক্,—এই বিবাহে নানা দিকে তাঁহার লাভ আছে। সিন্ধারের ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহিত চির-সৌহার্দ স্থাপিত হইলে, তিনি নিম্নণ্টকে সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন,—ভারপর তিনি ইজিপ্টে

গিয়া ক্লিওপেট্রার প্রেমেই আবদ্ধ থাকুন, আর যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া দিন-যাপন কর্মন,—তাঁহার রাজ্যশাসন সংক্রাপ্ত কোন বিষয়ে আর কোনরূপ প্রতি-বন্ধকতা ঘটিবে না।—ঘটিলেও, আপ্তরিক প্রণয়ামুরোধে, সিজার তাহা সম্পূরণ করিয়া লইবেন।

ভারপর যে ভাবে সেই প্রবল শক্ত পশ্পির গতিরোধ করা হইবে, --শাসনকর্তাত্ত্ব তাহার পরমর্শাদি করিয়া নিশ্চিস্ত হইলেন। -- পরম্পারের প্রণয়-স্থাপনে রোমের অস্তর্বিদ্রোহাদিও সহজে নিবারিত হইল।

এখন এনোবারবাস্ ও মেকিনাস্ নামে আণ্টনি ,ও সিজারের বন্ধুদ্রে এইরূপ কথা-বার্তা হইল।

মেকিনাস। তারপর মহাশয়, আপনাদের স্থেময় ইজিপ্টের সংবাদগুলি ভনিতে ইচ্ছা করি।—ইজিপ্টের সর্বপ্রকার সংবাদই তো আপনি অবগত আছেন।

এনোবারবাস্। (ঈষৎ হাসিয়া) আর মহাশয়, সংবাদ অবগত আছি! --কোন খবর রাথিবার কি ফুরস্থ ছিল, না তাহা জানিবার অবসর ছিল ?

(मिकि। त्कन,--त्कन १

এনো। না, এমন কিছু নয়,—িদনের বেলা পড়ে ঘুমাইতাম, আর ওদিকে সারা-রাত্রি জাগিয়া, পান-প্রমোদ-হল্লা করিয়া বেড়াইতাম,——অভ্ন সংবাদ রাখিবার অবসর কোথায় ?

মেকি। (হাসিয়) আর শুনিয়াছি, আট-মাটটা বস্ত-বরাহ রন্ধন হইত, আর আপনারা বড় জোর জনবারে। ইয়ারে মিলিয়াই তাহা সাবাড় করিতেন, ——ইহা কি সত্য ?

এনো। হাঁ, হাড়গেলা পাধীর নিকট একটা পোকা-মাকড় আর কি বলুন!—খানার সময় সত্য সত্যই আমরা একটি নর-রাক্ষস হইতাম।

মেকি,। তারপর, এখন একেবারে সেই সর্কমনোরঞ্জিনী, তৈলোক্য-স্থন্দরী মিশরেশ্বরীর কথা কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। শুনেছি, ভামিনী নাকি সর্ক রক্ষেই আহা মরি, —আচ্ছা, মহাবীর আণ্টনিকে সর্কপ্রথমে তিনি যাছ করিলেন কিরপে?

এনো। সে এক অঙুত কাহিনী, মহাশন্ন ;—সর্ব্বপ্রথমে নায়ক নায়িকার

নদীতে সন্দর্শন, তার পরই প্রেম-সন্মিলন। -- ক্লিওপেট্রাই ওথমে আণ্টনিকে দেখা দেন এবং তাঁহার চিত্ত অধিকার করেন।

মেকি। হাঁ, এ কথাও আমরা শুনেছি বটে।—কিন্তু তারপর १

এনো। একে একে সকল কথাই বলিতেছি। প্রবল-প্রতাপ আণ্টনির আগমন সংবাদ শুনিয়া,— সেই নিত্য-নৃতনে অভিলাষিণী, স্থির-যৌবনা, তে ম-রাণী,—তাঁহার স্থানর স্থাপের তরী ভাষাইলেন। নীল নদীজলে সে বছরার শোভা বড়ই মনোহারিণী হইল,— যেন একটি উজ্জল স্বৰ্ণ-সিংহাসন জলে ভাসিতেছে।—রোগ্যের হাল, রোপ্যের দাঁড়, রেশমের রজ্জু,—স্কুন্দরী স্থীগণ বাহিকা। কুমুমকোমল হত্তে তাঁহারা নৌকা বাহিতেছেন। তাঁহাদের সর্বাঙ্গ হুইতে স্থান্ধ বাহির হুইতেছে। বায়ু যেন প্রেমে মাতোয়ারা হুইয়া সেই স্থান্ধ লইয়া ঘুরিতে লাগিল। মুখে, চোকে, বুকে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে।-সে শোভা অতলনীয়া।—নির্মাল নদীজল বিক বিক করিতেছে,- তছপরি ঐ কুদু স্বর্ণতরী ভাসমান,—অমুকুল বায়ুভরে স্করঞ্জিত পাল পত পত উদ্ভিতেছে: বজরার ভিতরে স্থস্থর বাঁশরী মৃত্-মধুর বাজিতেছে; তন্মধ্যে সৌন্দর্য্য-৫ তিমা, শোভারাণী ক্লিওপেট্র, - কুস্কমকোমল বিলাস-শ্যায় শায়িতা। প্রকৃতির যেন একথানি চাক্ষচিত্র শোভিত।—স্থথের আলস্যে সর্বশরীর এলাইয়া পড়িয়াছে: নয়নরঞ্জন কটির বসন ঈষৎ শ্লথ হইয়াছে; পরিচারিকাগণ পদসেবা করিতেছে; গুই পার্শে সহাস্থ্যপর্ম লাবণ্যময় রতিপুত্র তুল্য গুইটি মনোহর বালক বাজন করিতেছে ;—কিন্তু সে ব্যজনে শীতল না হইয়া তাঁহার দেহ আরও উত্তপ্ত হইতেছে ;---এই ভাবে মিশর-রাজ্ঞীর নৌকা-বিহার হইল।--ভিনি তীরে উত্তীৰ্ হই লেন।

মেকি। ५:, আণ্টনির জোব-কপাল বটে।—ধন্ত ক্লিওপেট্রো স্থন্দরী!

এনো। তারপর শুন।—ক্লিওপেট্রার বজ্রা তীরে লাগিবামাত্র, কত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সংবাদ পাইয়া, মহাত্মা আণ্টনি তাঁহার নিকট দৃত পাঠাইলেন। তাঁহাকে সাদরনিমন্ত্রণ করিয়া, আতিথ্য গ্রহণে অমু-রোধ করিলেন। চতুরা ক্লিওপেট্রা উণ্টা চাল চালিলেন। তিনিই আণ্টনিকে তাঁহার বজ্রায় [নিমন্ত্রণ করিলেন। আণ্টনি চিরদিনই অতি সভ্য, ভব্য ও রমণীর-সন্থান-রক্ষণে-তংপর।— ক্লিওপেট্রা স্ক্লরীর অমুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না।—নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া, অত্প্র-লোচনে সেই স্বর্গীর রূপস্থা পান করিলেন, এবং সেইদিন হইতেই মিশর-রাজ্ঞী-চরণে মনপ্রাণ সকলই অর্পণ করিলেন।

মেকি। ধন্ত রাণী ক্লিওপেট্রা! তুমি একদিন সেই বীরাগ্রগণ্য জুলিয়াদ্ সিজারকেও মন্বমুগ্ধ করিয়াছিলে!

এনা। মহাশয়, বলিব কি,—এমন অপরপ রূপ আমি জীবনে দেখি নাই।
একদিন ঘটনাক্রমে, প্রকাশ্ত পথে সেই স্থর-স্থলরী দৌড়িয়া গিয়াছিলেন,—
দেখিয়াছি, তখনও তাঁহার সেই অন্থম রূপলাবণাের এতট্কুও ব্যতিক্রম হয়
নাই; পরস্ক সে রূপরাশি দশদিক্ আলােকিত করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সার্থক
সৌল্বয়া!

মেকি। কিন্তু এখন আণ্টনি মহাশয়কে বাধ্য হইয়া, ক্লিওপেট্ৰার সে রূপরাশি ভূলিতে হইবে।

এনো। কথনই নর। প্রমেও মনে স্থান দিবেন না যে, কম্মিন্কালে তিনি তাঁহাকে ভূলিতে পারিবেন। সে ভ্বনমোহিনী মূর্ত্তি, কেহ ভূলিতে পারে না। বে একবার তাঁহাকে দেপিয়াছে, সে পারে না। বিশেষ সেই স্কুচভুরা স্কুলরী, আন্টানিকে আপন জীবন-যৌবন সকলই সমর্পণ করিয়াছেন,—সাধ্য কি সে, আন্টানি তাঁহাকে বিশ্বত হন ? ক্লিওপেট্রা স্থিরযৌবনা, ভোগবিলাসবতী প্রেম-ক্ষ্ধাবর্দ্ধনকারিণী;— আন্টানির সাধ্য নাই যে, তাহা হইতে অব্যাহতি পান।

মেকি। কিন্তু অক্টেভিয়ার সৌন্দর্য্য, শিক্ষা, শীলতা ও পবিত্রতা, – চাই কি. আণ্টনিকে সংপথে চালিত করিতে পারে।

এনো। (হাসিয়া) মনেও স্থান দিবেন না।—চল্ন, এখন আপনার আতিথ্য-সংকারে পরিতৃপ্ত হই।

মেকি। সৌভাগ্য সামার।

( 😉 )

হইয়া

যথাকালে অক্টেভিয়ার সহিত আণ্টনির বিবাহ হইল। প্রথম প্রথম দিন<sup>্র</sup>কতক উভরের মধ্যে বেশ মনের মিল ও সম্ভাব সংস্থাপিত হইল। আণ্টনি বলিলেন, "প্রিয়ে, কার্য্যের গতিকে তোমার সহিত মধ্যে মধ্যে আমার ছাড়া-ছাড়ি হইবে বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানিও, সদাই তুমি আমার হৃদয়-মন্দির অধিকার করিয়া থাকিবে।"

অক্টেভিয়া। তোমার অহুপস্থিতিতে আমি সর্ব্বদাই নতজাত্ব ২ইয়া ঈশ্বরের নিকট তোমার মঙ্গলকামনা করিব।

আণ্টনি। প্রিরে, সংসার বড়ই নিষ্ঠ্র ও পরচিছ দারেষী। আমার অন্তপ্রিতিতে, আমার বিরুদ্ধে তুমি যে সব নিন্দা ও কলঙ্ক শুনিবে, তাহ। বিশ্বাস করিও না, কিংবা তাহাতে মন থারাপ করিও না।—সম্প্রতি পশ্পিকে দমনার্থ আমাদিগকে পার্থিরায় যাইতে হইবে।

উভয়েব অনেক কথা হইল। অক্টেভিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। এই সময় এক গণংকার আসিয়া আণ্টনির ভাগ্যগণন। করিতে লাগিল। আণ্টনি তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আচ্ছা, সিজার ও আমার মধ্যে, কে অধিক উন্নতিলাভ করিবে গ"

গণক। সিজার।—মহাশয়, তাই বলি, আপনি সিজারের পার্ষে থাকিবেন না। আপনি আপনার স্থানে উন্নত, সম্রাস্ত, পদস্থ,—সকলই; কিন্তু সিজারের পার্ষে আপনার জীবনের এ উচ্চতা থাকিবে না।

গণংকার এইরূপ আরও অনেক কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

ভাবিলেন, "কথাটা ভাবিবার বটে।—সভাই কি সিজারের সহিত আনি স্মুকা নাই? না থাক্,—আমার পথ আমি পরিকার করিব। অদৃষ্টকক আহিছি বাজবিক গতিতে চলিবে সতা; কিন্তু প্রবল প্রুষকার নারা অদৃষ্টকে থান করাই মহুষ্ত্র।——এই যে আমি অক্টেভিয়াকে বিবাহ করিলাম, ইহার মূলে কি আছে?—মূলে আর কি থাকিবে?—শাস্তি ও সন্তাব সংস্থাপনের ক্রিকান এই বিবাহ করা। নচেং আমার জীবনের স্থ,—সেই ইজিপ্টে ক্রিকান পাক্, এথানকার কাজ কর্মগুলো এখন শেষ করি। সিজার শিশুকে দমনার্থ, এথন আনাকে পার্থিয়ার ঘাইতে হইবে।"

পারিলে

(9)

এদিকে তো আণ্টনি মহাশয় নিজের স্থবিধা ও রাজ্যের শাস্তি-স্থশুঝলার জন্ম অক্টেভিয়াকে বিবাহ করুন; ওদিকে কিন্তু ক্লিওপেট্রা স্থশরীর অন্তরে অভিমানের আগুন জলিয়া উঠিল। যে বেচারী এই বিবাহের সংবাদ লইয়া ভাঁহার নিকট যায়, তাহার নিগ্রহটা কিরূপ, দেখুন।

ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞাসিলেন, "ইটালীর সংবাদ কি, বলো। আমার প্রিয়তম আন্টনি কেমন আছেন ?"

দৃত। ঠাকুরাণি, ঠাকুরাণি,

ক্লিওপেটা। কি, আঁণ্টনি আর ইহলোকে নাই ? ছ্মুখ, যদি এমন ছঃসংবাদ দাও, তাহা হইলে, তুমি তোমার কর্তীকে প্রাণে মারিবে, জানিও। আর যদি বলো যে, তিনি সর্বপ্রকার কুশলে আছেন, তাহা হইলে, প্রচুর স্বণ্মুদ্রা পুরস্কার পাইবে, এবং সেই সঙ্গে আমার এই হস্তও চুম্বন করিতে পাইবে,
—বাহা পৃথিবীর সম্রাট অবধি প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

দৃত। তিনি বেশ আছেন।

ক্লিওপেট্রা। স্থানী ইইলাম।—কিন্তু তোমার মুখের চেহারা অমন মলিন কেন ? আন্টনি যদি ভালই থাকিবেন, তবে তুমি কুঠিত হইয়া কথা কহিতেছ কেন ? অথচ, মন্দ সংবাদ হইলেই বা তুমি এমন স্বাভাবিক অবস্থায়, সাধারণ লোকের মত আসিবে কেন ?—ব্যাপার তো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

দূত। আমি যাহা বলিব, আপনি শুনিবেন কি ? তিনি ভাল আছেন এবং সিজারের সহিত বন্ধও করিয়াছেন।

ক্লিওপেট্রা। ভূমি অতি উত্তম লোক, এহ স্থান্থাদের তোমায় পুরস্কৃত করিব।

দূত। কিন্তু ঠাকুরাণী,

ক্লিওপেটা। আবার 'কিন্তু' কি ? দেখ, আমি এরকম 'বি না। তোমার মিনতি করি, তুমি একেবারে সব কথাগুলো, আছে, —সবগুলো,—বলিয়া ফেলো। তুমি তো এইমাত্র বি কুশলে আছেন এবং স্বাধীনও আছেন।

দৃত। 'সাধীনও আছেন',—কৈ ঠাকুরাণী,—এমন কথা বে

নাই !—তিনি যে অক্টেভিয়ার সহিত নৃতন পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন !

ক্লিওপেট্রা। তোমার দর্বনাশ হোক্,— তুমি বাহান্নবে যাও! (প্রহার) দৃত। ঠাকুরাণী ধৈগ্য ধরুন।

ক্লিওপেট্রা। কি বলিলি ? (পুনরায় প্রহার) হতভাগা, আমি তোর চক্ষ্ উংপাটন করিব,—তোর মাথার চুল ছিঁ ড়িব।

দূত। ঠাকুরাণি, আমি কেবলমাত্র এই সংবাদ বছন করিয়া আনিয়াছি, — ঠার বিবাহের ঘটকালী করি নাই!

ক্লিওপেট্রা। এখনও বলো, একথা সত্য নয়, শ্রামি তোমাকে পুরস্কৃত করি।

দৃত। ঠাকুরাণি, তিনি সতাই বিবাহিত হইগাছেন!

ক্লিওপেট্রা। শঠ, তুই এখনও জীবিত আছিদ ?

স্বন্দরী একথানা ছোরা বাহির করিলেন।

দূত। তবে আমিও এথান হইতে দৌড় দিই। –ঠাকুরাণি, আপনি কি ভাবিয়াছেন, সতাই আমার কোন অপরাধ নাই। (প্রস্থান)

এইবার চারমিয়ন্ নামে সেই প্রধানা সহচরী ধীরভাবে বলিল,

"ঠাকুরাণি! প্রকৃতিত্ হউন, —সত্যই উহার কোন অপরাধ নাই,—ও ব্যক্তি নিরপরাধ।"

ক্লিওপেট্রা। নিরপরাধ হইলেই কিছু আকাশের বজ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।—— ওঃ, ইজিপট নাইলে নিমজ্জিত হোক্; নিরীহ প্রাণিবৃন্দ ,ভীষণ স্পাকারে পরিণত হোক্।— ভূমি দ্তকে পুনরায় এথানে ডাকো। যদিও আনি উন্নাদিনী হইয়াছি, তথাপি আমি কামড়াইব না।-ডাকো তাকে।

দূতকে লইয়া চারমিরন্ ফিরিয়া আদিল। ক্লিওপেট্রা পুনরায় সেই দূতকে বলিলেন, "তুমি নিরপরাধ বটে, কিন্তু তথাপি তুমি মন্দ সংবাদ লইয়া আদিয়াছ,—ইহাই তোমার অপরাধ।"

দৃত। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।

ক্লিওপেট্র। ় সত্যই তিনি বিবাহিত হইরাছেন ? দেখ, আমি তোমাকে মন্দ অপেক্ষাও মন্দতম লোক বলিয়া জানিব, বদি তুমি বলো বে,--'হাঁ'।

দূত। তবে কি আপনি আমাকে মিথ্যা বলিতে বলেন, ঠাকুরাণি ? ক্লিওপেট্রা। সত্যই কি তিনি বিবাহিত হইয়াছেন ?

দৃত। সতা। আমি স্বচকে দেখিয়া আসিয়াছি, অক্টেভিয়া তাঁহার গৃহের গৃহিণী হইয়াছেন।

দূত প্রস্থান করিল।

চারমিয়ন বলিল, "রাজি, ধৈয়া অবলম্বন করুন।"

ক্লিওপেট্রা। হায়, আমি আন্টনিকে ভালবাসিয়া, সিজারকে খুণা ক্রিয়াছি!

চারমিয়ন ৷ সহস্রবার ঠাকুরাণি !

ক্লিওপেট্রা। তাহারই পুরস্কার এখন পাইলাম।—সথি, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও, —নচেং আমি মৃচ্ছো যাইব।—না, এ কিছু নয়,—তৃমি আলেক্সাস্কে আহ্বান করো। আলেক্সাস অক্টেভিয়ার সকল সংবাদ লইয়া আহ্বক।—অক্টেভিয়া কেমন দেখিতে.—লয়া না থর্কাকৃতি,— তাঁহার বয়স কত, মুখ্ঞী কেমন, চুলের রং কি রকম,—এসব যেন সে তয় তয় করিয়। দেখিয়া আসে।—যাও, আজ এখনি আমি তাহাকে রোমে পাঠাইব।

আলেক্সাস, ক্লিওপেট্রার একজন পরিচারক।

বথাসময়ে দৃত ফিরিয়া আসিয়া অক্টেভিয়া স্করীর রূপের বর্ণনা করিল। ক্রিপ্রেট্রা মনোবোগ সহকারে তাহা শুনিলেন। দৃত বলিল, "অক্টেভিয়া থর্কাক্ষতি।" ক্লিওপেট্রা হাসিয়া চারমিয়ন্ স্থীকে বলিলেন, "তবে আর ভ্র নাই —তাহাতে আণ্টনির মন উঠিবে না।"

দৃত বলিল,—"ঠাকুরাণি! অক্টেভিয়ার বর্ণ উজ্জ্বল নহে, কথা অতি মৃত্, চলন তেমন স্থানী নহে, এবং বয়সও কম নহে, বেহেতু তিনি অঞ্চের বিধবা।"

ক্লিওপেটা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সথি চারমিয়ন্। দূতের কথা ভূনিলি ? এই রমণী কি আণ্টনির মনে ধরিতে পারে ? দূতকে ধুব পুরস্কার কর—ও বড় নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছে, আমি উহার ক্ষমতার প্রশংসা করি।"

मधी চারমিয়নও তাহার পোবকত। করিল। क्रिअपिট্রা আশ্বন্ত হইলেন।

## (b)

আপদঃ শাস্তি!—পিশির সহিত, রোম শাসনকর্ত্তাদিগের আপোষে বিবাদ নিপত্তি হইল। সিসিলি, সারভিনিয়া, এবং সমুদ্রতীরস্থ অস্তান্ত দেশগুলি লইয়া পিশি বিবাদ মিটাইলেন। উভয়পক্ষে শাস্তি স্থাপিত হইল। পিশি,—আন্টনি, সিজার ও লিপিডাস্কে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ঠ আদর-আপ্যায়িত করিলেন। ভোজ-ব্যাপারে মদের শ্রাদ্ধ হইল। বোকারাম লিপিডাস্কে, সকলে মিলিয়া এত মদ খাওয়াইলেন বে. শেষ তাঁচাকে সত্য সত্যই পাথুরে-কোলা করিয়া, তুলিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল!

কিছুদিন বেশ নির্ব্বিদে ও নির্বিদে কাটিয়া গেল,—আবার যা, তাই হইল;—রোমের শাস্তি ও স্থশৃত্যলা—চিরদিন অব্যাহত থাকে,—ইহা বৃঝি বিধাতার ইচ্ছা নয়।

আবার পশ্পি বিদ্যোহী হইল। আবার তাহাকে দমন করিবার জন্ত,— আন্টনি, সিজার ও লিপিডাস্ যুদ্যাত্রা করিলেন। এবার এই যুদ্ধে ভূর্দ্ধ পশ্পি নিহত হইল।

এদিকে কিন্তু পুনরায় বিষম গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল। পূর্কেই বলিয়াছি, রোমের প্রকৃতি-পুঞ্জের বিশেষত্ব এই যে, কেহ কাহাকে বড় হইতে দিবে না, এবং কেহ কাহারও অভ্যুন্ধতি দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না; বর্মপে হউক, তাহার পত্তন ঘটাইয়া তবে ক্ষান্ত হইবে।—এখন তাহারই একটা স্ফুচনা হইতে চলিল।

পশ্পির নিধনে লিপিডাসের কিছু বীরত্ব প্রকাশ পাইল, এবং তিনি সিজারের সমান ওজনে চলিতে ইচ্ছা করিলেন।—ইহা সিজারের ভাল লাগিল না,—সিজার কৌশলে লিপিডাস্কে বন্দী করিলেন।

এদিকে আণ্টনি গিয়া, ইজিপ্টে—তাঁহার শ্রীমন্দিরে উঠিলেন। ইজিপ্ট,—
নিশরের রাজধানী। দেই রাজধানীর রাজপ্রাগাদে আবদ্ধ হইয়া, দিগুণ অমুরাগে
রাজ্যেশ্বরী ক্লিওপেট্রার রূপ-মুধা পান করিতে লাগিলেন। অধিকস্ত স্থর-স্থলরীকে অধিকতর সস্তুষ্ট করিবার জন্ম, সর্বপ্রকারে সিজারের বিরুদ্ধাচরণে প্রস্তুত্ত হইলেন। কতকগুলি দেশ জয় করিয়া, দে গুলি সেই ভ্রষ্টাও পতিতা ক্লিওপেট্রার
অধিকারভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ক্লিওপেট্রার কতকগুলি পুত্র ছিল। সেই

পুত্রগুলিকে সেই সেই দেশের অধিপতি করিবার জন্ম আণ্টনি সচেষ্ট হইলেন। আক্টেভিয়ার প্রেম, পরিণয়, সম্বন্ধ,— সকলই ভুলিয়া গেলেন। বিশেষ সিজার যে, তাঁহাকে উঁচাইয়া উঠিবে,—তাঁহা অপেক্ষা বড় হইয়া যে, আপন আধিপত্য বিস্তার করিবে, ইহা তিনি কিছুতে সহিতে পারিবেন না।

সিজার, ভগিনী অক্টেভিয়াকে আণ্টনির এই অশিষ্টাচরণের কথা সবিশেষ বলিলেন। অধিকন্ত, তাঁহাকে যে তিনি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,— পুনরায় যে তিনি ক্লিওপেট্রার প্রতি বিধিমতে আসক্ত হইয়াছেন,- এবং সিজারকে যে, সর্বপ্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছেন, ইহাও ব্যাইলেন। সিজার আণ্টনিকে সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্ম সমরোদেশাগ করিলেন।

এ সংবাদ যথাসময়ে ইজিপ্টে পঁছছিল। আণ্টনিও নিশ্চিন্ত রহিলেন না,—সিজারের গতিরোধ করিতে প্রন্তুত হইলেন।

এবার সোহাগিনী ক্লিওপেট্র। বায়না ধরিলেন বে, তিনিও আণ্টনির সমভিব্যাহারী হইবেন। যুদ্ধ দেথিবার তাঁহার বড় সাধ; বিশেষ আণ্টনির বীরত্ব স্বচক্ষে দেথিবেন,—ইহা তাঁহার একাস্ত বাসনা। আদরিণী প্রণায়িণীর এ আব্দার না রাথিয়া, আণ্টনি কি স্থির থাকিতে পারেন,—অগতাা তাঁহাকে প্রেম-বিলাসিনীর সাধ বা স্থ্ মিটাইতে সম্মত হইতে হইল।

স্থানর তরণী সজ্জিত হইল। সেই তরণীতে চির-তরণী ক্লিওপেট্রা উঠিলেন। অন্ত তরীতে আরোহণ করিয়া আন্টনি মনৈত্র সূদ্ধাতা করিলেন। কিন্ত ইহা স্থাময় ফুলাশ্যা নহে, —ভীষণ যুদ্ধ শ্যা। প্রচণ্ড তেজে সিজার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোমল-হাদয়া ক্লিওপেট্রা তাহাতে ভীত হইলেন। তাঁহার চক্ষে এ দৃশ্য অসহ্ হইল। ভীতা কুরঙ্গিনী,—তরী লইয়া পলাইলেন, — একেবারে আপন রাজধানীতে আসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু একি! বীর আণ্টনির হৃদয়ও এবার কাঁপিল!—তিনিও সামান্ত ব্যক্তির আয়, স্ত্রীলোকের অঞ্চল ধরিয়া পলাইলেন! সমরে ভঙ্গ দিয়া, শক্রকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া, তিনিও ক্লিওপেট্রার অন্তুসরণ করিলেন!—অগত্যা তাঁহার সৈন্তাদি ছিন্ন ভিন্ন হইল।—ভাগ্যবান্ সিজার স্বশ্লায়াসে জন্মকুক্ত হইলেন। ( a )

ইজিপ্টে ফিরিয়া আসিয়া, আণ্টনির অনুতাপ হইল। বীরের বীর-হৃদয় অনুতাপে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। অনুতপ্ত আণ্টনি রক্ষিগণকে বলিতে লাগিলেন,—

"হার কি লজ্জা,—কি লগা! এই বিশাল পৃথিবীতে মাথা রাথিবার স্থান আর আমার নাই। নিজ বুদ্ধিদােষে আমি সকলই থােরাইলাম। কোন পথ, কোন উপার আমি আর রাথি নাই।—বন্ধুগণ! আমার একথানি রণ-তরী স্বর্ণে পরিপূর্ণ আছে; তোমরা সেই স্বর্ণরাশি ভাগ করিয়া লও এবং মবিলম্বে বিজয়ী সিজারের সহিত মিলিত হও,—আর এ হুর্ভাগ্যের নিকট কেহ থাকিও না।"

রক্ষিগণ তাঁহাকে ছাডিয়া যাইতে অস্বীকার করিল।

আণ্টনি বলিলেন, "ভীক কাপুরুষের স্থায় বথন আমি শক্রকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলাইয়া আদিলাম, তথন তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া না গাইবে কেন ? যাও,— বন্দরে আমার রয়রাজি আছে, গ্রহণ কর। আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এখন আমার মন্তকের প্রত্যেক কেশও আমার বিদ্রোহী হইতেছে। বন্ধুগণ,— যাও। আমার কতকগুলি স্কুছংকে মামি পত্র দিতেছি,— তাঁহারা তোমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। নিরাশা, নিরাশা,—গভীর নিরাশা,—হায়! আমার নিজের সর্ক্রনাশ আমি নিজে করিয়াছি। বৃদ্ধিদোষে একদিনেই আমি আমার পদ, প্রভুত্ত, সম্মান,—সকলই নই করিয়াছি।— এ অক্কতী অধমকে তোমরা ত্যাগ করিয়া বাও,— এই মন্থ্রোধ।"

এই সময়ে ক্লিওপেট্রা সথিগণ-সমভিব্যাহারে সেথানে উপস্থিত হইলেন। আণ্টনিকে স্থান্থ প্র সান্ধনা করিতে, সথিগণ ক্লিওপেট্রাকে ইঙ্গিত করিলু। কিন্তু সহচরি-পরির্তা ক্লিওপেট্রাকে দেখিয়া আণ্টনির অফুতাপ দিগুণ বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া,—আপনার বল, বিক্রম, সাহদ ও সম্মান মনে করিয়া, তিনি উন্মত্তের স্থায় অধীর হইলেন।—"হায়, কি ছিলাম, আর কি হইলাম" ভাবিয়া, তাঁহার বৃক্ব বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

ক্লিওপেট্রাও বিষাদে অবনতমূথী হইলেন।—হায়! তাঁহারই জন্ম আজ মহাবীর আন্টনির এই দশা!

একজন সহচরী আণ্টনিকে বলিল, "প্রভূ, ছর্ভাগাবতী রাণীর প্রতি একবার চাহিয়া দেখুন।—দেখুন, লজ্জায় ইনি নতমুখী হইয়া আছেন। ইঁহার মুখ বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে।— এ সময় আপনার স্নেহ্বাণী না শুনিলে, রাজ্ঞী প্রাণে বাঁচিবেন না।"

আণ্টনি। হায়, আমি আমার মান সম্বম সকলই হারাইয়াছি।—এখন কোন্মুখে তোমাদের সহিত কথা কহিব ?

রিওপেটা। প্রভু, আমার ক্ষমা করন। আমি প্লিইয়ানা আসিলে, আজ এ সর্বনাশ হইত ন।।—হার ! বৃদ্ধিহীনা নারী আমি.—আমি একবারও ভাবি নাই যে, আপনিও এ হতভাগিনীর অনুসরণ করিবেন।

আন্টনি। প্রিয়তমে ! তুমি জানো, এ সদয়ের উপর তোমার সম্পূর্ণ প্রভূত্ব আছে ?—তুমি যেরূপে চালাও, আমি সেইরূপেই চলি।

ক্লিওপেটা। হায়, আমাকে ক্ষমা করুন।

আণ্টনি। এখন অবশ্রই আমাকে ব্যণিত জীবন লইরা, অবনত মস্তকে, সেই নব্য-বালক সিঁজারের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইবে। অর্দ্ধ পৃথি-বীর সমাট,—আজ প্রমুখ্যপেক্ষী, অন্তের অনুগ্রহ-ভিপারী। সকলই অদৃষ্টের ছলনা! হার, আমার প্রেমান্তরাগই আমার সকল বীর্ঘা হরণ করিল।-আজ আমার তরবারিতে আর সে ধার নাই।

ক্লিওপেট্রা। প্রভু, ক্ষমা করুন।

আণ্টনি। প্রিয়ে, চক্ষের জল ফেলিও না। তোমার একবিন্দূ অশ্রুপাত,
—আমার পরাজ্যের সমতুল্য।—— একটি প্রেম-চুম্বন দাও,—আমি এ ব্যথিত,
তাপিত, ত্যিত প্রাণ শীতল করি। ছঃথে আমার মস্তর পরিপূর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর তিনি কিছু আহার ও মন্তপান করিতে ইচ্ছা করিলেন। বলিলেন, "অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সকলই গিয়াছে,—অর্দ্ধ পৃথিবীর সমাট আজ একজন স্কুল-মাষ্টার দারা সিজারের অন্তগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল—জানি না, অদৃষ্টে আরও কি আছে!"

( >0 )

সত্য,—লোকবল-সহায়-সম্বলহীন আন্টানি,—এখন একজন স্কুলমাষ্টারকে,
—বিজয়ী সিজারের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। নিরীহ স্কুলমাষ্টার বেচারী,—সিজারের নিকট উপস্থিত হইয়া, হুর্ভাগ্য আন্টানির প্রার্থনা
জানাইলেন। কহিলেন, "হে পৃথিবীর অধীশ্বর! আমার প্রভু আন্টানি আপনাকে
বিনীত অভিবাদন জানাইয়া বলিয়াছেন যে, আপনি যদি তাঁহাকে একজন
সাধারণ লোকের ভায়, নিরাপদে ইজিপ্টে বাস করিতে দেন, কিংবা এই
বিশাল পৃথিবীর মধ্যে,—যে কোন স্থানে হউক,— তিনি নির্মিন্থে নিশ্বাস ফেলিয়া
থাকিতে পারেন—এইরপ আশ্বাস দেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট
অনুগ্রহ করা হয়। আর মিশরেশ্বরীর প্রার্থনা এই, আপনি তাঁহার প্রতি
সদম হইয়া, তাঁহার রাজ্য তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে ভোগ করিতে দিন।"

সিজার উত্তর দিলেন,—"প্রথম প্রস্তাব নিজ্ল।—আণটনির কোন অনুরোধ
আমি রক্ষা করিব না। তবে ক্লিওপেট্র। সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, তিনি
যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা পাইবেন। কিন্তু তাঁহাকে চিরদিনের জন্ত আণটনির মায়া ছাড়িতে হইবে।—আণটনিকে হয় তিনি ইজিপ্ট হইতে দ্র করিয়া দিন, নয়—প্রাণে বধ করুন।

উত্তর শুনিয়া সুলমান্তার-বেচারীর আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। তিনি সভয়ে বঙানে ফিরিয়া আসিলেন।

দিজার থিরিয়াদ্ নামে এক বন্ধকে বলিলেন, "দেখ, বড় স্থন্দর অবসর! এই অবসরে তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে। - ক্লিওপেট্রাকে আণ্টনির হাত হইতে তোমায় ছিনাইয়া লইতে হইবে। —ক্লীলোক সহজেই বৃদ্ধিহীনা ও ছর্মলশ্বনা; তার উপর এই বিপদ। এসময় সহজেই সে আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবে।—ক্লিওপেট্রা যাহা চায়, তাহা অপেক্ষাও অধিক পাইবে আশা দিয়া, তাহাকে হস্তগত কর। অবস্থার সর্কোচ্চ শিখরে রমণী অতি হ্র্মলা, সহজেইত তাহাকে বশীভূত করা বায়; পরস্ক বড় হঃথের অবস্থায়ও প্রারতী চিরকুমারীও বিশ্বাস হন্ত্রী হইতে পারে! দেখিব স্থে, তোমার বৃদ্ধির দেণ্ড়!"

থিরিয়াস সিজারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

### ( >> )

স্থানা স্থান আণ্টনিকে সিজারের সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া আণ্টনি ক্রোথ-প্রজলিত হইয়া কহিলেন, "বটে, এত দূর! তবে শেব-চেষ্টাই দেখি।—পুনরায় ভীষণ সমরানল প্রজলিত করিব। সেই অপরিণতবয়স্ক নব্য বালকের এত দস্ক, এত স্পর্দ্ধা,—আমি কিছুতেই সহিব না।"

এদিকে খিরিয়াস্ আসিয়া ক্লিওপেট্রার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে
সাক্ষাতে তেমন কিছু আড়ম্বর ছিল না; কিন্তু তাহা না থাকায় ক্লিওপেট্রা
কিছু ব্যথিত হইলেন। তিনি সঙ্গিণীগণকে বলিলেন,—"দেখিলি, অবস্থায়
মান্ত্রের কেমন দশা হয়! ফুল বখন অদ্ধস্ট্ট, তখন তাহার আস্বাদনে কত না
আগ্রহ,—আর বখন ফ্টিয়া পড়িল,মানুষ একেবারেই তাহা নাকের উপর স্থাপন
করে!——আমার সোভাগ্য নাকি অস্তমিত হইতে বসিয়াছে, তাই সিজারের
দ্ত, বিনা আড়ম্বরে আজ আমার সম্মুখে আসিতে সাহসী হইয়াছে।"

নানা রূপ বাক্চাত্রী করিয়া থিরিয়াস্ বলিলেন,—"আপনি যে আণ্টানিকে অন্তরের সহিত ভালবাদেন না,—কেবল ভয়বশতঃ তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—তাহা সিজার অবগত আছেন। বস্ততঃ, আপনার নামে যে সকল হুন্মি রটিয়াছে, তাহা যে সতা নয়, সিজার ইহাও বিশ্বাস করেন। এখন আপনার অভিপ্রায় কি ? —আপনি যাহা চাহিবেন, সিজার আপনাকে তাহাই দিতে প্রস্তুত আছেন।"

নিত্য-নবামুরাগিনী ক্লিওপেট্র। স্থক্রীর, -এই টুকুতেই,—হাদরের মধ্যে তরঙ্গ উঠিল। সৌভাগ্যবান্ নব্য সিজারের প্রেমাস্থাদন করিতে, পাপিষ্ঠার মনে মনে বাসনা জন্মিল। নানাক্রপ হাবভাব ও বিলাসভঙ্গি দেখাইয়া, মধুরভাষে বলিল, "উদ্দেশে আমি সেই মহায়ার জয়বুক্ত হস্ত চুম্বন করি। তাঁহার এই অক্থাহে বাধিত হইলাম। আপনি বলিবেন,—তাঁহার চরণে আমি আমার রাজ্য, মুকুট, সিংহাসন,—সকলই সমর্পণ করিলাম।—বলিবেন, আজ হইতে তিনি মিশরের সর্ক্ময় প্রভু ছইলেন।"

থিরিয়াস্ দেখিলেন, মাছ টোপ্ গিলিয়াছে;— লজ্জাবশতঃ ক্লিওপেট্র।
ুষ্নের আসল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না। থিরিয়াস্মনে মনে বড়ই
ুখুলী হইলেন।

এনোবার্বাস নামে আণ্টনির সেই বন্ধু,—আণ্টনিকে ক্লিওপেট্রার মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া আণ্টনি স্তম্ভিত হইলেন। বেশ্রার চাত্রী ও প্রণয়ের অসারতা,—এতদিনে তিনি কতক কতক ব্ঝিলেন। প্রথমে ক্লিওপেট্রাকে কিছু না বলিয়া, সিজারের সেই দ্তরূপী বন্ধকে বলিলেন,—

"কি, এত বড় তোর বুকের পাটা! এখনও তোর মস্তকে বজাঘাত হইল না? তুই জানিস আহামুথ, আন্টনি এখনও জীবিত আছে!—কোন্ সাহসে তুই এমন কথা মুখ দিয়া বাহির করিলি ?"

পরে ভ্তাগণকে ভাকিয়া বলিলেন, "এই অশিষ্ট রর্জরকে সমুচিত প্রতিফল দাও।—ইহাকে রাতিমত চাবুক মারো! --হতভাগ্য জানিদ্, —তুই হর্মতিবশে বাহার কান্ ফুদ্লাইতে আদিয়াছিদ্, -তিনি ভ্বনবিজয়ী আণ্টনির জীবন-দিস্না,—ইজিপ্টের অধীশ্বনী!——ভ্তাগণ, এই হতভাগ্যের শৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দাও, ইহাকে রাতিমত চাবুক মারো। তারপর পুনরায় এথানে লইয়া আদিও।"

ভূত্যগণ আণ্টনির কথামত থিরিয়াস্কে লইয়া গেল এবং আচ্ছা করিয়ী। উত্তম-মধ্যম দিল।

তথন আণ্টনি সবিষাদে ক্লিওপেট্রাকে বলিলেন,---

"হার নিছুর রমণী-প্রেম !—ক্লিওপেট্রা, আমি জানিতাম না যে, তোমার ভিতরে এত বিষ আছে! জানিতাম না যে, আমি ফুলের মালা এমে এতদিন কাল-সাপিনীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া আসিয়াছি!—ওঃ! আজ স্থােগ বৃঝিয়া সেই সর্পিণী আমাকে দংশন করিল।—হায় ক্লিওপেট্র।! তোমা হইতেই আজ আমার এই অবস্থা-বিপর্যায়! তোমার জন্সই আজ আমি সব হারাইলাম!— আজ আমি দেখিতেছি, তুমি যেন মৃত জ্লিয়াদ্-সিজারের কবররস্থিত একটি মৃত্তিমতী প্রেতিনী বা পিশাচিনী!

ক্লিওপেট্র। মরমে মরিয়া মনে মনে বলিল,—"হায়, এ কথায় **জীমি জা**র কি উত্তর দিব ?"

কিন্তু এত বে অপমান ও লাজনা,—এত বে ঘুবা ও তাড়না,—ইহার পরও কি হতভাগা আটনি ক্লিওপেট্রাকে ভূলিতে পারিয়াছিল ? ইহার পরও কি আপটনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত মনুষ্যোচিত কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল ?—অসম্ভব! বেশুার মায়ায় যাহারা মজিয়াছে,—রূপের শিথায় যাহারা ভাজা-ভাজা হইয়াছে,—তাহাদের অন্তরে সময়-বিশেষে একটু আয়টু ঘাত-প্রতিঘাত হইলেও,—জোয়ারের জলের কূটার স্তায় তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়! তাহাদের পুরুষার্থ, মনুষ্যম্ব, বিবেক, ধর্মবুদ্ধি, কর্ত্তব্যক্তান,—কিছুই থাকে না। তাহা কচিং কথন মনোমধ্যে আবিভূতি হইয়াই বিলীন হয়। হতভাগ্য অন্টনির ভাগ্যেও তাহাই হইল। অত যে তিরস্কার, তাড়না, অপমান, লাঞ্ছনা,—আবার সেই মুখখানি দেখিয়া, হতভাগ্য সব ভূলিয়া গেল! আবার আন্টনি—ক্লিওপেট্রাময় হইল! প্রেমের কুন্দনে, –ক্লিওপেট্রশ্ব আবার তাঁহাকে লইয়া, ভাঁটার স্তায় থেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।—ধন্য রূপ-মোহ!

থিরিয়াদ্কে উত্তম-মধ্যম দিয়া, ভৃত্যগণ আবার তাঁহাকে আণ্টনির দম্মুথে লইয়া আদিল। আণ্টনি জিজাদিলেন,—"কেমন, যথাকার্য্যের যথা-পুরস্কার পাইয়াছে তো ? আর কণন এমন ছম্মতি হইবে ? যাও,—তোমার গর্বিত দিজার-প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও। তাঁহাকে বলিও, আণ্টনি আজিও জীবিত আছেন;—তাঁহার এ স্পর্দ্ধা, দন্ত, তেজ,—মান্টনি কথনই সহিবেন না;—প্রকৃত বীরের ভায় দম্মুখদমরে পুনরার তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন! আর তোমার এই নিগ্রহের কথাও তাঁহাকে দ্বিশেষ বলিও। বলিও যে, যদি তিনি ইহার প্রতিশোধ লইতে চান, তবে যেনু আমার একজন হতভাগ্য খাতককে এইরপ নিগ্রহ করেন,—বন্ধুকে নহে।"

থিরিয়াস্ মানমুখে স্বস্থানে প্রস্তান ফরিলেন।

আন্টনি বলিতে লাগিলেন, "হায়, গ্রহণণ এখন আমার প্রতিক্ল; তাই এই সব হইতে চলিল। নচেৎ প্রেমময়ী ক্লিওপেট্রাও আমার প্রতি বাম ইইবেন কেন ?"

ক্লিওপেট্র। দেখিলেন, তাঁহার গুণের নাগর আণ্টনি,—ধীরে ধীরে আবার তাঁহার ক্লির ফাঁদে পড়িতেছেন ! রূপ-রাণী রূপদীও স্থযোগ পাইলেন। বেশ্রা-স্থলভ চাতুরীতে, বিনাইয়া-বিনাইয়া অনেক কথা কহিলেন। কহিলেন যে, আণ্টনির প্রতি যদি তিনি বাম হন, কিংবা আণ্টনির প্রণয়ে যদি তাঁহার অকুশল ঘটে, তাহা হইলে যেন তাঁহার স্বনাণ হয়,—তাঁহার সম্ভানাদি দকলই বেন মরিয়া যায়,— ভাঁহার বংশে বাতি দিতে বেন কেহ অবশিষ্ট না গাকে; —— ইত্যাদি ইত্যাদি।

নায়ক-নায়িকার আবার পূর্ববিৎ মনের মিল হইল। আবার পূর্ববিৎ রঙ্গরসে ভাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

অতঃপর আণ্টনি পুন্র দ্বের দোষণা করিলেন। সৈন্ত-সামস্তগণকে সিজা-রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন।

এনোবারবাস্ নামে আণ্টনির সেই বন্ধু,—বেগতিক বুঝিয়া, সিজারের পক্ষ অবলম্বন কবিল।

( \$> )

সিজার সেই দৃতরূপী বন্ধুর মুথে সকল কণা শুনিলেন। আণ্টনি ষে, পুনরায় যুদ্ধার্থে পেস্তত হইতেছেন এবং সিজারাক যে 'নাবালক' 'নব্য' প্রভৃতি আথ্যা দিয়া শ্লেষ ও বিদ্ধাপ করিয়াছেন,—সিজার অন্যান্ত বন্ধ্বান্ধবকেও তাহা বলিলেন। জলে এবং স্থলে,—উভয় স্থানে পুনরায় যুদ্ধ হইবে শুনিয়া, সিজারও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলেন।

শাণীন যথন শুনিলেন যে, এনোবারবাস্ নামে তাঁহার সেই বিশিষ্ট বন্ধু সিজারের দলভূক্ত হইয়াছে, তথন তিনি বিশ্বিত হইলেন। মনে মনে কহি-লেন, "ঠিকই হইয়াছে। ছুভাগ্যের সময় বন্ধু-বান্ধবগণ্ও এইরূপ হয়।"

আন্টনির নিকট এনোবার্বাসের গচ্ছিত যে সকল টাকাকড়ি ছিল, আন্টনি অবিলম্বে তাহা এনোবারবাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তথন এনোবারাবাসের মনে অন্তাপ জ্মিল। অসময়ে বন্ধকে তাগে করিয়া আসায়, মনে মনে তিনি যথেষ্ট অন্থূশোচনা করিলেন। শেষ আন্টনির মহন্ব ও ভালবাসা অরণ করিয়া,—এবং আপনার নীচতা ও স্বার্থপরতা ভাবিয়া.—আত্মহত্যা করিয়া, তিনি সকল জ্ঞালা জুড়াইলেন।

আন্টনির এখন গ্রহের সময়;—তাই প্রতি-পদে তাঁহার পরাজ্য ইইতে লাগিল। এবারও জলে ও স্থলে,— উভয় স্থানেই তাঁহার সৈত্যগণ পরাজিত, নির্ঘাতিত, নিহত ও বিধ্বস্ত হইল। তথন পিরুপায় আন্টনি সবিষাদে কহিলেন,— "হার, সব ফুরাইল !——মিশরের এই মারাবিনী হইতেই আমার সব নঠ হইল !—হার ! আমার রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল,—লোক-বল গেল, সহার-সম্বল গেল,—সম্পদ ঐশ্বর্য গেল,—সব গেল,— কেবল আমিই বাঁচিয়া রহিলাম ! এই কুহকিনীর রূপের ফাঁদে পড়িয়া, আমি সর্বস্ব খোয়াইলাম !— শেষ কিনা সেই কুলটা,—নবা-যুবক সিজারের প্রণয়াকাজ্জিণী হইল ! অথবা বেশ্রার চরিত্রই এই ; আমি মূর্থ,—তাই এতদিন ইহা বুঝি নাই ।"

আতঃপর তিনি এক বন্ধকে বলিলেন, "অবশিষ্ট সৈন্তগণকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে বলো। বুথা রক্তপাতে আর কোন ফল নাই ।—বুঝিলাম, ফুল্ভিয়া ও অক্টেভিয়ার অভিসম্পাৎ আমার হাতে হাতে ফলিয়াছে!"

এখন যত কিছু অনর্থ ও বিপদ ঘটিতে লাগিল, আণ্টনি,—ক্লিওপেট্রাকেই তাহার মূল কারণ বলিয়া বুঝিলেন। তাই উঠিতে বসিতে তিনি ক্লিওপেট্রাকে তিরস্কার, ভর্পনা ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, তবুও কি তিনি সেই মায়াবিনীর আশা ছাড়িতে পারিলেন ?—সাধ্য কি ?—এই তিরস্কার করেন, এই কটু কাটব্য বলেন,—আবার পরমূহর্ত্তই, সেই মূথখানি দেখিয়া একেবারে গলিয়া যান !—এই ক্লিওপেট্রাকে অবাচ্য-ক্বাচ্য বলিয়া, বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া বিদায় দেন,—পরমূহর্ত্তই আবার তার সেই অপরূপ রূপস্থা পান করিয়া ক্লতার্থ ও ধন্য হন !

আমুতপ্ত আণ্টনি স্থ্যপানে চাহিয়া বলিতে লাফিলেন, "হে দিবাকর! আজ আমার শেষদিন! কাল আর তোমার উদয় আমাকে দেখিতে হইবে না। বিদায়,—চির-বিদায়। হায়, মিশরের কুহকিনী হইতেই আমার এই দশা হইল।"

ভাবিয়া ভাবিয়া আণ্টনি উন্মন্তের স্থায় হইলেন।

ক্লি ওপেট্র। আণ্টনির কক্ষে আসিলেন! তাঁহাকে দেখিয়াই আণ্টনি জ্বিয়া উঠিলেন,—এবং 'সিজারের প্রণয়াকাজ্জিনী', কুছকিনী, সর্বনাশিনী প্রভৃতি বলিয়া, তাঁহাকে মন্মাহত করিয়া বিদায় দিলেন।

বড় ছ:থে অভিমানিনী ক্লিওপেটা এবার সহচরীগণের নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রধানা সহচরী চারমিয়ন্ তথন তাঁহাকে এক উপায় বলিয়া দিল,— যাহাতে আন্টনি অন্তপ্ত হৃদয়ে পুনরায় তাঁহার প্রেম ভিন্না করেন,— এই রূপ উপায় বলিয়া দিল। চার্মিয়ন্ বলিল, "ঠাকুরাণি, আপনি, গিয়া ঐ উচ্চ মনুমেণ্টে আশ্রয় লউন, এবং আমাদের মধ্যে একজন গিয়া আণ্টনিকে সংবাদ দিক যে, আপনি আর এ পৃথিবীতে নাই। দেখুন, তথন তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হয় ?"

যোগ্য রাণীর যোগ্য সহচরী! ছ্ঠা রমণীগণ পতিকে বা উপপতিকে বশী-ভূত করিবার জ্ঞা, এই রকম সব জ্লন্স ও হীন উপায় অবলম্বন করে বটে। পাপিঠা ক্লিওপেট্র সহচরীর প্রভাবে সম্মত হইল। বলিল,—

"তবে তাই দের্ক। সামি গিয়া ঐ উচ্চ মন্তুমেণ্টে আশ্রের লই, আর নারডিয়ান্ গিয়া আণ্টনিকে সংবাদ দিক যে, আমি আত্মহত্যা করিয়া সকল জালা জুড়াইয়াছি। এবং মৃত্যুকালে কেবলই প্রিয়তম—প্রাণের আণ্টনির নাম করিয়াই মরিয়াছি। বেশ কথা,—তবে এই পরামর্শই ঠিক। চলো, সামরা মন্তুমেণ্টে বাই।"

আণ্টনির মনের অবস্থা ক্রমেই বড় শোচনীয় হইতে লাগিল। তাঁহার মনে
অকাটা বিশ্বাস জন্মিল যে, কুহকিনী ক্লিওপেট্রার জন্যই তাঁহার সর্বনাশ হইল,
—আর সেই ক্লিওপেট্রাই কিনা অস্তরে অস্তরে সিজারের প্রণয়প্রার্থিনী হইয়াছে!
—এ বিশ্বাস তাঁহার মন হইতে কিছুতেই বিদ্রিত হইল না। ভূলিতে চেষ্টা
করিয়াও তিনি ইহা ভ্লিতে পারিলেন না। ঐ সকল বিষয়ের যতই আলোচনা
করেন,ততই ক্লিওপেট্রার চাতুরী, কপটতা ও প্রণয়ের ব্যভিচার দেখিতে পান।

ইরস্ নামে আণ্টনির এক প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। ইরস্ যথার্থ ই আণ্টনির বন্ধু, স্মান্থ কির হিতিষী ও সহাদয় বন্ধু। আণ্টনির তিনি ভক্তও বটেন। সেই সহাদয় ইরসের নিকট ছর্ভাগ্য আণ্টনিমনের ছঃথ মন খুলিয়া বলিলেন। গাঁহার প্রতি-কথায়, প্রতি নিখাসে, প্রতি উক্তিতে,—গভীর মর্ম্মকাতরতা প্রকাশ পাইল। ক্লিওপেট্রা যে অবিখাসিনী হইয়াছে,—তাঁহার ছর্ভাগ্যের সঙ্গে গয়ে রে, সেই মায়াবিনীও তাঁহাকে অন্তর হইতে অন্তর্হিত কঙ্কিয়াছে,—অধিক কি. সেই সর্ম্বনাশিনী যে, শেষে তাঁহার পরম শক্র সিজারের প্রণয়প্রাথিনী হইয়াছে,—এই বিষময়ী চিন্তা তাঁহাকে অন্তির, অধীর, উন্মন্ত করিয়া ছ্লিল। প্রভ্ভক্ত ইরস্ সময়োচিত সাম্বনাবাক্যে আণ্টনিকে প্রকৃতিস্থ করিছে চেন্তা পাইলেন।

এমন সময় মারডিয়ান্ নামে ক্লিওপেট্রার সেই ক্লীব মন্ত্রী আসিয়া,— আণ্টনিকে সংবাদ দিল যে,— "সর্কানাশ হইয়াছে,— মন্দভাগিনী মিশরেশ্বরী মনের
ছংখে আত্মহত্যা করিয়াছেন,— এবং মৃত্যুকালে 'হা আণ্টনি !—হা প্রাণেশ্বর !
—হা হৃদয়বল্লভ !'— কেবলই এই প্রিয়-সম্বোধন করিয়া আপন গভীর প্রেমের
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন !"

এই নিদাকণ নিষ্ঠুর সংবাদে আণ্টনি এবার সত্য সতাই উন্মন্ত হইলেন।
এই ইতিপূর্নে, যে ক্লিওপেট্রাকে তিনি অবিশাসিনী, কুছকিনী ভাবিয়া অন্তির
গইতেছিলেন,—বাছার জ্ঞু জীবন ভারবছ বোধ করিতেছিলেন,— যাই তাছার
করিত মৃত্যুর কথা শুনিলেন, অমনি একেবারে দিখিদিক জ্ঞানশ্ঞ হইলেন,
সত্য সতাই উন্মন্ত হইলেন। মারডিয়ান্কে বেশী কিছু না বলিয়া অল্লে অক্লে
বিদায় দিলেন; তার পর মর্মভেদী কাত্রস্বরে ইরস্কে কছিলেন,—

"হার ইরস্! এতদিনে আমার বহুকালের জীবন-আথারিকা শেষ হইল। এইবার অবশুই আমি চির-নিদ্রিত হইব। আমার জদন-শোণিত বিজ্যুক্তিতে বহিতেছে; -বহুশক্তি-বিশিষ্ট তাজ্তি-যন্ত এখন আমার দেহের উদ্ভাপের সমতুল্য হয় না। হায় অভাগিনী ক্লিওপেট্রা! আমি অবশুই তোমার নিকট মার্জনা চাহিব ও কাদিব।—সকলই আমার বন্ধণামর বোধ হইতেছে। আজ এ যন্ত্রণার হাত এড়াইব।—হায়! আমার প্রিরতমা প্রাণেশ্বরী এ পৃথিবীতে নাই,—আর আমি বাঁচিয়া আছি!—ক্লিওপেট্রা, নিশরেশ্বরি, প্রাণাধিকে! আমি শীঘ্রই তোমার নিকট যাইতেছি,—একটু দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা কর!

"ইরস্, আমি জানি, এ জগতে তুমিই আমার একমাত্র অকপট বন্ধ। আমার এই স্থগভীর ছঃখ,—এই প্রাণঘাতিণী যন্ধা, তুমিই বুঝিতে পারি তেছ। জানি, আমার ছঃখ দ্র করিতে তুমি সকলই করিতে পারো। জানি, তুমি আমার একান্ত বশংবদ এবং প্রকৃত হিতৈধী বন্ধ। জানি, আমার আজ্ঞা পাইলে, তুমি আমাকেও বধ করিতে পারো।—প্রাণের বন্ধ,—প্রিয়তম স্কৃত্বং, স্নেহময় ইরস্, - এখন তুমি ধর্ণার্থ বন্ধর কাজ করিবে না কি ? এখন তুমি এই ত্রাগ্য আন্টনির প্রাণবধ করিয়া তাহার সকল যন্ত্রণা দূর করিবে না কি ?—

ওকি ইরস্, তুমি বিবর্ণ হইতেছ কেন ?"

ইরস। হায়!—ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন!

আন্টনি। কেন ইরস্ ? কেন,—পারিবে না কেন ? তবে কি তুমি তোমার মাননীয় বন্ধুকে, - অদ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বরকে, - একটা মুটে-মজুরের জীবন লইয়া বাচিয়া থাকিতে বলো ? গর্কিত সিজার যথন তোমার বন্ধুকে রোমে ধরিয়া লইয়া যাইবে, এবং তোমার বন্ধু বথন দীন হীন কাঙালের ন্থায় পথে পথে বেড়াইবে,—যথন দীনতা, লজ্জা. দ্বলা, অপমান তাহার মুখ মলিন করিবে, তথন কি তুমি তোমার সেই বন্ধুর সেই দ্বণিত জীবন,—শ্বথের এবং সন্ধানের বিবেচনা করিবে প

ইরস্। না, তা করিব না।

আণ্টনি। তবে—তবে তোমার ঐ শাণিত অসিতেই এ গ্রভাগ্যের জীবন শেষ করো, --যথার্থ বন্ধর কাজ করে।

হরস্। হার প্রভু! আমার ক্ষমা করুন;

আণ্টনি। কেন ভাই, পুনঃ পুনঃ অসম্মত হইতেছ ? যথন আমি তোমাকে
সম্পূর্ণ স্বাধীনত। দিতেছি এবং আজা করিতেছি,তথন তোমার অসম্মত হওয়া কোন
ক্রমেই উচিত হয় না।—অবিলয়ে আমার এই সনিব্রন্ধ অমুরোধ রক্ষা করো।

ইরস্। তবে তাহাই হোক। একো, আজ আমি পৃথিবীর **অধীশরে**র জীবন বধ করিতে,—চাণ্ডালবেশে দাড়াইলাম! - এভু, আমার দিকে পশ্চাং করিয়া দাডান।

আণ্টনি। এই আমি দুাড়াহলাম।

হরদ্। না প্রভু! তরবারি আমার হাত ১ইতে খসিয়া পড়িল।

আন্ট্রনি। প্রসিয়া পড়িল ? না, না, আবার জোল,—দুট হও,——আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে।

ইরস্। তবে তাহাই হোক।—প্রভু, বন্ধু, সেনাপতি, সম্রাট। তবে বিদায়।——হায়, নিষ্ঠুর আঘাতের পূর্ব্বে, —শেষ বিদায়।

আণ্টনি। বিদায়।

ইরস্। প্রভু, পুনরায় বিদায়।—এইবার শেষ করিব কি ?

আণ্টনি। এইবার।

ইরস্। তবে তাহাই হোক্।—( আপনবক্ষে: অস্ত্রাঘাত ) হায়! প্রিয়বন্ধ আণ্টনির মৃত্যুজনিত ওঃথ হটতে আমি পরিত্রাণ পাইলাম! রক্তের ফোয়ারা ছুটিল। ইরস্ আত্মহত্যা করিয়া আণ্টনিকে জীবিত রাখিলেন!

আণ্টনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,---

"হায় স্বর্গীয় বন্ধ ! আণ্টনি হইতে তুমি সহস্রগুণে মহং। হে উন্নতহ্বদ্য, সাহসী ইরস্ ! আজ তুমি আমাকে যথেন্ত শিক্ষা দিলে।—দেখিতেছি, তুমি আমার পুর্বের প্রাণাধিকা ক্লিওপেট্রার অনুসরণ করিলে।— তোমরা একে একে বীরের স্থায় চলিয়া গেলে, আর আমি বাঁচিয়া থাকিব ? না ইরস্ ! এমন ভাবিও না। এই দেখ, তোমায় দেখিয়া,—তোমায় নিক্টু শিথিয়া, তোমায় শিষ্য আণ্টনি-ও কিরপে তাঁহার জীবন শেষ করে ! (আপনবক্ষে অস্ত্রাঘাত) কি, মরিলাম না ?—মৃত্যু হইল না ? হা, স্বর্গাঙ্গ ক্ষির-ধারায় রঞ্জিত,—তবুও বাঁচিয়া আছি ?—ঐ যে প্রহরীয়া আসিতেছে।—তোমরা আমার জীবনের অবশিষ্ট অংশ শেষ করো; — অন্তিমে বন্ধুর কাজ করো।"

প্রহরী। না প্রভূ, আমাদের দারা ইহা হইবে না।——হায় ! আপনার এই হুর্ভাগ্য ও অপমুত্যুর সহিত আপনার দৈখগুণও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে।

এই সময় ক্লিওপেট্রার নিকট হইতে তাঁহার এক অন্তর আসিয়া কাঁহল, "আন্টনি মহোদয় কোথায় ?"

প্রহরী। এই এথানে আছেন।

অনুচর। জীবিত ?—— আপনি কি কথ। কহিতে অক্ষম ?

আপটন। কে ও ?— তুমি ? এই ছঃসনয়ে তুমি আমার একটি উপকার করিবে ?—এই তরবারি দারা আমার এ ছুর্বহ জীবনের অবশিষ্ট অংশ শেষ করিবে ? বেশী নয়,—জোরে আর এক ঘা মাত্র।

অনুচর। হার প্রভূ!—-আমার কর্ত্রী ক্লিওপেট্রা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন।

আণ্ট্রি। ক্লিওপেট্রা ?-- তিনি ?- কখন ?

মন্ত্রী। এই এখনি প্রভূ।

আণ্টনি। এখনি ? তবে তিনি কোথায় ?

অমুচর। তাঁহার মহুনেন্টে লুকারিত আছেন। হার প্রভু,কিনে কি হহল ? তিনি বা ভাবিয়াছিলেন, তাই হইয়াছে!—হায়, আপনি অরথা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন। অষথা তাঁহাকে সিজারের অনুরাগিণী স্থির করিয়াছিলেন। এবং অযথা তাঁহাকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়া আপন ক্রোধ নিবৃত্ত
করিয়াছিলেন।—তাই তিনি তাঁহার কল্পিত মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইয়া আপনার
মন নরম করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন।—কিন্ত হার, বিধির বিধানে ঘটনা
ধর্চিল,—অক্তরূপ!—ঠাকুরাণীও আমার,—শেষে এই সন্দেহ করিয়াছিলেন।

আন্টানি। আঃ! তিনি বাচিয়া আছেন ?- বাচিয়া আছেন ? তবে একবার আমার রাক্ষণণকে ডাকো,——আমাকে তাহার কাছে লইয়া যাহতে বলো।--আঃ! আমার হৃদয়েশ্বরী জীবিত আছেন ?

রক্ষিগণ আসিল। আণ্টান কাতরকণ্ঠে বলিলেন, -

"বন্ধগণ! তোমাদের প্রভুর এই শেষ আজ্ঞ।!——আমাকে কোনও রকমে ক্লিওপেঢ়ার কাছে লইয়া চল।"

### ( 20)

এদিকে ক্লিওপেট্র। স্থন্দরী,—স্থীগণ-সমভিবাহারে সেই উচ্চ মন্থমেণ্টে বিসয়া, তাঁহার মানের পালা গাহিতেছেন। চার্মিয়ন্কে তিনি বলিতেছেন, "না স্থি, আমি এথান হহতে আর বাইব না। আমার যত বিপদ হয় হউক,—আমি এথান হইতে আর নড়িব না।"

অদূরে তাঁহার সেই অনুচরকে আসিতে দেখিলা কহিলেন, "কেমন, আণ্টনি তো জাঁবিত আছেন গ"

অমুচর। জীবিত আছেন বটে, কিন্তু সাংঘাতিকরূপে আপন হত্তে আপনি আহত হইরাছেন।—এ দেখুন, তাঁহার রক্ষিণণ তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধরিয়া লইরা আসিতেছে।

আন্টানকে তদবস্থা দোখনা কিওপেট্র বাললেন, "হার আন্টানি! এ কি করিলে 
প্রাণেশ্বর, স্করবল্লভ! এ কি করিলে 
?

আন্টনি। প্রাণাধিকে, অধৈষ্য হইও ন। —হাম্ব, সিজার আন্টনিকে জয় করিতে পারে নাই,—আন্টনি নিজে নিজেকে জয় করিয়াছে!

ক্লিওপেট্রা। সত্য,— আণ্টনি নিজেকে নিজে জন্ম করিয়াছে। কিন্তু হাম, একি ৷ ভূমি এ কি করিলে ? আণ্টনি। প্রিয়ে, আমি মরিলাম,—তোমার বিরহে অধৈর্য ইইয়া আমি
মরিলাম।—জীবিতেশ্বরি! এস, সহত্র চুম্বনে তোমার নিকট শেষ বিদায় লই।
ক্লিওপেট্রা। প্রভু, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেও আমার সাহস হয়
না।—হায়, আমি কি করিতে কি করিলাম!

আণ্টনি। শীঘ্র এস, আর বিলম্ব সহে না, ধিকি ধিকি আমার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইতেছে।

ক্লিওপেট্র। হায়, আমার ওঞে কি সে সঞ্জীবনী-সুধা আছে বে, আবার ভোমায় বাচাইতে পারিব ?

আণ্টনি। এদ প্রিরে, এদ,—আমার অস্তিমের প্রেম-চুম্বন দাও। আমাকে কিছু মদিরা দাও,—আমি পান করি, তবুও যদি ছটো কথা বলিতে পারি।—বলি শুন, দিজারকে কিংবা তাহার কোন লোককে বিশ্বাদ করিও না। জীবনভার অদহ হয়, রাণীর মত মরিও, তথাপি যেন দিজারের জীড়নক স্বরূপ হইয়া রোমে গিয়া বাচিয়াও থাকিও না। প্রিয়তমে! আমি চলিলাম,—ছংথ করিও না। মনে রাখিও, কাপুরুষের ভায়ে আমি দিজারকত্বক বন্দী কিংবা নিষ্ঠুর্ব্বপে নিহত হইলাম না,—প্রকৃত বারের ভায় আপন হতে আপনি মরিলাম। আঃ—প্রা-ণ না-য়, আ-ব ব-লি-তে অ-ক ম। ৄমুণুরু

ক্লিওওেট্রা। হায় নাথ! ভূমি গেলে ? ওছে।! আমার দশা কি হইবে ? এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কে মার আমায় তোমার মত ভালবাসিবে ?

ক্লিওপেট্রা এবার মুক্তকণ্ঠে কাদিতে লাগিলেন। দণীগণ তাঁহাকে 'মিশর রাজ্ঞী', 'ঠাকুরাণা', 'আয্যে' প্রভৃতি সম্মানস্থচক বাক্যে সম্বোধন করিয়া, বিধিমতে তাঁহাকে সাম্বনা করিতে লাগিল।

ক্লিওপেট্ৰ কাদিতে কাদিতে কহিলেন,—

"আর আমাকে ঐ উচ্চ সম্মানে সম্বোধন করিও না,— এখন আমি একজন সাধারণ স্ত্রীলোক মাত্র। সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই এখন আমার শোকের উৎস উঠিয়াছে।—অহো মৃত্যু, কোথা তুমি ? এস, এ অভাগিনীকে আলিঙ্কন করো! আন্টেনি, প্রাণেশ্বর! হায়, আর কথা কহিবেন না,—সব শেষ!—ওহো, আমি এখনও বাঁচিয়া আছি!"

( :8)

আণ্টনির সেই রক্তাক্ত তরবারি হস্তে করিয়া—আণ্টনিরই এক লোক,— সিজারের নিকট গিয়া, সিজারকে আণ্টনির মৃত্যু-নিদর্শন দেখাইল। তারপর একে একে সকল কথা বলিল। শুনিয়া সিজারের অন্তর দ্রুব হইল। তিনি শোকোচ্ছু সিত কঠে কহিলেন,

"হায় মাণ্টনি! তোমার পরিণাম এই হইল ? আয়ুহত্যা করিয়া তুমি সকল জালা ছুড়াইলে ?—লাতঃ! তুমি আমার উচ্চসন্মানের সমভাগী,—আর্দ্ধ পৃথিবীর মধীশ্বর, কুলজ বুদ্ধিদোষে আজ তুমি আয়ুঘাতী হইলে ? হায়, তুমি যদি কলঙ্কিনী ক্লিওপেট্রার কুহকে না পড়িতে! তুমি বীর, যোদ্ধা, সাহসী;— তুমি প্রজাবৎসল, উন্নতমনা;—কেন তুমি, আয়ুসন্মান মক্ষ্ণ রাণিতে পারো নাই ভাই ? কেন তুমি তোমার কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইয়াছিলে ? এমন না হইলে তো আমি তোমার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ করিতাম না!—হায়, আজ তোমার এই মপমৃত্যুতে মানি যার-পর-নাই ছঃথিত।"

মতঃপর সিজার তাঁহার একজন বিশ্বাসী বন্ধকে, ক্লিওপেট্রা সন্নিধানে,— সেই মনুমেণ্টে পাঠাইরা দিলেন। বন্ধু গিয়া ক্লিওপেট্রাকে বলিলেন, তিনি যদি কাহারও কুপরামর্শে উত্তেজিত না হন এবং সিজারের বিরুদ্ধাচরণ না করেন, তাহা হইলে সিজার তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবেন না।

এ কথার ক্লিওপেটা সিজারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিল এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বনীভূত হইরা থাকিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু কূট রাজনৈতিক চাল,—
'বড়র বন্ধুত্ব',—সেই ভোগবিলাসবিহ্বলা ক্লিওপেটা কি ব্ঝিবে ? কিছুক্ষণ স্বতিবাহিত হইতে-না-হইতেই, ক্লিওপেটার সেই মন্থ্যেণ্টের ফটক-দার ক্লম্ক ইইল,—ক্লিওপেটা বন্দিনী হইলেন।

তথন ক্লিওপেট্রার জীবনে সত্য সতাই সম্তাপ ও ধিকার আসিল।
মাণ্টনির কথা, একে একে শ্বতিপথে উদিত হইল।—সিজার তাঁহাকে রোমে
লইয়া গিয়া তথাকার মধিবাসীবৃদ্দকে একটা কৌতুককর দৃশু দেখাইবেন;
ইত্যাকার নানা কথা ভাবিয়া, তিনি তীক্ষ ছুরিকাঘাতে আত্মঘাতিনী হইতে
উন্মত হইলেন। সিজারের সেই লোক তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করিল।

তারপর স্বয়ং সিজার সদলবলে আসিয়া, সেই অন্থপমা রূপ-রাণীকে একবার

দেখিলেন। দেখিলেন,—হাঁ, রূপ বটে ! ব্ঝিলেন, এই রূপের মোহেই আন্টুনি আত্মহারা, বিহ্বল, উন্মন্ত হইয়াছিলেন। দিজার বৃদ্ধিমান্ ও চতুর,—অধিক-ক্ষণ সেথানে অপেক্ষা করিলেন না,—প্রয়োজনীয় কাজগুলি সারিয়া, সহর সেথান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

মৃত্যুপর্যান্ত ক্লিওপেট্রার মনে ইন্দ্রির-লালসা ছিল। কৌশলে সিজারকে জালে ফেলিতে, স্থানরী চেই: না করিয়াছিলেন, এমনও নহে। কিছ সে বড় কঠিন ঠাই,—চতুর সিজারের নিকট টাহার কোন চাতুরীই খাটিল না।

শেষ সিজারের আর এক বন্ধ্ স্পষ্টতট বলিলেন,— "মিশরেশ্বরি, ছট তিন দিনের মধ্যে আপনার যা সাধ-আহ্লাদ করিয়া লটতে হয়, করিয়া লটন,— অতঃপর সিজার আপনাকে বন্দিনী করিয়া রোমে লটয়া যাইবেন।"

কথাটা ক্লিওপেট্রার বকে বিধিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে ইছা বিশ্বাস করিলেন। কারণ সিজার এখন অদিতীয় সমাট। তিনি যে ক্লিওপেট্রাকে এই বছ আয়াসলভ্য মিশর ছাড়িয়া দিয়া, রিক্তছতে রোমে দিবিয়া ঘাইবেন, সে আশা করাই ক্লিওপেট্রার বিড়ম্বনা।

ক্লিওপেটা তথন দেখিলেন, তাঁহার চারিদিক সদ্ধকার। এমত স্বকার তাঁহার বাঁচিয়া থাকাই মৃত্য। তথন আন্টানির সেই শেষ উপদেশ,—তাঁহার মনে জাগিল।—"জীবন ভার স্বন্ধ হয়,—রাণীর স্বত্ত মরিও; তথাপি যেন সিজারের ক্রীড়নক-স্বরূপ হইয়া রোমে গিয়া বাঁচিয়াও থাকিও না।"—বীরের সেই বীর-উক্তি মনে পড়িল। স্থন্দরী ব্রিলেন, মানে মানে এখন মরিতে পারিলেই সঙ্গল।

## ( >0 )

ক্লি ওপেট্রা,—প্রধানা সহচরী চারমিয়নকে ডাকিলেন। বলিলেন,—"প্রিয় স্থি, আজ শেষ দিন। আমাকে রাণীর মত সাজ-সজ্জায় ভূষিত করিয়া দাও! আমি বেন সসন্মানে মরিতে পারি। মরিয়া আমি প্রিয়তম আন্টনিকে দেখিব।—চারমিয়ন, আমার পরিচ্ছদ, মুকুট প্রভৃতি লইয়া আইস।"

এই সময়ে এক গ্রাম্য-কৃষক,—বাজ্রায় করিয়া কতকগুলা তরি-তরকারী লইয়া, বাহিরে চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। রক্ষক আসিয়া ক্লিওপেট্রাকে সংবাদ দিল যে, সেই কৃষক ভিতরে আসিতে চায়। ক্লিওপেট্রা কি ভাবিয়া, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

ক্ববক ভিতরে আসিল। ক্লিওপেটা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার ঐ বাজ্রায় নাইল নদের বিষাক্ত কীট আছে কি ?—বাহার দংশনে সহজে মৃত্যু হয়,—অগচ বিশেষ কোন যন্ত্রণা নাই ?"

চাষী। হাঁ, রাণী মা, আছে।—এই দেখুন কেমন পোকা। ইহা স্প্রিভাতীয়, ইহার কামড়ে মানুষ মরে। কিন্তু দেখিতে কৈমন স্থানর দেখুন।

ক্লি ওপেট্রা। হাঁ, বেশ। তা তুমি এই বাজ্রা রাগিয়া এখন বাহিরে যাও। চাষী। বে আজ্ঞা, জননি!

ক্রয়ক বাহিত্রে গেল।

অন্তদিক দিয়া পরিচ্ছেদ ও মুকুটাদি লইয়া,সহচরী চার্মিয়ন আসিল। ক্লিও-পেট্রা কহিলেন, -

"স্থি, আমাকে ঐ রাণীর বেশে স্থ্যজ্ঞিত করো। আমি রাণীর মতই মরিব। ঐ শুন, আণ্টনি আমাকে আফ্রান করিতেছেন। বিলশ্ব দেণিয়া, ঐ শুন, তিনি 'সিজারের প্রণায়-প্রাথিনী' বলিয়া, আমাকে উপহাস করিতেছেন।— স্থামিন্, প্রভ্. প্রাণেশ্বর ' আমি এখনি তোমার নিকট যাইতেছি, আর বিলম্ব নাই। প্রকৃত রাণীর মতই আমি তোমার নিকট বাইব।— স্থিগণ! এস, তোমাদিগকে একে একে বিদায়-চুম্বন দেই।"

ইরাদ্নাকে এক দথী ক্লিওপেট্রার মুখচুদ্দন করিয়াই মরিয়া গেল। বোধ হর, সে ক্লিওপেট্রার অপ্রেই ইছলোক ত্যাগ করিবে বলিয়া, বিষপান করিয়া আসিয়াছিল। ক্লিওপেট্রা স্বিশ্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হায়, আমার অধর কি এমনই গ্রলময়?—তাই এই অধরে অধর মিলাইবা মাত্রই, তুমি প্রাণত্যাগ করিলে?—তবে যাও স্থি! আমার প্রিয় আণ্টনির কাছে যাও,—আমিও তোমার পশ্চাৎ ঘাইতেছি।"

চার্মিয়ন। হায়! সহসা মেঘ-সৃষ্টি-অন্ধকারে, —আকাশ আচ্ছন্ন হইল। আমার বোধ হয়, স্বর্গে দেবগণ কাঁদিতেছেন। ক্লিওপেট্রা। না. ইহা আমার গভীর হঃথের নিদর্শন। হায়, ইরাস্ যদি মত্রে আণ্টনির সহিত সাক্ষাং করে, তাহা হইলে সেই-ই আণ্টনির প্রেম-চ্ছনের অধিকারিণী হইবে। (বাজ্রা হইতে একটা ক্ষুদ্রসর্প লইয়া বক্ষে ধারণ) এস, এস, হিংঅক জীব!— তোমার বিষাক্ত দস্ত এই তাপিত বক্ষে বিদ্ধ করে। —হে জীব, ক্রুদ্ধ হও, আমার সব শেষ করে। !—হায়, যদি তোমার কথা কহিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তুমি সিভারকে নির্কোধ বলিয়া সম্বোধন করিতে,—ইহা আমি গুনিতে পাইতাম।

চার্মিয়ন। হায় ! এতদিনে পূর্বাদিকস্থ ধন-তারা থাসিয়া পড়িল !

ক্লিওপেট্া। শাস্ত হও, ধৈয়া ধরে।। দেখিতেছ্ না, আমার বক্ষে আমার শিশু বসিয়াছে, আর ক্লেহনীলা ধাই-এর মত আমাকে ঘুম পাড়াইতেছে!

চার্মিয়ন। হায়, এ দৃশ্যে পাষাণ ও বিদীর্ণ হয়!—— ওঃ! আমাব বক ভাঙ্গিয়া গেল।

ক্লিওপেট্র। আনহাহা। কি স্থন্দর, কি নাতল, কি স্থগা। আনটনি। এই আমি তোমার কাছে চলিলাম।

অভাগিনী ক্লিওপেটা বাজ রা হইতে মার একটি সপ লইয়। বাছমূলে রাখিলেন। হিংস্ত্রক জীব সেই কুসুমকে।নল বাছলতা—নির্দামভাবে দংশন করিল;
— আর সেই প্রফুল ফুটস্ত খেত শতদল স্নান ও মলিন হইয়া শ্যাায় পড়িল!
তারপর অনস্তকালের জন্ম তুই চক্ষু মুদিত করিল!

চার্মিয়ন্। হায়, সর্কনাশ হইল! ওঃ, কি কঠিন পৃথিবী! - ঠাকুরাণি!
মার একটি কথা কও,—চক্ষু মেলিয়া মার একবার দেখ! হায়, ঐ অপরপ
রূপ-প্রতিমার সূক্ট,—স্বস্থানচ্ছত হইয়াছে;— আমি উছা ভালে। করিয়া
পরাইয়া দেই:—তারপর ভূমি অভিনয় করিও; ওংহা, স্তাই ইছা সজীব
মাভিনয়!

এমন সময় কয়েক জন রক্ষী তথার উপস্থিত হইল। বাগ্রভাবে কহিল, "রাণী কোঁথায় ?"

চার্মিয়ন। একটু মৃত্স্বরে কথা কও,—তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইও না।
চার্মিয়ানও এই অবসরে সেই বাজ্রাস্থিত একটি বিষাক্ত কীট আপন বক্ষে
বসাইয়া দিল।

একজন রক্ষী কহিল, "চার্মিয়ন্, এথানে এ কি হইতেছে ?—ইহা কি ভাল কাজ ?"

চারমিয়ান। ভাল কাজ,—রাণীরই যোগ্য কাজ !—রাণীর সহচরীরই যোগ্য কাজ ! (মৃত্যু।)

এই সময় সিজার সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। একজন কহিল, "মহারাজ, আপনি যে আশস্কা করিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে!"

দিজার। পরিণাম অসম সাহসের পরিচায়ক বটে।—বুঝিলাম, বুজিমতী মিশরেশ্বরী,—আমাদের মনোভাব ব্রিতে পারিয়াছিলেন।—আচ্ছা, কিরূপে হহার৷ মরিল বলো দেখি ? রক্তের চিহ্ন তো কোথা ও'দেখি না ?

একজন সমূচর, রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, "শেষ ইঠাদের সঙ্গে কে ছিল ?" রক্ষী। একজন গ্রাম্য-ক্রমক তরি-তরকারি লইয়া রাণীর কাছে আসিয়া-ছিল।—এই তাহার সেই বাজুরা এখনও পড়িয়া আছে।

দিজার। তবে বিষপানে মৃত্যু হুইয়াছে।—আহা, কি অপক্ষপ-ক্ষপ-জ্যোতি!—মৃত্যুতেও কত্ উজ্জল! অভাগিনী ক্লিওপেট্র। যেন ঘুমাইতেছে বোধ হয়। বোধ হয়, বেন আর এক আন্টানিকে প্রোম-পাশে বন্ধন করিবার জ্যু.—ঘুমাইতে ঘুমাইতে, স্থাধের স্বপ্ন দেখিতেছে!—হা অভাগিনী রাণী!

মন্ত্র। মৃহারাজ, ঠিক হইয়াছে।— বিষপানে মৃত্যু নয়,—বিষাক্ত ভুজঙ্গদংশনে মৃত্যু।—সাধ করিয়াই ইহার: দেহে ভুজ্ঞ সংষ্ক্ত করিয়াছিল।—এই
দেখুন, বক্ষে ও বাভ্মূলে রক্ত-চিহ্ন রহিয়াছে!—ইন মামি জানি এই বিষাক্ত
কীট, নাইল নদের গভে থাকে বটে।

দিজার। তাতাই ত্টবে। ক্লিওপেট্রার চিকিৎসকও বলিল বটে, -'কিসে সহজে ও বিনা-যন্ত্রণায় মৃত্যু হয়',—ক্লিওপেট্রা দেইরপ ঔষধের সন্ধান লইয়াছিল।

-ইহাকে ইহার শ্বান-সমেৎ লইয়া যাও। আণ্টনির পার্শে ক্লিওপেট্রার সমাধি
দিতে হইবে। পৃথিবীতে এমন কোন সমাধি-ক্ষেত্র নাই,— যেথানে এমন ছই স্ববিখ্যাত নায়ক নায়িকা,—একত্র এক সঙ্গে চির-নিজায় অভিভূত হইয়াছেন!

ইইাদের তঃখময় জীবন-কাহিনী যে শুনিবে, সেই-ই ছঃখে আল হইবে।
মামাদের বিজয়ী সৈল্পণ ইহাদের অন্তিম-উৎসবে যোগদান করুক;
তারপর রোমে প্রভাগবন্তন করিবে।

আণ্টনির অবসানে অক্টেভিয়ান্ সিজারই রোমের একচ্ছত্র সমাট হইলেন। এবং "আগষ্টস্" নাম ধারণ করিয়া, প্রবল প্রতাপে রাজা পরিচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজহ-কাল হইতে রোমে শাস্তিস্থাপন হইল।





# "ৰেকপ অভিক্ৰচি ৷" (AS YOU LIKE II, )

এক সনরে ক্রান্সদেশ, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ক্ষু রাজ্য আপন আপন ক্ষমতার পরিচালিত হইত। সেই সময় এক ব্যক্তি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—রাজ্যের যথার্থ অধীশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি সেই সিংহাসন অধিকার করেন।

রাজাচ্যত এবং নিজ্ঞাসিত সেই রাজা,—আর্ডেন নামক এক কাননে পণায়ন করেন। তাহার যে সকল প্রিয় ও বিশ্বপ্ত কন্মচারী ছিলেন, তাহাদের
সংধ্য অনেকেই রাজার সঙ্গ লইয়া সেই ধনে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা
সেই আর্ডেন কাননে প্রকৃত বন্ধ ও হিতেনী অমাতাগণের সহিত স্থথে দিন
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং তাহার ভ্রাতা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া
সেই স্বেচ্ছায়-নিজ্ঞাসিত সামন্তগণের সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
বিজন অরণ্যের মধ্যে থাকিয়াও, রাজা কিংবা রাজ-পারিষদগণ কোনরূপ কট
বোধ করিতেন না!—বরং রাজ-সংসারে যে প্রকার চিন্তা, মিথা আড্মর ও
একটা উদ্বেগের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হইত, অরণ্যের মধ্যে সে রূপ
আপদ-বালাই কিছুই নাই; এখানে থাকিয়া তাহাদের জীবন, বড়ই শাস্ত ও
মধুরভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

মধুর নিদাঘে তাঁহার। অভূচ্চ রক্ষের স্থাতল ছায়ায় উপবেশন করিয়। বথ ইরিণীগণের মধুর ক্রীড়া অবলোকন করিতেন। এই নিরীছ প্রাণিগণের উপর তাঁহাদিগের এমনই একটা স্নেহ ও প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, যদি কথন আপনাদের আহারের জন্ম তাহাদের একটিকেও মারিতে হইত. তবে তাঁহারা প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেন। যথন দারুণ শাতে অতি শাতল বাতাস বহিত এবং সেই নির্বাসিত রাজা ব্ঝিতেন, তাঁহার সোভাগ্য-লক্ষ্মীও চিরদিনের জন্ম অস্ত হিত হইয়াছেন, তথন তিনি কিছুমাত্র অধীর না হইয়া নীরবে তাহা সহ্ম করিলেন। বলিতেন, "এই যে শাতল বাতাস আমার শরীর কাপাইয়া তুলিতেছে. ইহা ফ্থার্থই আমার অমাত্যের কাজ করিতেছে। এই বাতাস তোষামোদ জানে না, বরং আমি যে কত দীন. আমার সে দশা জানাইয়া দিতেছে। আর যদিও এই বাতাস শরীরে যন্ত্রণা দিতেছে বটে, কিছু নির্দিয়তা এবং অক্বতজ্ঞতার যে যন্ত্রণা, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক কম। প্রায়ই দেখিয়াছি, লোকে দারিদ্য-ছংখকে নিন্দা করিয়া থাকে; কিছু আমার মনে হয়. দারিদ্যের মধ্য হইতেও অনেক স্থুথ পাওয়া যায়।—সপ্বিষ্ঠিও সময়-বিশেষে স্থধার কাজ করে

নির্বাদিত রাজা এইরূপ যাহা দেখিতেন, তাহা হইতেই নীতি সংগ্রহ করি তেন, এবং অকাতরে দকল তৃঃখ-কষ্ট দহ করিতে পারিতেন। এইরূপ সে প্রকৃতি, যাহা দকল পদার্থ ইইতেই তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ, সে প্রকৃতির নিকট অনুমিত হয় যে, -রক্ষবল্পরী, তাহারও বাক্শক্তি আছে; বেগবতী কল্লোলিনী, তাহার মধ্যেও প্রগাঢ় কাব্যের অপূব্দ ভাব নিহিত আছে; উপল খণ্ডের মধ্যেও দারগর্ভ উপদেশ দকল প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া আছে এবং দকল পদার্থের মধ্যেই দেই দক্ষমান্ধলার দত্তা বিভ্যমান আছে। ধন্মপ্রাণ রাজ্য এইরূপ মন,—এইরূপ উদার প্রশান্ত চিত্ত, এবং এইরূপ অপূব্দ আত্মপ্রসাদ লইয়া, দেই আডেন-কাননে দক্ষিগণের দহিত অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন।

(2)

এই নির্বাসিত রাজার এক কন্তা ছিল। কন্তার নাম রোজালিল। যথন তাঁহার পিতা রাজাচ্যুত হইয়া নির্বাসিত হন, তথন নৃতন রাজা ফ্রেডারিক. লাভুম্ব্লীকে আপনার নিকট রাধিয়াছিলেন। তাঁহারও এক কন্তা ছিল, তাহার নাম—সিলিয়া। সিলিয়া রোজালিলকে বড় ভালবাসিত। তইজনের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ ও সথীত্ব থাকাতে,ফ্রেডারিক ইচ্ছা করিয়া, রোজালিলকে, ঠাহার কন্সার সহচরীরূপে রাথিয়া দিয়াছিলেন। তাই তিনি রোজালিলকে পিতার সঙ্গে নির্বাসিত না করিয়া আপন সংসারে রাথিয়াছিলেন। এই তুই ভগিনীর,—পিতায় পিতায় যেরূপ মনাস্তর ছিল,তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঠিক তেমনি সন্তাব ছিল।—তইজনের মধ্যে একটা তংশ্ছদ্য ক্লেহবন্ধন,—তই জনকেই বাধিয়া রাথিয়াছিল। নির্বাসিত পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে যথন রোজালিকের হাসি-মৃথ মান হইয়া আসিত, তথন সিলিয়া অমনি একান্ত ক্লেহতরে আপনার পিতার সেই তঙ্কৃতির প্রতিবিধান করিতে সাধ্যান্তমারে বয় পাইত। এবং কত সাত্মনা-বাক্যে, কত মিষ্ট-কণায় রোজালিককে প্রকুল্ল করিয়া তুলিত। যথন রোজালিক ভাবিত, "আমার পিতা নির্বাসিত, আর পিতার সর্ব্বেশ্ব স্থাতবিধান করিছে। তথন রোজালিক ভাবিত, ক্লামার পিতা নির্বাসিত, আর পিতার স্বর্ব্বশ্ব সাক্রের নথমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। তথন রোজালিক ক্লাম বড় একটা গভীর বেদন। অম্বত্ব করিত। সিলিয়া সে ভাব ব্রিয়া, একান্ত থত্বের সহিত ভগিনীর সে তঃথ দূর করিতে চেষ্টা পাইত।

এমন প্রায়ই ঘটিত। কোন দিন সিলিয়া রোজালিদকে ব্ঝাইত,—
"ভগিনি! আমার স্নেহের ভগিনি. এমন স্লান মুথে থাকিও না। এই মূথে
আবার হাসি আনো;—আমি যে তোমার এ ভাব আর দেখিতে পারি না,
বোন!"

সিলিয়ার স্নেহে রোজালিন্দের সকল ছঃথ দূর হইত, তথন উভয়ে আবার কোনরূপ আনন্দকর বিষয়ের আলোচনা করিত।

একদিন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় এক ভূত্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"আপনারা কেহ মল্লম্ম দেখিবেন কি ? তাহা হইলে শীঘ্র রঙ্গক্ষেত্রে মাস্থন।"

সিলিয়া ভাবিল,ইহাতে রোজালিন্দ একটু অন্তমনস্ক হইবে,—ভার্গীনি একটু মানন্দিত হইবে।— এই ভাবিয়া সিলিয়া, রোজালিন্দকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় মল্লযুদ্ধ দেখিতে গেল। ( 0 )

এমন একদিন ছিল, যথন এই মল্লযুদ্ধ দেখিতে স্বয়ং রাজা, তাঁহার অমাত্যমণ্ডলী এবং তাঁহার পুর-মহিলাগণ সকলেই রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন, এবং
তাঁহাদের সন্মুখেই মল্লযুদ্ধকারীণ আপন আপন বিক্রম দেখাইয়া যথেই আদর
ও সৌভাগ্য লাভ করিত। এখনকার দিনে ইহা আর বড় একটা দেখা যায়
না। এখন পলীগ্রামের মধ্যেই এই আমোদ চলিত আছে মাত্র। রাজা ফ্রেডারিক্রের সভায় মল্লযুদ্ধ দেখিতে. বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। রোজালিদ
এবং সিলিয়াও সেইপানে উপস্থিত হইলেন।

শাহারা মল্লন্ধ করিতে আসিয়াছিল. তাহাদের একজন নিতান্ত তরুণবয়ক্ত ববক, আর একজন প্রভূত পরাক্রমশালী, দীর্ঘকায় ও পাসিদ্ধ মল্লানা। অধিক্য এ কণাও সকলেই জানিত বে. এইরপ মল্লান্ধে, এই মল্লবোদ্ধা বিশুর লোককে নিহত করিয়াছে। সেইরপ ভয়ন্ধর লোকের সহিত, এই তরুণবয়ক্ত, যদ্ধ-নৈপুণাহীন এই যবকের মল্লান্ধে বে. একটা বিদ্যা অনর্থ ঘটিবে,—শোষোজ্ তরুণ-যুবকেরই বে. প্রাণসংহার পদান্ত হইবে, তাহা সকলেই সহজে অনুমান করিল। এই অনুমান,—রোজালিক এবং সিলিয়ার মনকে বড় আন্দ করিল। এই অনুমান,—রোজালিক এবং সিলিয়ার মনকে বড় আন্দ করিল।

রাজা তাঁহার কলা ও লাতুম্পুল্রীকে সেই সভায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিদলেন, "এই হে তোমরাও মাদিরাছ দেখিছেছি। কিন্তু ইহা দেখিয়া তেমন আনন্দ পাইবে না। কেন না, এই ছই প্রতিদ্বন্দী পরস্পর পরস্পরের ছুল্য নহে। স্কুত্রাং মামার ইচ্ছা, এই যবক যেন আপনার মঙ্গলের জন্মই এই সঙ্কল্প ত্যাগ করে। দেখ দেখি, যদি তোমরা বলিয়া-কহিয়া ইহাকে নিরস্থ করিতে পারো?"

য্বককে দেখিয়াই, সেহে রাজক গ্রাদ্যের দরার সঞ্চার হইয়াছিল। তথন তাহারা আহলাদের সহিত এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। সিলিয়া সেই তর্মণবর্ম মল্লযোদাকে বলিলেন, "আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ যে, তুমি ঐ বলবান বাক্তির সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না।"

রোজালিল সেই কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "যুবক, আমারও একান্ত এই ইচ্ছা।"

রোজালিন্দের কণ্ঠস্বরে এমন একটু দয়া, এমন একটু স্নেহ এবং এমন একটু মমতার ভাব মিশ্রিত ছিল যে, সেই যুবক যদ্ধ হইতে নির্ত্ত না হইয়া বরং তাদুশী লাবণ্যময়ী, গুণবতী কুমারীর সাক্ষাতে আপনার বীবন্ধ দেপাইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সঙ্কল্ল করিলেন। তিনি অতি বিনীত-ভাবে আপন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সেজন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা কেত আর আমাকে অন্ধরোধ করিবেন না। আমি যে আপনাদের কথা রক্ষা করিতে পারিতেছি না, এক্রন্ত আমি নিতান্ত জঃথিত, জানিবেন। আমার বরং ইহাই অন্তরোধ, আপনারা আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন এবং ঐ প্রশান্ত করুণ নয়ন্যুগল আমার প্রতি ভাস্ত করিয়া রাখন।—সামি এই বৃদ্ধ করিতে করিতে যদি পরাজিত হই, তবে জানিবেন, চির হতভাগ্য এক বাক্তি আজি আপনার গুরুদুষ্টের ফলভোগ করিল। <mark>আর</mark> যদি নিহত হই, তবে জানিবৈন, এমন একজনের মৃত্যু হইল, যে আজীবন মৃত্যু-কামনা করিয়াই আসিতেছিল। আমার এই ইচ্ছারুত মৃত্যুতে কাছারও কোন ক্ষতি হইবে না। কেন না. আমার জন্য শোক করে, এ পৃথিবীতে এমন মাত্মীয় আমার কেহ নাই। আমি পথিবীরও কোন উপকারে আসি না— কেন না, এ জগতে আমার কিছুই স্পৃহনীয় নাই। বরং এই পৃথিবীতে, ষে ন্থানটুকু আমি অধিকার করিয়া আছি, আমি মরিলে, সেই স্থানে আমা অপেক্ষা এক সৌভাগ্যশালী কৃতিব্যক্তি আসিতে পারিবে।"

যুবক আর কোন কথা না কহিয়া মল্লয়দে প্রবুত হইল।

সিলিয়া বলিল, "এই সবক যেন অক্ষতশ্রীরে সদে জয়লাভ করিতে
পারে।"

কিন্দ রোজালিন্দের সদা তাহার জন্ম সার একটু বেশা কাদিল। সেই দ্বক,—বে আপনার শোচনীয় অবস্থা, সেই মন্মতেদী স্বল্পকথায় জ্ঞাপন করিল, এবং আপন মৃত্যু আপনি আহ্বান করিল,—রোজালিন্দ তাহাকে আপনার শুয়া ভাগ্যহীন বিবেচনা করিলেন এবং বলিতে কি, সেই যুবকের প্রতি দয়া, সেহ ও মমতা,—এ তিন মিশিয়া রোজালিন্দের হৃদয়ে অনুরাগ-সঞ্চার করিল।

वना जान, त्वाजानिन ज्थन नव-रागेवतन भगर्भण कवित्राहिन।

(8)

রোজালিক ও সিলিয়া, নেই যুবকের উপর এতটা দয়া ও ক্লেছের ভাষ প্রকাশ করাতে, সেই যুবকের সাহস ও বিক্রম যেন বাড়িয়া উঠিল। সুবক



মতি মাশ্র্যারূপ উৎসাহের সহিত, সেই ভীমপরাক্রম প্রতিদ্দ্দীকে ফ্রে মাহ্বান করিয়া, অতি অস্তুত কৌশলে, অল সময়ের মধ্যে, ভাষাকে পরাস করিলেন। পরাজিত ব্যক্তি এত গুরুতর আঘাত পাইল যে, তাহার কথা কহিবার কিংবা নড়িবার-চড়িবার সামর্থ্যও রহিল না।

ফ্রেডারিক এই দৃশ্য দেথিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সেই বিজয়ী 
বৃব্ককে আপন আশ্রয়ে রাখিতে ইচ্চুক হই রা তাহার সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা
করিলেন। বৃবক কহিল, "আমি রোলাও-ডি-বয়েজ্ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র,
নাম অর্ল্যাওো।

অর্ল্যাণ্ডার পিতা সার্ রোলাও, অনেক দিন হইল, জীব-লীলা-শেষ করিয়াছেন। জীবিতকালে তিনি নিকাদিত রাজার একজন বিশেষ ভক্ত ও বিশ্বস্থ বন্ধ ছিলেন। একণে ক্রেডারিক বখন শুদিলেন যে, এই সূবক সেই রোলাণ্ডের পুত্র, তখন ব্বকের সাহস ও বিক্রম দেখিয়া তাহার প্রতি তাঁহার যেটুকু স্নেহ ও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল,—তাহা তৎক্ষণাং দ্রীভৃত হইল। সহোদরের প্রতি বিদেষ থাকাতে, তাঁহার বন্ধ্বর্গের উপরও ক্রেডারিকের এতটা বিদেষ ছিল। একণে তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। অতি-বড়-শক্র হইলেও য্বকের সেই সাহস ও বিক্রম কেইই উপেকা করিতে পারে না; ক্রেডারিকও তাহা পারিলেন না। তাই কেবলমাক্র বহিয়া গেলেন, "এই যুবক অন্য কাহারও পুত্র হইলে ভাল হইত।"

রোজালিক শুনিলেন, এই সবক অধ্ন্যাণ্ডা,—তাঁহার পিতার বন্ধ-পুত্র। এই পরিচয়ে রোজালিকের আনকের আর সীমা রহিল না। তিনি সিলিয়াকে বলিলেন, —"ভগিনি, আমার পিতা. সার রোলাওকে বড় ভাল বাসিতেন। যদি ইতিপুর্কে জানিতাম যে, এই সবক তাঁহার পুন, এবে আপ্তরিক কাতরতার সহিত চক্ষের জল নিশাইরা এ হঃসাহসিক কায্য হইতে উহাকে প্রতিনির্ভ করিতে আরও অমুরোধ করিতাম।"

্তারপর, রাজপুশ্রীষর অর্লাাণ্ডোর নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা দেশিলেন, রাজার আকস্মিক বিরাগভাব দেশিয়া, অর্ল্যাণ্ডো কিছু বিশ্বিত এবং অপ্রতিভ হইয়াছেন। তথন তাঁহার। বিবিধ উৎসাহ-বাক্যে, তাঁহাকে সম্ভষ্ট করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই রোজালিন্দ আন একটুবেশী সামীয়ত। দেশাহবার জন্য অবল্যাণ্ডোর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আপনার কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন পূ্র্রক অর্ল্যপ্তোকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "বাঁর, বীরত্বে আজ যে কেবল তোমার প্রতিদ্বন্দীকে বশাভূত করিলে এমন নহে,—তোমার গুণে আর একজনের দ্বন্ধও তোমার বশীভূত হইরাছে। এই হার কণ্ঠে ধারণ করিও,—ইহা আমার একান্ত অন্তর্রোধ। আমার এখন আর অন্ত সামর্থা নাই, নহিলে তোমার বার বের উপযুক্ত উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতাম।"

(0)

অর্ল্যাণ্ডে। চলিয়া গৈল, রোজালিক ও সিলিয়। তাঁহারই সম্বন্ধে কথাবাত্ত, কহিতে লাগিলেন। রোজালিকের কথাবাত্ত। শুনিয়া এবং তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া, সিলিয়ার ব্ঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহার সেহময়ী ভগিনী,— অর্ল্যাণ্ডোর অন্তরাগিণী হইয়াছেন। তিনি হাসিয়। বলিলেন,—"ভগিনি, ইহা কি সত্য যে, হঠাং সেই যুবককে এমনই ভালবাসিলে!"

রোজালিক। আমার পিত। অর্ল্যাণ্ডোর পিতাকে অতান্ত ভালবাসিতেন।
সিলিয়া। তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তুমিও তাহার পুত্রকে
ভাল বাসিবে পূত্রেক, সে হিসাবে, আমার বরং অব্ল্যাণ্ডোকে মুণা করাই
উচিত। কেন না, আমার পিতা অর্ল্যাণ্ডোর পিতাকে মুণা করিতেন।
কিন্তু তা বলিয়া অর্ল্যাণ্ডোকে ত আমি মুণা করিতে পারি না!

ছই জনের এইরূপ নানা ভাবের কথাবাতা চলিতে লাগিল।

রোজালিন্দের মধুর প্রকৃতি সকলে ভালবাদিত এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া, সকলেই নিকাদিত রাজার জন্ত গংগ ও সহাত্ত্ত্তি প্রকাশ করিত। আজ অর্ল্যাণ্ডোর সবিদ্ধে ব পরিচয় পাইয়া, ফ্রেডারিকের মনে বড় একট বিষের আগুন জলিয়া উঠিল। যে কেই সেই নিকাদিত রাজার জন্ত এতটুকু সমবেদনা প্রকাশ করিত, কিংবা তজ্জন্ত রোজালিন্দের প্রতি এতটুকু জ্ঞা প্রকাশ করিত, অথবা ক্ষেহ দেখাইত,—সেই-ই ফ্রেডারিকের বিরাগভাজন হইত। এজন্ত রোজালিন্দের উপরও মনে মনে ফ্রেডারিকের ঘণা ছিল। আজ সহসা সে ভাবটা পূর্ণমালায় বৃদ্ধি পাইল।—রোজালিন্দ ও সিলিয়া অর্ল্যাণ্ডোর কথা লইয়া নানাপ্রকার হাস্ত-পরিহাস করিতেছিল, সেই সময় ফ্রেডারিক অত্যস্ত কুদ্ধ হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"রোজালিন্দ, তুমি এই দণ্ডেই আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পিতার নিকট চলিয়া বাও।"

সিলিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া পিতাকে এই সঙ্কলে নিস্ত হইতে বলিলেন। কিন্ত রেজভারিক বলিলেন,—"সিলিয়া. কেবল তোমারই জ্ঞা এত দিন উহাকে গৃহে ভান দিয়াছি, -দূর করিয়া দিহ নাই।"

দিলিয়। কৈ বাবা, আমিত কখন উহাঁকে রাখিতে তোমায় বলি নাই 
ং তথন আমি অতি বালিক। ছিলাম, রোজালিন্দের মন্ম বুঝি নাই;—তথন
ইহাঁকে তাড়াইলে আমার ছঃখ হইত না। কিন্তু এখন আমি ভগিনীকে চিনিয়াছি, ইহার মন্ম বুঝিয়াছি;—তাহ বাবা, তোমায় অনুরোধ করিতেছি, রোজালিন্দকে তাড়াইও না। —আমরা একত্র শর্ম করিয়াছি, একই সময়ে একত্রে
উঠিয়াছি, এক সঙ্গে খেলা করিয়াছি, একত্রে পাম ভোজন করিয়াছি,—বাবা,
এতদিনের স্বেহ্ময়ী সঙ্গিনা পরিত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারিব না।"

ক্রেডারিক। তুমি অজ্ঞান, উহার ভিতর যে চাতুরী, তাহার মন্ম বৃঝিবার সাধ্য তোমার নাই। উহার ঐ শান্তমূহি, ঐ উদার ভাব, ঐ সহিষ্ণু আরুতি, মধিক কি, উহার ঐ অল্ল কথাবাতা সকলোকের বড়ই প্রীতিকর, তাই সকলেই উহার পক্ষপাতী। ও. চলিয়া গেলে. তোমারই রূপ-গুণের স্থ্যাতি সকলের মুথে-মুথে ফিরিবে। উহার জন্ম তুমি আমাকে কোন অনুরোধ করিও না। আমি যাহা বলিয়াছি, কিছুতেই তাহা অন্তথা ইইবার নয়।

সিলিয়া নিরস্ত হইল। তথন সে মনে মনে ঠিক করিল,—"রোজালিক যথন নিরপরাধে নিকাসিত হইল, তথন আমিও উহাঁর সঙ্গ লইব।"

#### ( 9

দিলিয়া রোজালিন্দের সহিত গোপনে পিতৃ-ভবন হইতে বহির্গত হইতে
সঙ্কল করিলেন। তারপর ভাবিলেন, "আমরা ত্ইজনেই স্ত্রীলোক;—এমন
অবস্থায় আমাদের এই পরিচিত পরিচ্ছদে দেশ-পর্যাটন করা স্থবিধার কথা
নহে।"—স্তরাং তিনি স্থির করিলেন, তাঁহারা ত্ই জনে ক্ষক-কুমারীপ

বেশ ধারণ করিয়া প্রস্থান করিবেন। মনের কথা তিনি প্রিয় ভগিনী রোজালিন্দকে জানাইলেন।

রোজালিন্দ বলিলেন, "ছুইজনেই কুমারী ন। হইয়।, একজন বরং ক্থক-কুমার আর একজন ক্থক-কুমারীর বেশ ধারণ করি এস।"

সেই বৃক্তিই হির হইল। মাক্কৃতিতে রোজালিন্দ সিলির। অপেক্ষ। কিছু বড়। স্কুতরাং রোজালিন্দ কৃষক-কুমার এবং সিলিয়া কৃষক-কুমারী সাজিলেন। তুইজনে ভ্রাতা-ভগিনী পারচয় দিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

আপনাদের এইরূপ বেশভূষ। পরিবর্ত্তন করিয়া, পথ-থরচের জন্ম কিছু অল স্কার ও অর্থাদি লইয়া, উভয়ে নিশাথে গোপনে বাটার বাহির হইলেন। উদ্দেশ্র, আর্তেন-কাননে শেহ নিকাসিত ডিউকের নিক্ট উপস্থিত হইবেন।

রোজালিক এক্ষণে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছেন। নাম প্যান্ত পরিবত্তন করিয়া, গ্যানিষেত্ নাম ধার্ণ করিয়াছেন ; স্তরাং তিনি পুরুষের নিভীক-ভাবও বেন কৃত্রুটা আয়ত্ত করিলেন। সিলিয়ার নাম হটল — আলিয়েন।। ্য অকুত্রিম স্লেহের টানে সিলিয়। রাজ্ভবনের সকল স্কুথে জলাঞ্জলি দিয়া ব্লেজ। লিনের সহিত এই জ্নেই পথক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন, রোজালিন সে অরু-তিম স্নেত প্রিদার্রপে ব্রিলেন। তাত তিনি নান। প্রকারে সিলিয়ার চিত্ত প্রফল রাথিতে বল্পতা হইলেন। রোজালিক এমনই স্থকর কথাবার্তায় ও আনন্দ-উংসাহে পথ চলিতে লাগিলেন যে, বোধ হইল, যেন সত্য সতাই তিনি এক কষ্টস্থিক নিভাক ক্রমক-গুনক এব তাহার সমভিব্যাহারিণী ভগিনী-প্রীবাসিনী আলিয়েনার অভিভাবক। ব্যাসময়ে তাঁহারা আর্ডেন-কাননে আসিয়া প্রভিবেন ৷ বল: বাহলা, সেধানে একটিও অতিথিশালা, কিংব: বাজার-হাট কিছুই মিলিগ ন।। ছইজনেই কুপায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ি-রোজালিক এ পর্যান্ত নানাপ্রকার কথাবার্তায় ভগিনীকে প্রফুল করিতেছিলেন, কিন্তু এখন নিজেই ক্লুৎপিপাসায় একান্ত ক্লিপ্ত হইয়া বলিলেন, "বোন, কুঁথা-তৃষ্ণার এমন কাতর হইয়াছি যে, পুরুষের পরিচ্ছদ আর আমায় मार्क ना । आमात गरन इंटेंट्ड्इ रम, शुक्ररयत राम पृत कतिया किन्या पिया, ্রকরার স্ত্রীলোকের মত একটু কাদিয়া বুক্টা হালকা করি।"

निलिया। आमि अ आत এक-भा छिलाउ भातिर छि ना।

তথন রোজালিন্দ আবার ভাবিলেন,—"দে কি,আমি যে পুরুষ দাজিয়াছি! এ অবস্থায় পুরুষ যাহা করে, আমারও তাহাই করা কর্ত্তব্য।"

প্রকাশ্যে সিলিয়াকে বলিলেন, "ভগিনি, এত অধৈর্য্য হইও না, আর অধিক দূর নাই। এই তো কাননের শেষ-সীমায় আসিয়াছি। এথনই আমাদের সকল ছঃখের অবসান হইবে;— ভাবনা কি ?"

কিন্তু কুধা ও তৃষ্ণা, -- এ প্রবোধ-বাণী বুঝিতে চাহিল না। পুরুষের সাজে এবং ক্রনিম সাহসে কতক্ষণ সে কাতরতা নিবারিত হইবে ? রাজকুমারীদ্ম আর্ডেন কাননে উপুন্তিত হইরাছেন বটে, কিন্তু সে কানন কতন্ব বিস্তৃত. তাহার কোন্ সীমার নির্বাসিত রাজা বাস করেন, তাহা কে জানে ? কুধার চ্ইলনে এত ত্র্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার। ভাবিলেন, সেই কাননের তিতর উভরকে বুঝি অনশনে প্রাণ হারাইতে হয়! কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, যথন তাঁহারা কুধার একান্ত কাতর এবং আহার সংগ্রহের কোন সন্থানা নাই গানিয়া একান্ত নিরাশন্ত হৌনর উপর ব্রিমা আছেন, সেই সময় একজন মেষপালক সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রোজালিন অতি কপ্রে বিলেনে, "মেবপালক, অর্থে কিংবা স্নেহে যদি কেহ আমাদিগকে কিছু খাছান্মগ্রী দেন এবং একটু বিশ্রামের স্থান দেন. তবে দয়া করিয়া সেইখানে আমাদিগকে লইয়া চলো। এই দেখ, আমার এই বালিকা ভগিনিটি কুধার ও পথশ্রমে যার-পর-নাই অব্যার হইয়া পড়িয়াছে।"

(9)

মেবপালক বলিল,—"আমি একজনের সূত্য মাণ। আমার প্রভুর বাড়ী-ঘর শাঘই বিক্রয় হইতেছে। এক্ষণে ঠাহার অবস্থা বড় মন্দ। তোমাদিগকে সেধানে লইয়া গেলে ভাল করিয়া তোমাদিগকে খাইতে দিতে পারিব না। তথাপি প্রভুর যাহা কিছু আছে, তোমরা দক্ষে আদিলে, তোমাদিগুকে তাহা দিতে পারি।"

রোজালিক ও সিলিয়াকে এখন হইতে আমরা গ্যানিমেড্ও আলিয়েনা নামে অভিহিত করিব। গ্যানিমেড্ও আলিয়েনা,—মেবপালকের সহিত তাহার প্রভূ-গৃহে চলিলেন। সেধানে পান-ভোজন করিয়া পথশান্তি দুর Announcement to a section of the sec

হইলে, তাঁহারা সেই মেষ-পালকের প্রভুর সেই বাটী ও সমস্ত মেষপাল ক্রয় করিয়া লইলেন এবং সেই ভত্যকেই আপনাদের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কটীর ও প্রচুর আহারীয় দ্রব্য সেই খানেই তাঁহারা পাইলেন, এবং যে পর্যান্ত না নির্কাসিত রাজার কোন সন্ধান পাওয়া বায়. সে পর্যান্ত সেথানে থাকিতে মনত করিলেন।

কিছু দিন বিশ্রামের পর রাজপুত্রীদ্বয়ের পথ-শ্রমের সকল শ্রান্তি দর্
হইল। তাঁহারা এ অবস্থায় বেশ সম্ভই থাকিলেন। আপনারা সত্য সতাই
যেন ছইটি ক্রমক বালক-বালিকা,— এইরপ মনে করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে
লাগিলেন। কিন্তু নাম পরিবর্ত্তন এবং বেশ-পরিবর্ত্তনে পুরুষ-সাজা সত্ত্বে ও
গ্যানিমেড্ যে রাজকুমারী রোজালিন্দ, সে কথা তিনি ভলিলেন না. এবং
সার রোলাণ্ডের কনিষ্ঠ পুত্র অর্ল্যাণ্ডো যে তাঁহার প্রণয়-ভাজন, সে কথাও
তিনি বিশ্বত হন নাই। অনেক সময়ে সেই কথা বার বার তাঁহার মনে
পড়িত। অর্ল্যাণ্ডো রাজধানীতে আছেন, আর রোজালিন্দ আজ কত্ত
দূরে!—রাজধানী হইতে যে পথ প্র্যাটন করিয়া রোজালিন্দ এত দূরে আসিয়া
ছেন, আবার তত্তী পথ না ফিরিলে, তত্তী পথক্রেশ সন্থ করিতে না পারিলে,
অর্ল্যাণ্ডোর সাক্ষাণ তো মিলিবে না!—রোজালিন্দ তাহাই ভাবিতেন।

কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো-ও যে, সেই কাননে আসিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্র প্রকাশ পাইল। এখন সেই কথাই বলিতেছি।

#### ( b )

সার রোলাও মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অলিভারের উপর কনিষ্ঠ পুত্র অর্ল্যাণ্ডোর সকল ভার দিয়া বান এবং অলিভারকে বিশেষরূপে বলিয়া বান বেন অর্ল্যাণ্ডোর শিক্ষার কোন ক্রটিনা হয়। বাহাতে আপনাদের বংশগৌরব ও কুল-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আর্ল্যাণ্ডো জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, সেবিষয়েও অলিভারকে সবিশেষ যত্র লইতে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন।

অলিভিয়ার কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে কথা রক্ষা করিল না। সে<sup>ই</sup> হিংস্ত্রক, এ প্রান্ত কোন শিক্ষকের উপর অরলাডেগর শিক্ষাভার অর্পণ ব<sup>7</sup>ব নাই। কখনও তাহাকে কোন বিভালয়ে পাঠায় নাই: বাটাতে সামান্তভাবে তাহাকে রাথিয়া দিয়াছিল। কিন্তু অব্ল্যাণ্ডো সদয়ের গুণে এত শাস্তমভাব ও শিষ্ঠ-প্রকৃতি ছিলেন যে, পিতার অন্তর্রপ বলিয়া লোক-সমাজে তাহার যথেষ্ট থ্যাতি হইল। আর অলিভার কনিষ্ঠের দেহের সৌন্দর্য্য এবং অন্তরের মাধুর্য্য দেথিয়া, এতদূর হিংসা করিত যে, তাঁহাকে হত্যা পর্যন্ত করিতে সঙ্কল করিয়াছিল। এই জন্সই সেই বহু-হত্যাকারী মল্লের সহিত পরামর্শ করিয়া, মর্ল্যাণ্ডোকে মল্লযুদ্ধের জন্ম উৎসাহিত করিয়াছিল। ভাতার এইরূপ বাবহার এবং সর্ক্-বিষয়ে, অনান্তা ও উপেক্ষার ভাব দর্শন করিয়া, অর্ল্যাণ্ডো
নিয়তই আপন মৃত্যুকামনা করিত, এবং জীবনধারণ বিড়ঙ্গনা মাত্র জানিয়া, সেই জন্মই সেইরূপ মল্লের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রত্যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু যথন শুনা গেল যে, এই মৃদ্ধে অর্ল্যাণ্ডো জয়লাভ করিয়াছেন, এবং তাহাতে অর্ল্যাণ্ডোর প্রশংসা সম্বিক বন্ধিত হইয়াছে তথন অলিভারের হিংসার আর সীমারহিল না। পাপিষ্ঠ মনে মনে ঠিক করিল যে, রাত্রিকালে অর্ল্যাণ্ডো ঘুমাইলে, তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া তাহাকে পোড়াইয়া মারিবে। কিন্তু দৈবান্তগ্রহে পাপিষ্ঠের সে উদ্দেশ্যও বার্থ হইল।

আদম্নামে তাহাদের পিতার আমল হইতে এক অতি পুরাতন বিশ্বস্ত হতা ছিল। সেই বৃদ্ধ, অলিভার অপেক্ষঃ অরলাটেণ্ডাকে অধিক ভাল বাসিত। এই বালকের মথে, বৃদ্ধ তাহার মৃত-পূজ্ব পতিক্ষতি দেখিতে পাইত। বখন অর্ল্যাণ্ডো বৃদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৃহে কিরিতেছিলেন, আদম একেবারে কাদিয়া আকুল হইরা বলিতে লাগিল,—"আমার প্রস্কৃ, আমার একান্ত স্নেহের ধন, তোমাকে দেখিয়াই আমার সেই মৃত প্রভুকে মনে পড়ে!—কেন ভূমি এমন বিপদে গিয়াছিলে? লোকমুথে তোমার প্রশংসা ধরিতেছে না,- কেন ভূমি এত গুণবান্ হইরাছিলে? আর কেনই বা এত রূপ লইয়া ভূমি জন্মিয়া-ছিলে? হায়, তোমার এই রূপ ও গুণই তোমার স্ক্রনাশ করিয়াছে ।

অর্ল্যাণ্ডো বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন,—"কি হইয়াছে ? তুমি কি বলিতেছ,- -বুঝিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধ তথন একে একে সকল বলিল। বলিল,—"লোক-মুথে তোমার প্রশংসা উনিয়া তোমার গুণধর ভাই তোমাকে পোড়াইয়া মারিবার সকল করিয়াছে। আমি ব্ঝিতেছি, পলায়ন ভিন্ন তোমার প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই। এথানে থাকিলে কোন-না-কোন দিন এইরূপেই তোমায় প্রাণ হারাইতে হইবে।"

অর্ল্যাণ্ডো। তৃমি তো জানো. আমার কিছুই নাই। আমি যেমন আত্মীয়-অজন-হীন,— তেমনি অর্থহীন, সঙ্গতিহীন, উপায়হীন।

আদম্। তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহার প্রতিকার আমি করিয়াছি। দেথ. এ অবধি আনার যাহা কিছু সংস্থান হইয়াছে, তাহা আমি সঙ্গে লইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, যথন থাটিয়া থাইবার আর শক্তি থাকিবে না, তথন যৌবনের সঞ্চিত এই অর্থে দিন কাটাইব। কিন্তু সেণাঙ্গল এখন ত্যাগ কবিলাম। বৎস, এ পর্যন্ত আমি যাহা কিছু সংস্থান কবিয়াছি, তোমার দিতেছি। যিনি প্রভাত হইলে পশুপক্ষীর আহার যোগাইয় থাকেন, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে, তিনি আমাকেও দেখিবেন। আর এক কথা,— আমি আজীবন তোমারই ভত্তা থাকিব। বৃদ্ধ হইলেও, এখনও এ শরীরে কিছু বল আছে।

অর্লাণ্ডো ভূতোর এই মহং আয়ুত্যাগ দেখিয়া, বিশ্বরে ও আনকে মিভিছ্ত হইলেন। ক্রবজ্ঞ তাতরে আনন্দগদগদস্বরে তিনি বলিলেন, "বৃদ্ধ, তোমাতে আমি প্রাচীন কালের সেই অক্তিম মহত্ব ও দেবতাব দেখিতেছি। তুমি এ সুগের লোক নহ। তোমারই সঙ্গে আমি দেশাস্তরে বাইব এবং তোমার এই ক্লেশসঞ্চিত বহুদিনের অর্থ সম্পূর্ণ শেষ না করিয়া, আমি অন্য উপায়ে আমাদের জীবিকা-নির্বাহের উপায় তির করিব।"।

এইরপ সঞ্চর করিয়। আদম্-সমভিব্যাহারে অর্লাাণ্ডো গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। কোথায় ঘাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না। গুরিতে প্রিতে অবশেষে তাঁহারা সেই আতেন-কাননে উপস্থিত হইলেন।

( 5 )

এই আর্ডেন-কাননে আদিয়া রোজালিল ও সিলিয়া যেরপ ক্ক্-পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়ছিলেন, অর্ল্যাণ্ডো এবং তাঁহার ভৃত্য আদম্কেও সেইরপ ক্-পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতে হইল। আহার কোথাও মিলিল না। অনেক-ক্ণ ধরিয়া লোকালয় অরেষণ করিতে করিতে, আদম এমনই কাত্র হইয়া পড়িল বে, তাহার আর এক পা-ও নড়িবার দামর্থ্য রহিল না। সে, সেই ভূমিতে শয়ন করিয়া, তাহার প্রভুর নিকট চির-বিদায় প্রার্থনা করিল। তাহার মনে হইল, বুঝি এইখানেই তাহার জীবন শেষ হয়।

অর্ল্যাণ্ডো সেই স্নেহপ্রাণ ভূত্যের এই অবস্থা দেখিয়া, অত্যন্ত কাতর হইয়া, তাহাকে বাহুমধ্যে আবদ্ধ করিলেন। তার পর তাহাকে এক শীতল বৃক্ষছহায়ায় উপবেশন করাইলেন এবং বলিলেন,—"আদম, ততক্ষণ এইখানে বিশ্রাম করো, আমি শীত্রই ফিরিতেছি।—মরিবার কথা মুথে আনিও না।"

সেই র্কজ্নার আদম্কে রাখিরা, অর্ল্যাণ্ডো আহার অরেষণে বাহির হইলেন এবং ঘটনাক্রমে আর্ডেন-কাননের যে অংশে সেই নির্বাসিত ডিউক অবজিতি করিতেন, সেইখানে আসিরা উপস্থিত হইলেন। সেই সমর রাজা এবং তাহার পারিষদবর্গ গ্রামল-ভূণাজ্যাদিত ভূমির উপর বসিয়া আহারের উদেষাগ করিতেছিলেন। মাথার উপর ঘনপ্রবিশিষ্ঠ তর্র্রাজি,—নিমে তাহার প্রশান্ত ছারা।

অর্ল্যাণ্ডো কুরার অধৈয় হইরাছিলেন। তাহার মনে হইরাছিল, চাহিলে হরত ইহারা কিছু দিবে না, - তাই বলপুরক থাত গ্রহণ করিবার জন্ত, তিনি তরবারি নিফাষিত করিয়া কুহিলেন,—"থামো, আহার করিও না। তোমাদের এই সমস্ত থাত আমার চাই।"

সহসা একজন আগস্কুকের এই বাবহার দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাদিলেন,—
"বুবক, জঠর জালা কি তোমায় এমনই উন্মন্ত করিয়া ভূলিয়াছে যে, তোমাতে
আর এতটুকু ভদ্রতা বা শিষ্টাচার কিছুই রাথে নাই ?"

অর্ল্যাভো। ওঃ! আমি কুধার মরির। বাই।

রাজা। তবে এদ, একত্রে আহার করি।

তথন অর্ল্যাভো প্রকৃতিত্ হইলেন। কিছু অপ্রতিত হইয়া বলিলেন,---

"আমি মনে করিরাছিলাম, এই অরণ্যে সকলেই বহাপশুর হাায়, চাহিলে হয়ত কিছুই পাইব না,—সেই জহাই বলপ্রকাশ করিতেছিলাম। মহায়ন্!, নিজগুণে আমায় ক্ষমা ক্রন। আপনারা কে, তাহা জানি না। দেখিতেছি, এই বনে, এই শাতল্ রক্ষছায়ায় বিসয়া, অতি নিক্সিমে দিন কাটাইতেছেন।—
বিদি কথন আপনাদের সৌভাগোর দিন থাকিয়া থাকে; বদি কথন আপনার

দেব-মন্দিরে মঙ্গল শঙ্খধননি শুনিয়া থাকেন; যদি কথন কোন মহৎ লোকের আতিথ্যসংকার গ্রহণ করিয়া থাকেন; যদি কথন কাহারও জন্ত অশুনিদ্ মুছিয়া থাকেন এবং কাহারও ছঃখ দেখিয়া ছদয়ে বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন, কিংবা আপনাদের নিজের ছঃথে যদি অন্তে কখন ছঃখিত হইঃ থাকে, তবে আমার কাতরপ্রার্থনা এই যে, আমার এই ছঃথের সময় যেন আপনাদের দ্যার সঞ্চার হয়।"

রাজা। সত্য বটে, আমরাও এক দিন স্থাথের মুখ দেখিয়াছি; এখন যদিও এই অরণ্যই আমাদের বাসস্থান হইয়াছে, তথাপি একদিন আমরাও নগরে ছিলাম; দেবমনিরের মঙ্গল শঙ্থবনিও শুনিয়াছি; মহতের আতিখা-গ্রহণ করিয়াছি; পরত্ঃথকাতর ২ইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছি;—এ সকলই সত্য।—আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি. তুমি আমাদের সঙ্গে বসির আহার কর।

অর্ল্যাভো। আমার সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ আছে। নিঃস্বার্থ স্নেথে ও স্বর্গীয় আত্মত্যাগে, এই অর্ণো, সে আমার অনুসরণ করিয়াছে। এক্ষণে কুং-পিপাসায় সে মৃতপ্রায় হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। — মহাশায়, ক্ষমা কর্জন, -তাহাকে না থা ওয়াইয়া আমি বিকুমাত্রও জলগুহণ করিব না।

রাজা। তুমি এখনই তাহাকে এখানে লইয়া আইস। তোমরা যতক্ষণ না আদিবে, ততকণ আমরা কেহই আহারে প্রবৃত্হইব না।

তথন অর্ল্যাণ্ডো,—হরিণী যেমন আপন কুধার্ত শাবকটিকে খাওয়াইবার জন্ম ব্যাকুল-প্রাণে ছুটির। বার,—সেই বৃদ্ধকে আনিবার জন্ম অর্ল্যাণ্ডো-ও দেইরূপ ব্যাকুল প্রাণে ছুটিরা গেলেন এবং আদম্কে লইয়া কথিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখির। রাজ। বলিলেন, "র্দ্ধকে তোমার বাছ মণ্ট হইতে নামাও এবং তোমরা হুহ জনেহ আহার করিতে ব'দ।"

আদুদের আর কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। পান ও ভোজনের পর থেন তাহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

তার পর পরপ্ররের পরিচয়াদি হইল। রাজা, অর্ল্যাভোকে আপনার বর্ষ্থ্র বলিয়া জানিলেন, এবং অর্ল্যাভো-ও রাজার পরিচয় পাইলেন। অর্ল্যাভো মনের স্থা আদম-সমভিব্যাহারে সেই কাননে রাজার নিকট রহিলেন।

( > 0 )

গ্যানিমেড এবং আলিয়েনা ওরকে রোজালিল ও দিলিয়া,—আর্ডেন কাননের ইতন্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতেন, কোন বৃক্ষের শাখায় কেহ যেন "রোজালিল" নাম লিখিয়া রাথিয়াছে। কোথাও বা বৃহৎ তরুগাতে রোজালিলকে উদ্দেশ করিয়া, কে এক "প্রাণ্য-গাখা" খোদিত করিয়াছে। তাহারা ছই ভগিনী এ রহস্তের কিছুই বৃঝিতেন না; পরস্পর পরস্পরের ম্থ-চা ওয়াচা ওয়ি করিতেন মাতা। পরস্ক উভয়েই কিছু বিশ্বিত ও কৌতূহলাকান্ত হইতেন। কুলতঃ, এ বিজন বনে কে এমন 'প্রেমিক-পুরুষ' আদিয়াছেন, - যাহার অন্তরের অন্তরে 'রোজালিল' নাম মিবরাম গাত হইতেছে! আর কে-ই বা সে আদেশ প্রণয়ী,-—বে আপন প্রাণ-প্রেমীর নাম বৃক্ষে থথাদিত করিয়া অসাম ভালবাসার পরিচয় দিতেছে 
ভূ—'রোজালিল', 'রোজালিল'!—এ কি, তবে আর কোনে। 'রোজালিল পূ'

রাজকুমারীদয় অতিমাত্র বিশ্বিত ২ইয়া এই কথা ভাবিতেন।

ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহারা অর্ল্যাণ্ডোকে দেখিতে পাইলেন। রোজালিন্দ ইহাও দেখিলেন বে, সেই মন্ত্রযুদ্ধদিনে তিনি বে হার অর্ল্যাণ্ডোকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহা আজিও অর্ল্যাণ্ডোর কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। তথন মার তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

রাজকুমারীদ্বয় এই জুরণো অর্লাণভোকে দেখিরা যার-পর-নাই সম্ভষ্ট ইইলেন। অর্লাণভো কিন্তু রোজালিন্দকে চিনিতে পারিলেন না। সেই ক্ষককুমারের বেশে যে, রোজালিন্দ এই কাননে বাস করিতেছেন, ইহা কে বৃথিবে প

এদিকে অর্ল্যাণ্ডার হ্বনরে সেই কঞ্পামন্ত্রী সৌন্দর্য্যাধার রোজালিন্দপ্রতিমা দিবারাত্রি বিরাজ করিত। তাই তিনি একান্ত আগ্রহে, হদরের পূর্ণোছ্বাসে, বৃক্ষের দ্বকে দ্বকে প্রিত্তমার পবিত্র-নাম থোদিত করিষ্ণু, বৃক্ষের
শাখার শাখার প্রেম-গাথা-লিপি ঝুলাইয়া রাখিয়া, কথঞ্চিৎ পরিত্প্ত হইতেন।
কিন্ত ভ্রমেও কথন বৃঝিতে পারিতেন না যে, যাহা কল্পনামত্রে এত স্থ্য ও
এত আনন্দ, সেই প্রেমমন্ত্রী রোজালিন্দ, কৃষক-কুমারের বেশে তাহারই আশে
পাশে ফিরিতেছেন!

প্রেমিক-প্রেমিকার, মাঝে মাঝে এইরপ দেখা-সাক্ষাং হইত। এবং এইদেখা-সাক্ষাতের মধ্যে, ক্রমে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হইল, একট্
প্রণয়ও হইল। গ্যানিমেডের মুখখানি বড় স্থানর, কথাগুলি বড় মধুর।
গ্যানিমেডের কথা শুনিতে শুনিতে, অর্ল্যাণ্ডোর মনে হইত, যেন তিনি
রোজালিন্দের কণ্ঠস্বর শুনিতেছেন। গ্যানিমেডের মুখখানি দেখিতে দেখিতে
মনে হইত, এ যেন রোজালিন্দের সেই য়েহমাথা মুখ! কিন্তু অবয়বে ও কণ্ঠস্বরে এই সাদ্শ্র থাকিলেও, অর্ল্যাণ্ডো দেখিলেন, গ্যানিমেড্ কিছু চঞ্চল এবং
বছভাষী;—তাঁহার রোজালিন্দ তো এমন ছিল না প্

কিন্তু ইহার ভিতর 'একটু কথা মাছে। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া, বথন কেহ যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে, তথন প্রায়ই ইছা দেখা যায় বে, সে অবস্থায় দেই নবীন যবক কিছু চঞ্চল ও প্রগল্ভ হইয়াছে। গ্যানিমেড্ও নাকি আজ দেইরূপ নব-য়ুবক সাজিয়াছেন, তাই সাধ করিয়া তিনি এই প্রগল্ভতা ও চঞ্চলতা অভ্যাস করিয়াছেন। এবং অভ্যাসগুণে এনন একটু বাচালতা তিনি শিথিয়াছেন বে, ভালোয়-মন্দে মিশিয়া সেটুকু বড় মধুর লাগিত। সকল ব্যাপার ব্রিয়াও রোজালিন্দ একদিন অর্ল্যাণ্ডোকে বলিলেন,—"দেখ, অর্ল্যাণ্ডো, আমরা এতদিন এই বনে আছি,—কহে কোন সন্ধান রাখিনা,—কিন্তু বোধ হয়, কোন এক "নুতন প্রেমিক" এই কাননে আসিয়াছে। দেখ, সেই প্রেমিক এই ছোট ছোট গাছগুলিতে "রোজালিন্দ" নাম থোদিত করিয়া গাছগুলি একেবারে নঠ করিয়া কেলিয়াছে। আবার রোজালিন্দের সৌন্দর্য্য বিষয়ে কতই কবিত। লিগিয়া গাছের ডালে ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! না জানি, এ রোজালিন্দ, কে? খাদ এই প্রেমিককে কখন দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার এই প্রণর-ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দেই।"

অর্ল্যাণ্ডো সরল মনে সমস্তই স্বীকার করিলেন। স্বীকার করিলেন থে, তিনিই সেই প্রণয়ী, —রোজালিন্দের জন্ম তিনি উন্মন্তপ্রায়;—তাই হৃদরের উদাম প্রেম-পিপাদা মিটাইবার উদ্দেশে, অনস্থোপারে, বৃক্ষে বৃক্ষে রোজালিন্দ নাম থোদিত করিয়া রাথিয়াছেন।—অর্ল্যাণ্ডো আবেগভরে কহিলেন, "ভাই ক্ষক-কুমার! বলো, বলো, — কি করিলে জামার এ প্রণয় ব্যাধির উপশম হইতে পারে?"

গ্যানিষেড। তুমি প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে এসো। আমি তোমার রোজালিন্দ হইব। তুমি আমাকে তোমার রোজালিন্দ মনে করিবে এবং তাঁহার সহিত যেরপ আলাপ করিতে. আমার সহিতও সেইরপ করিবে। আমিও সেই আরাধ্যা প্রেমিকার স্থায়, কথন হাস্তে ও আনন্দে তোমায় মাতাইয়া তুলিব,—আর কথন বা বিরক্তি-ক্রকুটী-ভঙ্গীতে তোমার আশাভরা জ্বারে নিরাশার তরঙ্গ উঠাইব। কথন বা আমার নিকট তুমি বসিয়া থাকিবে,- একটিমাত্র কথা শুনিবার জন্ম আগ্রহপ্রকাশ করিবে,- আমি তাহা ব্রিয়াও অব্জ্লা করিয়া একটা মিথ্যা কায়ে বাস্ত হইব:—আবার তুমি কাছে না আসিলে হয়ত অভিমান করিব এবং আসিলে হয়ত বা বিরক্তি-ভাব দেখাইব,—তাহাতে তুমি অঞ্জলে অভিষিক্ত হইবে: তথন আমি হাসিমুখে তোমায় ক্ষমা করিব! আবার কথন বা চর্জ্য অভিমানে অশুজ্ঞে বক ভাসাইয়া তোমায় বুঝাইব,—'এ জগতের সকল ব্রুণা আমি মর্মে মুখে মন্ত্র করিতেছি ;--সংসারের কোন স্থ আমার ভাগ্যে মিলিল না !'-এইরপ নব-যুবতীর প্রেন বৈচিনোর নৃতন ভঙ্গী দেখিয়া, ভূমি আপনার প্রেমে মাপনি লজ্জিত হইবে, আরু সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রণয়-বাাধিরও উপশ্ন হইবে।"

় গ্যানিমেডের এই প্রণয়-ব্যাধির চিকিৎসা-প্রণালী,— সর্ল্যাণ্ডোর সমীচীন বলিয়া বোধ হইল ন। তুথাপি, এ এক ন্তন সামোদ ভাবিয়া, তিনি গ্যানি-মেডের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

( 22 )

গ্যানিমেডের পরামর্শমত, অর্ল্যাণ্ডো প্রতিদিন গ্যানিমেডের নিকট মাদিতেন। অবশ্য, তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই বে, এই গ্যানিমেডই তাহার রোজালিল। তথাপি তাহাকেই রোজালিল ভাবিয়া, ফদ্বের সকল ভাব প্রকাশ করিয়া, সময় সময় তিনি য়থেই আনল পাইতেন। আর বলা বাছল্য য়ে, গ্যানিমেড ওরফে রোজালিল,—তাহাতে প্রকৃতই প্রচুর আনল লাভ করিতেন। কারণ তিনি জানিতেন, অর্ল্যাণ্ডো যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহা তাঁহার হৃদয়েরই কথা এবং সে সকলি রোজালিলকেই উদ্দেশ করিয়া।

এই ভাবেই প্রেমিক প্রেমিকার দিন কাটিতে লাগিল। আলিয়েনা ওরফে দিলিয়া, ভগিনীকে এইরপে স্থা হইতে দেখিয়া, একদিনও ভগিনীকে মনে চরিয়া দেন নাই য়ে, নির্কাসিত রাজার সহিত শিশুই সাক্ষাৎ করিতে হইবে। াজা কাননের কোন্ অংশে আছেন, তাহা অর্ল্যাণ্ডোর নিকট তাঁহারং ছনিয়াছিলেন। অধিকন্ত, একদিন পিতার সহিত, রোজালিন্দের সাক্ষাৎও ইয়াছিল। কিন্তু যুবক-বেশে আপন কন্তাকে, রাজা চিনিতে পারেন নাই;—কছু কথাবার্তার পর তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মাত্র। চভুরা রাজালিন্দ উত্তর দিয়াছিলেন.—"আপনি য়ে বংশসম্ভূত. আমিও সেই বংশে দ্মগ্রহণ করিয়াছি।"

এই উত্তরে রাজা হাস্তসংবরণ করিতে পারেন নাই। কেন না, তিনি ভ ্ঝিতে পারেন নাই যে, এই ছল্পবেশা কৃষক-কুমারই তাহার প্রাণাধিকা তনমা। রাজালিন্দও পিতাকে প্রফল্ল দেখিয়া আর বেশা কিছু বলেন নাই।—কিছুদিন ধরে আপনার প্রকৃত পরিচয় দিবেন, এইরূপ হির করিয়াছিলেন।

### ( 52 )

একদিন প্রাতে, যথন অর্ল্যাণ্ডো গ্যানিমেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ।।ইতেছিলেন, দেখিলেন, পথে এক ব্যক্তি নিজাভিত্ত চইয়া আছে, এবং একটা সর্প তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অর্ল্যাণ্ডোকে আসিতে দেখিয়া, সেই সর্প বন-মধ্যে লুকাইল। অর্ল্যাণ্ডো নিকটে গিয়া দেখিলেন, একটা সিংহী মৃত্তিকার উপর থাবা গাড়িয়া বসিয়া, বিড়ালের আয় তীক্ষ ও লোলুপ দৃষ্টিতে সেই নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। কারণ, মৃত বা নিদ্রিত ব্যক্তিকে সিংহ বা সিংহী কথন আক্রমণ করে না। অর্ল্যাণ্ডো মেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই, ঐ নিদ্রিত ব্যক্তিকে সর্প এবং সিংহীর গ্রাম হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যথন অর্ল্যাণ্ডো দেখিলেন, সে নিদ্রিত ব্যক্তি অপর কেহ নহে, তাঁহার সেই পাপিষ্ঠ ত্রাতা অলিভার,—বে গুণধর ভাই তাঁহাকে কৌশলে মল্লের দ্বারা নিহত করিতে ও আগুনে পোড়াইয়া মারিতে কৃতসক্ষ হইয়াছিল,—সেই গুণধর ভাই অলিভার,—তথন অর্ল্যাণ্ডোর একবার মনে হইল—"এই কুম্বার্ড সিংহীর মূথে ইহাকে ফেলিয়া

রাখিয়াই চলিয়া যাই।" কিন্তু পরক্ষণেই স্বাভাবিক প্রাভ্নেস্থ এবং বিবেক-বৃদ্ধি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। অবিলম্বে তিনি কোষ হইতে অসি নিদ্ধাসিত করিয়া সিংহীকে আক্রমণ ও সংহার করিলেন। কিন্তু সেই মহাবিক্রমশালিনী সিংহীর,—নথর ও দস্তাঘাতে, অর্ল্যাণ্ডো ক্ষতবিক্ষত হইলেন।



অব্ল্যাণ্ডো যথন সিংহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন, দেই সময়ে অলিভারের নিদাভঙ্গ হইল। অলিভার দেখিলেন, যে ভায়ের প্রতি তিনি আজীবন নিষ্ঠুর

ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যাহার প্রাণবিনাশ জন্মই সম্প্রতি তিনি এই আর্ডেন-কাননে উপস্থিত হইয়াছেন,—সেই ভাই, আজ সিংহীর গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিল !—কি আশ্বর্যা! আপনার প্রাণের জন্মও তাহার এতটুকু মমতা হয় নাই! অলিভার অনুতাপে ও লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। অর্ল্যাণ্ডে। জ্যেঠের মনের ভাব ব্রিয়া, তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন, এবং সেই হইতেই পরস্পর সৌহার্দ-সেহে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মঙ্গলাকাক্ষী হইলেন।

সিংহীর আক্রমণে অর্ল্যাওোর শরীর হইতে বছপরিমাণে শোণিত নির্গত হওয়ায়, অর্ল্যাওো অবসয় হইয়া পড়িলেন। গ্যানিমেডের সহিত সাক্ষাং করিতে বাওয়া তাঁহার মার হইল না। তথন অলিভারকে সকল কথা ব্রাইয়া দিয়া অর্ল্যাওে বলিলেন, "ভূমি এথনি গিয়া গ্যানিমেড্কে আমার এই অবস্থার কথা জানাও।"

অলিভার, ল্রাভার কথামত সেই নির্দিষ্ট কুটারে আসিয়া, গ্যানিমেড্ এবং আলিয়েনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং অর্ল্যাণ্ডোর সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন। তারপর তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া অন্তপ্ত-হৃদয়ে কহিলেন, "আমি অর্ল্যাণ্ডোর সেই পাপিষ্ঠ ল্রাভা অলিভার। আমি অর্ল্যাণ্ডোকে শত প্রকার অত্যাচারে কট্ট দিয়াছি। অধিক কি, তাহাকে প্রাণে মারিবার জন্তই এতদূর পর্যান্ত আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি যে, কিন্ধপ অন্তন্ত, তাহা সেই অন্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন। যাই হোক্, ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে আমাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং আশা করি, এ প্রীতি চিরদিন থাকিবে।"

যে ভাবে অলিভার আপনার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা ব্যক্ত করিলেন, এবং সেই ভাব-অভিব্যক্তিতে তাঁচার যে অকৃত্রিম স্নেহ ও গভীর ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহাতে আলিয়েনা, অলিভারকে মনে মনে ভালবাসিলেন। এবং অলিভারও, আপনার ছঃথে এই অপরিচিতা কুমারীকে ছঃথিত হইতে দেখিয়া. কুমারীকে ভাল বাসিলেন। প্রেম বখন এইরপ চুপি চুপি ছইজনের হৃদয়ে আসিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন করিল, তখন গ্যানিমেড অর্ল্যাওোর ছ্র্দশার কথা ভাবিতে ভাবিতে ম্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গ্যানিমেডের পক্ষে সেটা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই। কেবল আলিয়েনাই তাহা বৃঝিল। আলিয়েনার বত্নে গ্যানিমেডের সেই মৃচ্ছা ভঙ্গ হইল।

মৃচ্ছা হইতে উঠিয়া চতুরা রোজালিক অলিভারকে বলিলেন,—"আপনি দেখিলেন, আপনার ভ্রাতার বিপদের কথা শুনিয়া আমি কেমন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম! আপনার ভ্রাতাকে অতি অবগু এ কথা বলিবেন। তাঁহার প্রণয়িনী রোজালিকও এ কথা শুনিলে ঠিক এইরূপ হইতেন।"

কিন্তু অলিভার দেখিলেন এবং বুঝিলেন,—এ মৃচ্ছা ক্রতিম নহে। সে মৃণচ্ছবি এখনও মান; সে স্থানর গওছল এখনও পাংশুবর্ণ।—তিনিও চতুরতার সহিত বলিলেন, "বখন আপনি এমন স্থানর অনুকরণ করিতে পারেন, তখন আপনি পুরুষেরই অনুকরণ করিবেন।"

চতুরতা রোজালিক পাল্ট জবাব দিলেন, - অমিও তাহাই করি। নহিলে স্বাংশে আমাকে ঠিক স্ত্রীলোকের মত দেখিতে পাইতেন।''

অলিভারের বিদ্যা-বৃদ্ধি আরু খাটিল না।

### ( 50)

দেই কুটার হইতে ফিরিতে, অলিভারের অবগ্রন্থ কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। বথাসময়ে অধ্ল্যাণ্ডোর নিকট আসিয়া তিনি সকল কথাই বলিলেন। তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া গাানিমেড কেমন মৃচ্ছিত হইয়া ছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিলেন; তার পর আলিরেনার প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা জন্মিয়াছে এবং দে কুমারীও যে, দে ভালবাসা উপেক্ষা করেন নাই, তাহাও বলিলেন। আলিরেনার কথা বলিতে বলিতে, অলিভার হৃদর উন্মুক্ত করিয়া কৃহিতে লাগিলেন,—"আমি মনে করিয়াছি, আলিরেনাকে লইয়া এই স্থানে মেষপালকের স্থায় অবস্থিতি করিব; আর তুমি ভাই গৃহে গিয়া সকল বিষয়বিত্ব লইয়া স্কথে দিন্যাপন করিবে;—যদি ইহাতেও আমার মহাপাপের কথিঞ্ছৎ প্রায়াক্তিত্ব হয়।"

অর্ল্যাণ্ডো, ভ্রাতার এই কথায় আপত্তি করিলেন। পরে বলিলেন, "যদি বগার্থই তুমি আলিয়েনাকে ভালবাসিয়া থাকো, তবে এ বিবাহে আমি সম্পূর্ণ অন্থাদন করি। কল্যই তোমরা বিবাহ করে। আমি,—রাজা ও তাঁহার সমাত্যবর্গকে নিমন্থণ করিয়া আসিব। তুমি যাও,—আলিয়েনাকে তোমার

অভিলাষ জানাইয়া তাঁহাকে সন্মত করাও। এখন তিনি কুটারে একাকিনী
আছেন; ঐ দেখ না, তাঁহার লাতা গ্যানিমেড এই দিকেই আসিতেছেন।"

বস্ততঃ সেই সময় গ্যানিমেড অর্ল্যাণ্ডোকে দেখিবার জন্ম আসিতেছিলেন। অলিভার স্থ্যোগ বৃঝিয়া, আলিয়েনার নিকট গেলেন। গ্যানিমেড্ আসিয়া মানমুথে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অর্ল্যাণ্ডো, তুমি এখন কেমন আছ ?"

অর্ল্যাণ্ডো বলিলেন, "সিংহার আক্রমণ তত সাংঘাতিক হয় নাই,— স্ত্রাং ভয়ের কোন কারণ নাই।"

শুনিরা গ্যানিমেড্ কিছু আশ্বত হইলেন। তার পর, উভরে অলিভার ও আলিরেনার ভালবাস। ও বিবাহ-প্রদক্ষ উত্থাপিত করিয়া, সেই বিধয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে অর্ল্যাণ্ডে। আপন অন্তর-বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"হার, আমার ভাগের এনন দিন কি হইবে থে, রোজালিককে পাইয়া, আমিও একদিন এমনি স্থা হইব ?"

অর্লাডোর এই আন্তরিক কামনা বুঝিরা গাানিসেড বলিলেন, — "তুমি মুথে যাহা বলিতেছ, তাহা যদি তোমার যথাপ অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে আমি কলাই তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি।—আমি এই কানন ইইতেই রোজালিদকে স্থানীরে বাহির করিতে পারি, এবং ধাহাতে তিনি তোমাকে বিবাহ করেন. সে ভারও গ্রহণ করিতে পারি।"

গ্যানিমেড নিজে রোজালিক, স্কতরাং রোজালিককে সে তানে উপ্তিত করায় আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো কহিলেন, "ইং। নিতান্তই অসম্ভব! -রোজালিক কলাই কিরুপে এখানে আসিবেন ?"

উত্তরে গ্যানিমেড বলিলেন বে, তিনি কিছু ঐক্তর্জালিক বিভা অবগত আছেন, সেই বিভা প্রভাবে এই অসম্ভব ব্যাপার সংঘটন করিতে পারিবেন!

প্রণায়-বিমুগ্ধ অর্ল্যাণ্ডো অবিখাসের সহিত বিশ্বাস মিশাইয়া, অতি-বড় আশায়, আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু গ্যানিমেড,—ভূমি যাহা বলি তেছ, ইহা কি নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে? ভূমি প্রলাপ উক্তি করিতেছ না তো?"

গ্যানিমেড। আমি বাহা বলিলান, তাহা সত্যই বলিলাম। যদি তুমি তাঁহাকে বথাৰ্থ ভালবাস, তবে নিশ্চয়ই কল্য তাহাকে পাইবে। অতএব ভূমি বরের

যোগ্য বেশ-ভূষায় কণ্য সেই রাজার নিকট উপস্থিত থাকিও, এবং রাজা ও তাহার বন্ধুবর্গকে তোমার বিবাহের নিমন্ত্রণ করিও।

#### ( 58 )

ব্ধাসময়ে অর্ল্যাণ্ডো ও অলিভার এবং গ্যানিমেড্ও আলিয়েনা,—সেই নির্বাসিত রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাদের সকল কথা শুনিলেন। নির্বাসিত রাজা এতদিন পরে যে, তাঁহার কন্তারত্বকে দেখিতে পাইবেন, ইহা তাঁহার একান্ত আনন্দের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। উপস্থিত একটি পাত্রী, অথচ চইটি বর;—তাঁহার। বুঝিলেন, গ্যানিমেড্ প্রণয়ন্ত্র অর্ল্যাণ্ডোর সহিত কি এক চাতুরী চালিতেছেন। কিন্তু গ্যানিমেড্ গখন দৃঢ়ভার সহিত রাজাকে বলিলেন যে, এ সমন্তই সত্যা, তখন রাজা কিছু বিশ্বয়ের সহিত অর্ল্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্যানিমেড্ গাহা বলিতেছেন, তাহা তবে প্রকৃত কথা পু আমি কিন্তু ইহার কিছুই বৃঝিতে পারিতেছি না। রোজালিন কেমন করিয়া এখানে উপস্থিত হইবে পু"

অর্লাাণ্ডো কি উত্তর করিবেন, -- ভাবিয়া পাইলেন না।

তথন গানিমেড্ রাজাকে পুনরায় বলিলেন, ''আপনার ক্সাকে যদি এখানে উপস্তিত করিতে,পারি, তাহা স্ইলে কি আপনি অর্ল্যাঙোর সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে নিশ্চয়ই সমত হইবেন ''

রাজা। নিশ্চয়ই। যদি দেই দঙ্গে আমায় আরও কিছু দিতে হয়, তাখাও দিতে প্রস্তুত আছি।

গ্যানিমেড্ অর্ল্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--"তোমার আর কি কথা আছে বলো ?—রোজালিন্দকে আনিয়া দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিবাহ করিতে সন্মত আছ ?"

অর্ল্যাণ্ডো। যদি দৈবক্রমে আমি সম্গ্র পৃথিবীরও অধীশ্বর হই, ভাহা হইলেও রোজালিন ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না!

সকলেই অতি বিশ্বর ও কৌতৃহলের সহিত এই বিষয়ের আলো-চনায় রভ হইলেন।

### ( :0)

তথন গ্যানিমেড্ ও আলিয়েনা সেয়ান হইতে প্রস্থান করিলেন। গ্যানিমেড্ পুরুবের পরিচ্ছদ দ্রে কেলিয়া আপনার সেই কমনীয়া রমণীমূর্ট্টি ধারণ করিলেন। আলিয়েনাও কৃষক-কুমারীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া, স্থলর সাজে দক্ষিত হইয়া, পুনর্বার দেই রাজ-নন্দিনী দিলিয়া হইলেন। মধুর সাজে দক্ষিত হইয়া রোজালিক ও দিলিয়া, —ঢ়ই ভগিনীতে রাজার সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। খাহারা ভাবিতেছিলেন,—"না জানি এ বিবাহ কি-এক কোতৃককর অভিনয়ে পয়্যবিদত হইবে," তাঁহার। দেরপ ভাবিবার ঝার অবসর পাইলেন না। রাজকুমারীদয়কে তথার উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সকলেরই বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। রোজালিক পিতার চরণে প্রণতা হইয়া তাঁহার আশীকাদ ভিকা করিলেন। তথন ইজ্লালের কথা কাহারও আর মনে উঠিল না।—কারণ, রোজালিক সকলের সমকে, পিত্ব্য-কতৃক আপন নির্বাদন-সুভান্থ আদেরাপান্ধ বর্ণন করিলেন।

রাজা কন্তাকে বিবাহের সন্মতি দিয়া আপন অস্পাকার পূর্ণ করিলেন।
যথাসময়ে অর্ল্যাণ্ডো ও রোজালিন্দ এবং অলিভার ও সিলিয়া,—পরম্পরের
পরিণয়সত্রে আবদ্ধ হইরা, স্ব স্ব মনোরথ পূণ করিলেন। সেই অরণ্যের
মধ্যে সেই শুভ কার্যা যদিও সমারোহের সাহত সম্পন্ধ হয় নাই, তথাপি
এমন আনন্দ-উল্লাসে, এবং শান্তি ও পবিত্রতার সন্থিত, অতি অল্প বিবাহই
হয়া থাকে। যথন সেই স্থাতিল তক্ষভারায় বিসিয়া, নবদম্পতীর সহিত
সমবেত ভদ্রমণ্ডলী রহস্তালাপ সহকারে বস্তুকল ও মৃগমাংস পরিত্রপ্রির সহিত
ভোজন করিতেছিলেন, তথন এই আনন্দের অসম্পূর্ণতা কিছু থাকিবে না
বলিয়াই যেন, সহসা এক দৃত সেধানে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাসিত রাজাকে
নিবেদন করিল,—"মহারাজ! আপনার ভাতা আপনার অপহত রাজ্য আপনাকেই প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।"

সহসা ফ্রেডারিকের এরপ পরিবর্ত্তন কিরুপে হইল,—এমন উদার ধর্ম-ভাব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার কিরুপে আসিল, এখন সেই কথা বলিয়াই আমরা আধ্যায়িকা শেষ করিব। ( ১৬ )

রাজ-ভ্রাতা ফ্রেডারিক যথন শুনিলেন যে, নির্বাসিতা রোজালিন্দের সহিত তাঁহার ক্সা সিলিয়াও পলায়ন করিয়াছে, তথন জিনি ভাবিয়া দেখিলেন, এক এক করিয়া দিন দিন এমন শত শত লোক সেই আর্ডেন-কাননে



নির্দাদিত রাজার নিকট উপস্থিত হইতেছে। স্থতরাং তাঁহার বড়ই ক্রোধ ইইল। তিনি সেই সকল লোককে এবং নির্দাদিত রাজাকে প্রাণে মারিবার জন্ম, ব্যাসময়ে একদল সৈত্য সমভিব্যাহারে আর্ডেন-কাননে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বিধির বিধানে, সহসা এক অভাবনীর ঘটনায়, এত দিনে তাঁহার সকল হরভিসদ্ধি দূর হইল।

দৈশ্য-সামন্ত লইয়া সুম্বারোহণে ফ্রেডারিক যথন কানন-বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, তথন কোথা হইতে অকমাৎ এক তেজোপুঞ্জ-কলেবর ধর্মপ্রপাণ তপস্বী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্মের কি বিচিত্র মহিমা!— সেই সাধু তপস্বীর মুখনিঃস্থত হই চারি কথাতেই, ফ্রেডারিকের অন্তর সম্পূর্ণ পরিবহিত হইল। ফ্রেডারিক বিশেষ অন্তপ্রহল্যে ধর্ম-চিস্তার ও ভগবৎ-উপাসনার, জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে মনঃস্থ করিলেন। তংক্ষণাৎ তিনি এক দ্তকে অগ্রজের নিকট প্রেরণ করিয়া আপনার এই সাধু সঙ্গল জ্ঞাপন করিলেন, এবং অগ্রজ-সমভিব্যাহারী সেই সদাশ্য অমাত্যগণের বিনয় সম্পত্তি ফ্রিরাইয়া দিবেন,—ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন।

এই শুভসংবাদ,—সেই শুভ পরিণয়োৎসব-কালে বিশেষ আনন্দকর হইল।
আর সিলিয়া,—বদিও তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকার-স্বন্ধ হইতে বঞ্চিত হইলেন.
তথাপি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত যে অপহ্নত-রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন এবং
ভগিনী রোজালিন্দ যে অশেষ স্থাথ স্থা হইলেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দের
আর সীমা রহিল না। এমনই তাঁহার উদার অন্তর ও অকপট স্নেহ যে, এক
দিনের জন্মও রোজালিন্দের প্রতি তাঁহার কোনরূপ দেষ বা হিংসা হয় নাই।

নির্বাসিত রাজা রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া,—নাহার বাহা প্রাপ্য, সকলকে তাহা স্থাব্যরূপে প্রদান করিলেন, এবং যথাকর্ত্তবঁ পালন করিয়া স্থ্যে ও শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এপন সঙ্গদন্ন পাঠক-পাঠিকা, এই আখ্যান্ত্রিকাটিকে যে ভাবে ইচ্ছা, এই ক্রিতে পারেন।





# কিং জন।

# THE LIFE AND DEATH OF KING JOHN. )

জন্ ই॰লভের রাজা. এলিনোর রাজমাতা। চাটেলন্ নামে ফ্রাঙ্গেব রাজ-দূতের সহিত, মাতা-পুজের এইভাবে কণোপকথন হইতেছিল।

জন্জিজ্ঞাসা করিলেন,

"চাাটিলন, ফ্রান্স আমাদের সহিত কি করিতে চান ?"

চ্যাটিলন্ সসন্ত্রমে উত্তর করিলেন.—"মহারাজ, আমার অপরাধ লইবেন না,—ক্রান্সরাজ আপনাকে ইংলণ্ডের অধীখন বলিয়া মানিতেই প্রস্তুত নন,— আপনাকে তিনি "ঝঁটা রাজা" বলিয়াই উল্লেখ করেন।"

এলিনোর সবিশ্বয়ে, ঈষ্ৎ ক্রোধবাঞ্জকশ্বরে কহিলেন.—"কি, 'ঝুঁটা শাজা।'——"

জন্জননীকে বাধা দিয়া কহিলেন,— "একটু বৈঘা ধরুন মা!---দূতকে সকল কথা বলিতে দিন।"

চ্যাটিলন্ পুনরায় কহিলেন,—"ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ্ বলেন, ইংলণ্ডের রাজ-দিংহাসনে আপনার কোন অধিকার নাই,—ইহা আপনার লাভূপ্ত এবং গাহার ভাগিনেয়,—মৃত জেফ্রির প্রিয়পুক্ত আর্থার প্লান্টাজেনেটেরই প্রাপ্ত, —আপনি অন্তায়রূপে তাঁহার স্বত্ত অধিকার করিয়াছেন। তাই এখন আমার প্রভূ ফ্রান্সরাজের বক্তব্য এই যে, আপনি নির্কিবাদে আয়ল্ভ, পাইক্টিয়াস, আন্জু, টুরেন্, এন্, এই সকল দেশ আপনার ভ্রাতৃষ্পুত্রকে ছাড়িয়া দিন, এবং তাঁহাকেই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করুন।"

थीतशञ्चीतत्रात कन् উखत नित्नन,—"यनि चामि ठांत कथा तका ना कति, তাহা হইলে कि হইবে ?".

চ্যাটিলন্। সারা দেশ ব্যাপিয়া ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, এবং স্মার্থার তাঁহার স্থায় স্বত্বে স্বত্বান হইবেন।

জন্। কি, এতদুর ! তবে তাই হোক্,— তোমার প্রভুকে বলিও, তাঁহার অভিপ্রায়-অনুযায়ী কার্য্যই হইবে,— অচিরাং নররক্তে বৃহস্করা প্লাবিত হইবে! বাও,—বিহ্যালাভিতে তুমি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করে।। তোমার প্রছাছবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার কামানেরও গভীর বছ্র-নিনাদ শুনিতে পাইবে।

তার পর ইংলও-রাজ, পেম্রোক্ নামে এক সভাসদকে অনুমতি দিলেন,"দূতের সহিত যেন সন্থাবহার কর। হয়, ইহাঁকে নির্কিলে জ্ঞান্সে প্রছিবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

সভাসদ রাজ-আজ্ঞা শিরোধাগ্য করিয়া, দূতকে লটয়া প্রস্থান করিলেন।

তখন রাজ-মাতা এলিনোর পুলকে কহিলেন,—"কেমন বংস! আমি তোমায় বরাবর বলিয়া আসি নাই বে, জুটা কন্টান্স তোমার লাজজায়া,— ইহা লইয়া ফ্রান্সকে উত্তেজিত করিবে ?—এবং বতদিন না তার মনোরথ পূণ হয়, ততদিন দে, সমস্ত পৃথিবী তোলপাড় করিবে ? দেখ, এখন আমার সেই কথা ফলিল কি না! ব্ঝিলাম, এই সর্ক্রাশার কূট কৌশলে, ইংলভের ও ফ্রান্সের বহু প্রাণ অকালে গত হইবে '

জন্বলিলেন, "কিন্তু মা, আমাদের এতদিনের অধিকারট সম্পূণরূপে আমঃ দের স্বস্থাব্যস্ত করিবে।"

মাতা উত্তর দিলেন, -"হাঁ, সত্ব জোরের সহিত সাব্যস্ত হইবে বটে, কিন্দ্র সত্য কথা বলিতে কি, কাজটা ধন্মসঙ্গত হইবে না। ইহা বাছা, আমিও বেমন জানি, তুমিও তেমনি জানো।—তবে, তা বলিয়া সেই চন্তার গুরভিসন্ধি কিছুতেই সিদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না।-না, নিশ্চয়ই না।" ( २ )

নাতাপুত্রে এইরপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় নগরের "সেরিফ" বা মণ্ডল আসিরা,রাজাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন করিয়া, জনৈক সভাসদের কানে কানে কি বলিল। সভাসদ, রাজাকে সেরিফের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ব্লিলেন,—"মহারাজ! একটা অন্তুত বিচার উপস্থিত। নগরের তুইটা লোক বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজদারে আসিয়াছে। যদি অনুমতি হয়, লোক তুটাকে এথানে আনমন করি।"

রাজ। সম্বতি প্রদান করিলেন। সেরিফ সেই বিচার-প্রাথী লোক হুইটিকে লইয়া পুনরায় রাজসভায় আসিল। ইহাদের মধ্যে একজন জারজ-সস্তান, অক্সজন প্রকৃত পিতার পুত্র।

রাজা জিজ্ঞাস। করিলেন, "তোনরা কে, এবং কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ গু"

তাহাদের মধ্যে যে জারজ, দে বলিল, "মহারাজ, আনি আপনার একজন অহণত প্রজা,—নারদান্টন্-সায়ারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং বিবেচনা করি, রবাট ফ্যাল্কন্রিজের আমি জ্যেন্ত পুত্র। পিতা,—মৃতরাজা প্রথম রিচার্ডের একজন সেনানী ছিলেন এবং যুদ্ধে প্রাণ্ত্যাগ করিয়াছেন।"

রাজ। দিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাদা করিলেন,—"আর তুমি কে ?"

সে বলিল, "আমিও উক্ত ফ্যাল্কন্বিজের পুত্র এবং তদীয় উত্তরাধিকারী।" রাজা। প্রথম ব্যক্তি জার্ছ, আর তুমি উত্তরাধিকারী,—এ কিরূপ ?——
তবে তোমর। এক মারের সস্তান নও ?

প্রথম ব্যক্তি। না মহারাজ, এক মান্নের সস্তান, হহা স্থানিশ্চত; এব° বোধ করি, এক পিতারও বটে। একথা বলিবার হেতু এই, প্রকৃত জন্মদাতা কে, তাহা মাতাই বলিতে পারেন।

রাজমাতা কুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"হতভাগ্য, এথান হইতে দূর হু,—মুথে একটু আট্কাইল না ? মায়ের চরিত্রে দলেহ করিয়া তাঁহার সন্মান নও করিলি ?—ছি ছি ! কি লজ্জা,—কি ম্বণা !"

প্রথম ব্যক্তি। আব্যাং আমি মাথের সন্ধান নষ্ট করিলাম ? আজে না, গানর। আমার কোন অপ্রাধ নাই। আমার এই ভাই যত নটের গোড়া। বার্ষিক পাঁচশত পাউণ্ডের লোভে ইনিই মাতার সম্রমের লাঘব করিতেছেন !- . হায়! ঈশ্বর আমার মা'য়ের সম্মান এবং জমির স্বস্থ রক্ষা করুন!

রাজা। কোথাকার একটা নীরেট মূর্থ!—কনিষ্ঠ হইয়াও ঐ বাঞ্চি, জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারীত্বের দাবী করিতেছে ?

প্রথম ব্যক্তি। আজে ই। মহারাজ ! কেন যে করিতেছে, তাহ। ঞূ জানে। আমি জানি শুধু ঐ জমিটুকু। তবে একবার আমি শুনিরাছি, ভারা আমার জন্মস্তান্ত লইরা লোকের সহিত একটু কানাকানি করিরাছিলেন। তবে মহারাজ, বলিতে কি, রবাট ফ্যাল্কন্বিজের মত চেহার। আমার হয় নাই,—ভারারই তাহা কতকটা হইরাছে; -অবশু সেঁজন্য আমি ঈশ্রকে ধন্তবাদ করি!

রাজা। কি কর্মের ভোগ! কোথাকার একটা বদ্ধ পাগল আদিয়: জুটিল!

রাজমাতা। (পুল্রের প্রতি) দেখিতেছ না, এই লোকটার মথের আকৃতি আমার প্রিরপুল,—তোমার অগ্রজ রিচার্ডের মত ? সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেই গঠন, সেই কণ্ঠস্বর,—কেমন, এ সব তুমি লক্ষ্য করিতেছ না ?

রাজা। ইা, আমি উত্তমরূপই লক্ষ্য করিয়াছি, এবং ইহাকে অবিকল ভ্রাতা রিচার্ডের মতই দেখিতেছি।—এখন তুমি তোমার ভারের বিরুদ্ধে আর কি বলিতে চাও ১

প্রথম ব্যক্তি। ভাই সামার পিতার মুখের ছাঁচ পাইরাছেন এব সেই মর্দেক ছাঁচেই সামার জমিরও দাবী করিতেছেন, সে অন্ধ্রাটের মূল্য —বছর-স্থালিরানা পাচ হাজার টাকা।

এবার দিতীয় ব্যক্তি বলিল, "ধ্যাবতার! পিত৷ ন্থন জীবিত ছিলেন, তথন আপনার ভ্রাতা তাঁহাকে অনেক কান্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।——"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তাহাতে কিছু যায়-আসে না। তোমার এখন এই কথা বলা দরকার যে, তিনি আমার মাকে কোন্ কার্যো নিয়োজিত করিয়া। ছিলেন।"

এবার দিতীয় ব্যক্তি স্পষ্টবাকো ভাইকে জারজ প্রতিপন্ন করিল। বলিল, ব্যন তাহাদের বাপ রাজকার্টো সেই স্থান জার্মাণতে যায়, এবং তথায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে, দেই সময়ে উহার জন্ম হয়। একথা অনেকেই জানে। তাহার বাপ মৃত্যুকালে স্পষ্টই ইহা বলিয়া গিয়াছে, এবং দেইজন্ম জমি-জমা সকলই তাহাকে দিয়া গিয়াছে। স্ক্তরাং ধর্মসঙ্গত এবং আইনসঙ্গত,—দেই-ই পিতৃবিভবের উত্তরাধিকারী।

রাজা, সৈ কথা গ্রাহ্ম করিলেন না। তিনি নানারপ যুক্তি দারা প্রতিপন্ন করিলেন, প্রথম ব্যক্তি কিছুতেই পিতৃ-সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতে পারেনা।

তাহাতে সেহ সভার মাঝে বিচারাণী ছই ভারের মধ্যে ঘোর বাক্-বিত্ত। হইবার উপক্রম হইল। গতিক দেবিয়া রাজমাতা প্রথম বাজিকে বলিলেন,-

"আছে।, আমি এক কথা বলি। তুমি মৃত রবাট-ফ্যাল্কন্ত্রিজের পুত্র পরিচয় দিয়া, তোমার ভায়ের প্রাথিত ঐ জমিটুকু লইয়া স্থা হইতে চাও, না, ইংলঙের মৃতরাজা প্রথম রিচাডের বংশধর বলিয়া আপুনাকে পরিচয় দেওয়া,—গৌরবের বিষয় মনে করো ?"

তথন প্রথম ব্যক্তি,—ভাঁড়ের মত নানা অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া, নানা আবোল-তাবোল বাজে কথা বলিয়া, প্রতিপন্ন করিল যে, রবার্ট ফ্যাল্কন্রিজের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে, দে অপমান বোধ করে।

রাজমাতা এলিনোর বলিলেন,—"সেই ভাল। আমি তোমার অবস্থা উন্নত করিয়া দিব। অতএব এই জমি তোমার ভাইকে দাও।—ভূমি একজন দৈনিক হইয়া আমাদের সঁহিত ফ্রান্সে বাইতে সন্মত আছ ?"

জারজ, রাণীর কথায় সম্মত ২ইয়। তাহার ভাইকে বলিল, "তবে তুমিই ঐ জনি লইয়া সুখী হও, —আনি একবার আপন ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখি। কিন্তু মনে রাখিও ভাই,—বছর-সালিয়ানা পাচ হাজারই পাও,আর যাই পাও,— ভোমার ঐ মুখধানার মূল্য—পাচ পাই এর অধিক হইবে না!"

রাজা জিজ্ঞাদা করিলেন,—"তোমার নাম কি ?"

জারজ। ফিলিপ। -এই নামে আমার সংগাধন আরম্ভ হর্মী;—'সার রবার্টের স্ত্রীর প্রথম সম্ভান,—ফিলিপ।'

রাজা কৌতুক করিয়া বলিলেন, "মার এখন ছোমার নাম হইল,——'শার্ রিচার্ড প্লানটাজেনেট'!"

এখন হইতে রাজ-পরিবারের নধ্যে জারজের তামাসার নাম হইল, "রিচার্ড।"

রাণী বলিলেন, "রিচার্ড, আমি তোমার ঠাকুর মা। এখন হইতে আমাকে তুমি ঠাকুর মা' বলিয়াই ডাকিও।"

সকলে চলিয়া গেলে, সেই ভাঁড়-প্রকৃতি মূথ জারজ ভারিতে লাগিল,—

"তবে আজ হইতে সতা সতাই আমি একটা বড়লোক হইলাম! আর আমার পার কে? এথন অবশ্রুই আমি একটি 'জীবন-সঙ্গিনী' করিতে পারি। বড়লোকের আদব-কারদা, চাল-চলন, চং ঢাং.—এখন আমার রীতিমত শিথিতে হইবে। কণাবার্ত্তাও কতকটা বড়লোকী ধরণের করা চাই। যদি কাহারও নাম 'জর্জ্জ' হয়, আমি তাহাকে পিটার' বলিয়া ডাকিব। কারণ, এইরকম নাম-ভূন হওয়া, হঠাং-বড়মান্থ্রীর একটা প্রণান লক্ষণ। অথচ, লোকসাধারণের কাছে পুব বিনীতভাব দেখাইতে থাকিব। —সকলে যেন মনে করে, আমি বড় বিনরী! প্রতি-কথার সকলকে সন্তুই করিতে হইবে। কেবলই মুখ-মিষ্ট কথার, তোষামোদ পুর্ণ সম্বোধনে,—আমি সকলের মন রাখিব। মুথে এমন ভাব দেখাইবে যে. যেন আমি সব জানি,—কেবল অতি-বিনীত বলিয়া. আয়েপ্রাধান্ত দেখাইতে ভালবাদি না।—এই কৌশলে অনেক বিষর অন্তের নিকট হইতে জানিয়া লইতেও পারিব। লোক-ঠকাইয়া বড় হইবার ইহা একটি সহজ উপার।"

পাগ্লা, আপন মনে এমন কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার মা সেইথানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং তাহার দিতীয় পুজের উদ্দেশে নানারপ ভর্মনা করিয়া বলিল,—"সে হতভাগা কুলাঙ্গার কোথায় পূহায়, সে আমার সম্মান ও পবিএতা, সকলই বিনত্ত করিয়াছে।"

জারজ। আমার ভাই রবার্টের কথা বলিতেছ ?—রবার্ট ফ্যাল্কন্বিজের পুত্রের কথা কহিতেছ ?

এই 'উত্তরে তাহার মা রাগিয়া চমকিত তাবে বিলল, "হতভাগা! কি বলিল,—'রবার্ট ফ্যাল্কনব্রিজের পুত্র' ?"

তথন জারজ একে একে সকল কথা বলিল। বলিল বে, তাহার ভাই রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হুইয়া, তাহার জারজহু সহকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে এবং পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছে,—ক্ষাড়ে প্রতিজ্ঞ সেও তাহাই স্বীকার করিয়াছে।

অতঃপর জারজ তাহার জননীকে তাহার প্রক্বত জন্মকথা বলিতে অনুরোধ করিল। তাহার মাও তথন মুক্তকঠে সকল কথা ব্যক্ত করিল। বলিল যে, প্রথম রিচার্ডই তাহার সতীত্ব নষ্ট করে এবং তাহারই গুরসে ফিলিপের জন্ম হয়। কিন্তু এই অধর্ম-কার্য্য এক দিনে হয় নাই, —তাহার সামী দ্যাল্কন্রিজের অনুপস্থিতিকালে, রিচার্ড তাহাকে অনেক স্তব-স্তৃতি-সম্বয়-বিনয় করিয়া এবং নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, কৌশলে, অনেকদিন পরে, এই কার্য্যে লিপ্ত করিয়াছিল।

একথা শুনিয়া জারজ তঃথিত হইল না, পরস্থ সে বে প্রথম রিচার্ডের পূল বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিবে, ইহাই সৌভাগা বলিয়া মানিল। কারণ রিচার্ড কেবলই থে ইংলণ্ডের রাজাসন অলক্ষত করিয়াছিলেন, ভাহানয়,—প্রকৃত একজন বীরপুরুষ বলিয়া তিনি সর্বাত্ত ইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য বীরত্বের সহিত তাহার এক সিংহ-শিকারের গরও আছে। এমন সন্ত্রাস্ত বীরপুরুষের পূল বলিয়া, লোকের নিকট আপন পরিচয় দিতে পাইবে ভাবিয়া, জারজ আহ্লাদে আটখানা হইল। এমন কি, হতভাগ্য, অবশেষে আপনার জননীকে, তাহার পূর্বপুরুষদিগের,— অর্থাৎ প্ল্যান্টাজেনেট-বংশাবলীর প্রতিকৃতি দেখাইবার জন্ম লইয়া গেল।

(0)

ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ্ও নিশ্চিম্ন ছিলেন না। ইংল ও-রাজ জনের নিকট হঠতে দ্ত ফিরিয়া আসিয়া কি বলে, তিনি কেবল সেই সংবাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সৈত্য-সামস্ত, নদ্ধোপকরণ,—সকলই প্রস্তুত। অন্তিয়ারাজের সাহায্যও তিনি পাইয়াছেন। ফ্রান্সের অন্তঃপাতী আন্জিয়ার্স নামক প্রধান নগরের পুরোভাগে তিনি সৈত্যসামস্তাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই আন্জিয়ার্স ফ্রান্সের অন্তঃপাতী হইলেও, ইংলওের অধিকৃত। ভাগিনেয় আর্থারের জন্ত, প্রথম সেই নগরটি মাত্র দাবী করিতে ফ্রান্সরাজ মনস্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা ভগিনী আর্থার-জননী কনষ্টাক্ষও তথার উপস্তিত।

অন্তিয়া-রাজ বালক আর্থার্কে অভয় দিয়া বলিলেন,—"আমি প্রাণপণে তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তোমার সেই অত্যাচারী পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধ করিব। যে পর্যাস্ত না আন্জিয়ার্স তোমার অধিকারে আনিব, সে পর্যাস্ত আমি গৃহে ফিরিব না,—ইহা আমি সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

আর্থার-জননী কনষ্টাব্দ যথোচিত ক্রতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"আপনার এই উদারতায় আমি বাধিত হইলাম। বিধবার আন্তরিক ধলন বাদ গ্রহণ করন। এখন চ্যাটিলন্ সংবাদ লইয়া ফিরিলে হয়। সংবাদ যদি শুভ হয়, তাহা হইলে বড় স্থাধের হয়,—নির্থক আর নর্রজে বস্তর রা প্রাচিত হয় না।"

এই সময় চ্যাটিলন্ নামে সেই দৃত আসিয়া, ভাঁহার প্রভ্কে, ইংলগু-রাজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন, "বিনা ফ্দ্নে জন্, সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমি প্রদান করিবেন না। সৈৱসামন্ত লইয়া তিনি ফ্রান্সবাত্রা করিয়াছেন। ভাঁহার সঙ্গে ভাঁহার মাতা, ভাঁহার লাভুপ্যত্রী রাক্ষ এভৃতিও আসিতেছেন।"

এই সময়ে ইংলও-রাজের পক্ষ হইতে রণ-বাছা ৰাজিয়া উঠিল, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই রাজা জন্, তাঁহার মাতা, আতুষ্পুত্রী ও অনুচরবৃদ্দের সহিত্তথায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সেই জারজটাও আসিল।

জন্ বলিলেন, "শান্তি হোক্,—নচেৎ এখনি ভীষণ সমরানল প্রজ্ঞানিত হুইবে।"

ক্রান্ধরাজ ফিলিপ্ উত্তর করিলেন,—"শান্তি হয়,— ইহা কাহার না ইচ্ছা ?
কারণ, ইংলওকে সত্য সত্যই আসরা ভালবাসি। আপনার সহিত আত্মীয়কুট্দ্বিতারও আমরা আবদ্ধ। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন,—আপনিই বিচার করুন,—
আপনার এই ল্রাতুপুত্র,—রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কি না! আর্থারের
মুখ দেখিয়া, আপনার সেই স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠকে শারণ করুন। লোকত এবং ধর্মতঃ
মৃত জেফ্রির এই শিশু-পুত্রই,—ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিকারী;—আপনি অযথা
—অভ্যায়পূর্কক তাহার বিক্লাচরণ করিতেছেন!"

জন্। আপনি কোন্ নজীরে আমার প্রতি এইরপ অমুযোগ করিতেছেন ? ফিলিপ্। ধর্মের নজীরে,—ঈশবের আইনে।—— আপনি কি বলিতে চান আমি অক্সায় কিছু বলিতেছি ? দেখুন, যথন এই পিতৃহীন না-বালক আমাৰ আশ্রমে আছে, তথন কর্ত্তব্যের অমুরোধে, ইহার মুথের পানে আমাকে চাহি-তেই হইবে। —আপনি অস্থাররূপে আর্থারকে বঞ্চিত করিতেছেন।

জন্। না, আপনি অবথা — অস্থাররপে এই সত্তের দাবী করিতেছেন।
কিলিপ্। অস্থাররপে আমি দাবী কারতেছি ?—ক্ষমা করুন,—আপনিই এই 'অস্থায় দাবীর' চূড়ান্ত নিদর্শন!

এইবার জন্-জননী এলিনোর মুখ ছাড়িলেন। পুজের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"ফ্রান্সরাজ, আপনি, ও কি বলিতেছেন ?-—আমার পুলু 'অন্সায় দাবীর চূড়ান্ত নিদ্দান' ?"

এইবার আর্থার-জননী কনষ্টান্স উত্তর করিলেন,—"উত্তরটা আপনার পুল্লের মুথ দিয়াই বলিতে দিন।"

এলিনোর গজ্জিয়। উঠিলেন, "কি হয় রমণী! তোমার জারজ-সস্তান রাজা হইবে, আর তুমি পৃথিবীর দণ্ডমুডের কঞীনি হইবে, ঠিক করিয়া আছ?"

কনষ্টান্সও উত্তর দিলেন,—"হা, আমার সস্তান জারজ বটে! বড়-গলা করিয়া বলিতেছি, আমার এই পুজের জনস্থান যত খাঁটা, ইহার পিতার জন্মস্থান তত খাঁটা নয়। তাহার সাক্ষী,—আপনার এই কথা!"

এলিনোর পৌত্রকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন,—"বালক, তোমার মাতাই তোমার পিতাকে কল্ঙিত করিয়াছে।"

কন্টান্স উত্তর দিলেন,—"বংস,তোমার গুণধরী পিতামহীই তোমার পিতার জন্মকে কলঙ্কিত করিয়াছেন।"

অস্ত্রিয়া-রাজ উভয়কে সাস্থন। করিবার জন্ম কহিলেন, "শাস্ত হউন, ধৈয়া ধরুন।"

ফ্রান্সরাজ এপক্ষে নীরব। কারণ, চুইজনেই তাঁহার আত্মীয় ও কুটুম্ব। কাজে কাজেই অন্তিয়া-রাজকে মধ্যত হইতে হইল।

অন্ত্রিয়া-রাজ মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলেন,—
ফিলিপ্ নামে সেই জারজটার ইহা ভাল লাগিল না। কলহটা আরও
গুরুপাকে উঠে, ইহাই যেন তাহার ইচ্ছা। অন্ত্রিয়া-রাজকে লক্ষ্য করিয়া সে
উপহাসচ্চলে বলিয়া উঠিল,—"শোন শোন, ঠানকীব কি ফুক্রাইতেছে!"

অস্ত্রিয়া-রাজ বলিলেন,—"কোথাকার এ অসভ্য একটা চাষা !"

জারজ। হাঁ, আমি যে অসভ্য ও চাষা, এক পক্ষে শাঁজই সে পরিচয়টা এক-বার দিব। সেই সিংহশিকারকারী মহাবল রিচার্ডকে তুমি নিহত করিয়াছ না ?- স্থতরাং তোমার বীরত্ব কত! শুধু কি তাই,—তাঁর সেই দেশ-বিখ্যাত গাঁত্র-বস্থানিও তুমি লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকো! আহা, বীর বলিয়া পরিচয় দিবার সাধটা তোমার বড়, না? কিন্তু সতা বলিতে কি. তোমার গায়ে সিংহের-চামভার ঐ পোষাকটা দেখিয়া আমার মনে হয়, যেন সিংহচন্মারত একটি মৃত্তিমান্ গর্ভত আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে!

অস্থ্রিয়া। কোথাকার একটা ক্যাক্কেকে চিড়িয়া রে !— বক্ বক্ বিকিয়া, কান ঝালা-পালা করিয়া ভূলিয়াছে।

এই সময়ে ফ্রান্সয়াজের ইঙ্গিতে, তাহার এক প্রধান অমাত্য বলিলেন, "বাজে কণা যাক্,—ইংলগু-রাজ! আমাদের স্পষ্ট কথা এই,—ইংলগু, আয়র্ল গু, আন্জু; টুরেন্, মেন্,—এই সকল দেশ যদি আপনি সহজে আর্থারকে ফিরিয়। না দেন,—বলুন, আমর। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।"

জন্। তাহাই হোক্,—মানি ইহার এক বিন্দুও ভূমি প্রতার্পণ করিব না।
তারপর ভ্রাতৃপুত্র আথারকে বলিলেন, "বালক, আমার মধীন হও,
আমি তোমাকে ইহাপেকাও উৎক্ক বস্তু দিব।——ফ্রান্সরাজ বাহা কথন চক্ষেও
দেখেন নাই,—এমন জিনিস আমি তোমায় দিব।"

এলিনোর বলিলেন, "বালক, স্থামার সঙ্গে এস,—স্থামিও ভোমাকে প্রচর দ্রব্য দিব।"

কনষ্টান্স বলিলেন,—"হাঁ,যা বাছা, যা,—তোর পিতামহীর সঙ্গে যা। তুই তোর রাজ্যটা ওঁকে দে, –তার বদলে উনি তোকে ফুল দিবেন, ফল দিবেন. কুল দিবেন, মিষ্ট জাঁব দিবেন,– আরও কত কি দিবেন।– এমনি তোর গুণের ঠাকুর-মা, বাছা!"

বালক আর্থার কাদ-কাদ মুথে বলিল, "মা, ক্ষান্ত হউন। হার! আমার জ্ঞাই এই সব অনর্থ! -- কবরে গেলেও আমার এ তঃথ ঘুচিবে না!"

এলিনোর। সাহা, হতভাগিনী মার জন্তে বাছা চোথের জল কেল্চে।
কনষ্টাকা। হাঁ, আমার জন্তই বাছা চোথের জল কেল্চে বটে।— দেখ,

তোমার এই পাপের পরিত্রাণ নাই। এই ছধের বাছার এই যে চোথের জল,—ইহাতে তোমাদের সর্কানাশ হ'বে! ঈশ্বর তোমাদের সমুচিত প্রতিফল দিবেন!

এলিনোর। সর্কনাশিনি,—হতভাগিনী ! তুই সর্গের এবং এই পৃথিবীর একটা মহাপাপ !

কনষ্টান্স। পাপ আমি ?— তোমার এবং তোমাদের সকলের অপেক্ষা— পাপ আমি ? হায়, এই পিতৃহীন শিশুর সর্কান্ত নাহারা অপহরণ করিল, দস্মা-তন্ধর অপেক্ষাও বাহারা হীন ও অ্থাকর কাজ করিল, -পাপ তাহারা নয়.—— আর বাহারা সেই পাপের প্রতিফল দিতে চেষ্টা পাইতেছে, পাপ হইল তাহারা ? হাধনা, তুমি ইহা দেখ!

এলিনোর বলিলেন, "দম্পত্তি তোনার পুলের নং ে, সানার। এ সম্বন্ধে এক উইল আছে।"

কনষ্টান্স। উইল ? কে বিশ্বাস করিবে,—সে উইলের কথা ? তোমার মত পিতামহীর উইল——

এবার ফ্রান্স-রাজ বাধা দিয়া কহিলেন, -- "ভর্গিনি, ক্ষান্ত হও। ঐ শুন,— নাগরিকদিগের উচ্চ কোলাহল! অন্ত সম্পত্তির কথা এখন দূরে থাক্, এই আনুজিয়ার্স কাহার প্রাপ্য,—ঐ কোলাহলই তাহা বলিয়া দিবে।"

রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। করেকজন নগরবাদী তথার উপস্থিত হইল।

প্রথম নগরবাদী বলিল,—"আন্জিলার্সের এই স্থবিস্থত প্রাচীর রক্ষা করিতে, কে আনাদিগকে দতক করিতেছেন ?"

ক্রান্স-রাজ। ইংলওের জন্ম, -ক্রান্সই তোনাদিগকে সতর্ক করিতেছেন। ইংলও-রাজ। ইংলও তাঁর নিজের জন্মই তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন। তোমরা আন্জিয়ার্স-বাদী,—আমার ভক্ত প্রজাবৃন্দ,——

ফান্স। তোমরা ভদ্র মান্জিয়ার্সবাদী,—মার্থারের প্রজারন্দ;——— তোমরা কি ধর্মাযুদ্ধে যোগদান করিবে না ?

ইংলও। (নাগরিকের প্রতি) মাচ্ছা, আমার বাহা বলিবার আছে,— শুন।——তোমাদের এই দেশ চিরদিন আমার অধিকারভূক্ত। সাজ ফুাঙ্গ অন্তায় পূর্বক তাহার দাবী করিতেছেন। এই স্কৃচ্ প্রাচীর আজ ফ্রান্স, গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া ধ্বংস করিবে, তোমাদের সহস্র সহস্র লোকের আজ রক্তপাত হইবে। অতএব, আমাকে সদৈন্তে নিরাপদে তোমাদের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও। আশ্রয় পাইলে, আমি ফ্রান্সের সকল দর্প চূর্ণ করিতে পারিব। রাজভক্ত প্রজা তোমরা.—তোমাদের রাজার সম্যক্ নর্যাদ। তোমরা রক্ষা কর।

দ্রান্ধ। এবার আমার যাহা বলিবার আছে শুন। আমার এই ভাগিনেয় আর্থার, ইংলণ্ডের রাজ-দিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। (জন্কে নির্দেশ করিয়া) ইনি অভার পূর্বকে এই বালককে তাহার ভাগ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তোমরা ধর্মের মুখ চাহিয়া, কর্ত্তব্যের মুখ চাহিয়া, কার্য্য কর, - ইহাই আমার প্রার্থনা।—যদি তোমরা ভায়পথ অবলম্বন কর, তোমাদের স্ত্রী পুল্র পরিজন,— সকল স্থথে ও শাস্তিতে থাকিবে,—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন। ইহাঁকে সমৈত্তে তোমরা কিছুতেই নগরপ্রবেশ করিতে দিতে পার না। যদি দাও, তাহা হইলে, এখনি ভীষণ সমরানল প্রজ্ঞানত হইবে। ঐ দেখ, উভয় পক্ষই সমরসজ্জায় সজ্জিত; তোমাদের মুখের কথা শুনিবার জন্তা সকলেই উদ্গ্রীবভাবে দণ্ডায়মান;—এ সময় তোমরা বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ভায়পথ অবলম্বন কর,—ইহাই আমার অমুরোধ।

নাগরিক। সংক্ষেপে বলি,—আমরা ইংলণ্ডেরই প্রজা।

জন্। তবে তোমরা আমাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে? এখন আমি সদৈন্তে তোমাদের নগর মধ্যে প্রবিষ্ট ২ইতে পারি ?

নাগরিক। না, তা পারেন না। ইংলণ্ডের আমরা প্রজা বটে; কিন্তু ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা কে. যতক্ষণ না তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, ততক্ষণ আমরা কোন পক্ষকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না।

জন্। কি, ইংলণ্ডের এই রাজস্কুটও কি, রাজার প্রকৃত নিদর্শন নয়? বলো ত, না হয়, ইংলণ্ডের সহস্র সহস্র লোক, মুক্তকণ্ঠে ইহার সাক্ষ্য দিক।

এবার ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ্ বলিলেন,—"সম্রান্ত এবং উচ্চবংশে যাহাদের জন্ম, তাহারা সকলেই ইহা অস্বীকার করিবে। কে না জানে, আর্থারের পিতাই তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। এবং সেই জ্যেষ্ঠাধিকার-স্বত্বে তাঁহার পুত্রও তদীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

নাগরিক। যতক্ষণ অবধি না সামরা ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইতেছি, ততক্ষণ পর্যাস্ত, কোন পক্ষের জন্মও আমাদের এই দ্বার উদ্বাটিত হইবে না।

জন্। হায় ' তবে ঈশর ক্ষমা করুন, এখনি ভীষণ যুদ্ধে সহস্র প্রাণী নিহত হইরা এক পক্ষের জয় গোষণা করিবে।

ফ্রান্স-রাজ ফিলিপ কহিলেন, "সৈন্তগণ, তবে প্রস্তুত হও।"

সেই জারজটা এতক্ষণ অবধি অতিকণ্ঠে, চুপটি করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। বাই যুদ্ধের সংবাদ জাহির হইল, অমনি সে •অস্থ্রিয়া-রাজের প্রতি এক বিষম বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "বলি, এইবার চাদ! এখন কর্রেন কি ? "সিংহ মহাশয়"! আপনার সেই সাধের সিংহীটি এখন দাঁড়ান কোথা,—আমি কেবল তাই ভাব চি।"

অস্ত্রিয়া-রাজ দেখিলেন, এ গুমু থ ভাড়ের মথের নিকট দাঁড়ানো বিড়ম্বনা।
তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "থাক্, বিনয় করি, ক্ষান্ত হউন,- আর কিছু
বলিবেন না।"

জারজ। কি "সিংহ মহাশার" ! সিংহ-গজ্জন শুনিয়া থতমত থাইলেন নাকি ৪

অন্ত্রিয়া-রাজ আর কথ। কহিলেন না,—নীরবে অন্তদিকে মুথ ফিরাইলেন। ইংলওরাজ জন্ সৈন্ত্রসমন্তাদি লইয়া যুদ্দক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ক্রাজ ফিলিপ্ও সমাক্রপে প্রস্তুত হইলেন। যথাসময়ে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ ইইল।

## (8)

কিছুক্ষণ পরে এক ফরাসী-দূত আসিয়া, আন্জিয়ার্সবাসীগণকে বলিল, "তোমরা নগর-দার উন্মোচন কর এবং তন্মধ্যে ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা আর্থারকে প্রবিষ্ট হইতে দাও। আজিকার ভীষণ যুদ্দে ফ্রান্সরাজ ইংলণ্ডের সকল গর্ব্ব থর্ম্ব করিয়াছেন। আজ কত জননী পুত্রহারা এবং কত পত্নী

পতিহারা হইরাছেন। ফ্রান্স অতি সামান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইরা বিজয়-নিশান উজ্ঞীন করিরাছেন, অতএব তোমরা আর্থারকেই ইংলণ্ডের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার কর এবং তাঁহাকেই সদলবলে তোমাদের নগ্রমধ্যে প্রবেশ করিতে দাও।"

ফরাসী-দৃত এই কথা বলিবার পর ইংরেজ-দৃত আসিল। সেও এইরপ বলিল,—"আজিকার যুদ্ধে ইংলওই জয়যুক্ত ইয়াছেন। ইংরেজ-সৈশ্য আজ ফরাসী-রক্তে স্নান করিয়া আপন পথ পরিষার করিয়াছে। তোমরা সানন্দে তোমাদের জয়-ঘণ্টা নিনাদিত কর। এবং নগর-দার উন্মোচনপূর্বক জেতাকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দাও।"

প্রধান নগরবাসী বলিল, "তোমরা যে বার নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করি-তেছ। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এখনও কোন পক্ষে জন্ত্য-পরাজর অবধারিত হয় নাই। রক্তপাত, ६ দ্বদুদ্দ, সংঘর্ষণ, -- উভয়পক্ষে সমভাবেই চলিতেছে। যতক্ষণ অবধি না এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অন্ত পক্ষকে পরাজিত ও বিধবন্ত করিতে পারে, ততক্ষণ প্রান্ত আমরা নগর-দার উন্মোচন করিব না। ইহা পুর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। আবার বলি, ইংলও ও ফ্রান্স, উভয়েই আমাদের নিকট সমান।"

উভয় পক্ষের ছই দ্তের এইরপ বাক্যুদ্দ চলিতেছে, এমন সময় ইংলও ও ফ্রান্স, সদৈতো সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। ইংলওের রাজমাতা এলিনোর, আতুপ্ত্রী ব্রান্স ও সেই জারজটা,—এবং গ্রান্সপক্ষে রাজপুত্র লুইদ্ এবং অস্তিয়ার ডিউকও সেই সঙ্গে আসিলেন।

জন্ বলিলেন, "ক্রান্সরাজ! আরও কি রক্তদানের ইচ্ছা করেন ? বলুন,— ইংলভের অপ্রতিহত গতিকে কি আরও বাধা দিবার দাধ আছে ?"

ফিলিপ্ উত্তর দিলেন. "আপনার দেহে এক কোঁটা রক্ত থাকিতে আপনার পরিত্রাণ নাই। জানিবেন, দ্রান্স সহজে আপনাকে ছাড়িতেছে না। আজিকার যুদ্ধে আপনারই সমাক্ ক্ষতি হইরাছে। আমাদের পক্ষে তো অতি অল্প সংখ্যক সৈশুই নিহত হইরাছে! কিন্তু আপনাদের পক্ষে কি হতাহতের সংখ্যা আছে ?--বৃথার আপনি আল্প প্রাধান্ত দেখাইতেছেন,—দ্রান্স তাহাতে ভূলিবে না।"

জারজ উপহাসচ্ছলে দ্রান্স-রাজকে বলিল, "রাজন! আপনার গৌরবধ্বজা 
তুর্গমস্তকও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে! ১ঃ, কি বীরত্ব,—কি তেজ।"

জন্ নাগরিকগণকে বলিলেন, "তবে এখন কোন্ পক্ষকে তোমরা জেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাও ?"

ফিলিপ্। বলো,—নগরবাদীগণ! কে তোমাদের রাজা ?

নগরবাসী। ইংলওের রাজাকেই আমরা রাজা বলিয়া খীকার করিব,— যথন আম রা ইংলওের প্রকৃত অধীশ্বর কে, ইহা জানিতে পারিব।

ফিলিপ্, মার্থারকে লক্ষ্য করিল। নগরবাসীগণকে বলিলেন,— "আমাদের মধ্যেই তোমরা প্রকৃতি রাজাকে দেখিতে পাইতেছ।"•

জন্ উত্তর দিলেন, "আন্জিয়ার্স-বাসী, আমাকেই প্রকৃত রাজা বলিয়া সীকার কর।"

নগরবাসী। না, তাহা পারিব না। প্রকৃত প্রস্তাবে যতক্ষণ না আমরা একপক্ষকে প্রকৃত জেতা বলিয়া বুঝিতে পারিব, ততক্ষণ পর্যান্ত কাহারও কথা শুনিব না।—আপনাদের গৃইজনকেই এখনও আমরা সমান-সমান বোধ ক্রিতেছি।"

রঙ্গভঙ্গ-প্রিয় সেই জারজটা এবার আপনা আপনি বলিল, "ব্যাপার দেখিতছি মন্দ নয়। তোমরা কাটাকাটি, মারামারি করিয়া মরো, আর উহারা কেবল আঙ্গুলে গণনা করিয়া দেখিতে থাকুন,—কার কত লোক মরিল, কোন্দলে কত হত হইল ! একটু সমবেদনা নাই, সহায়ভূতি নাই, কোন বালাই-ই নাই, কেবল চোথ মেলিয়া মজা দেখা,—কোন্দলের কি হইল! ঠিক যেন রঙ্গালয়ের দশক।—অভিনেতা-বেচারীরা কত কণ্ঠ করিয়া, কত আয়াস পাইয়া, আপন আপন অভিনেয় অংশ অভিনয় করিতেছে,—আর দশক মহাশয়েরা হা করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, একথা সেকথা কহিতে কহিতে, অবাত্রর গল্পগুল করিতে করিতে, সেইখানেই, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহাদের মলাবান মন্তব্য পাশ করিতেছেন।"

অতঃপর ইংলও-রাজকে লক্ষ্য করিয়া জারজ বলিল, "মহারাজ, যাহা করিতে হয় করুন। প্রকৃত বীরের মত আপনার বীরত্ব দেখাইয়া বিজয়-নিশান উজ্ঞীন করুন। যথন দৃদ্ধ অনিবায্য, তথন আর বূগা কালক্ষেপে ফল কি ?" জন্। তবে তাহাই হোক্। এইবারের শেষ-যুদ্ধে দেখাইব,—এই নগরের প্রকৃত অধিকারী কে ?

ফিলিপু। আমিও তাহাই বলি। আপনারা কোন্ দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে চান ?

জন্। পশ্চিম দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া আমরা আপনাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইব।

অন্তিয়া। আমি উত্তর দিক্ হইতে আক্রমণ করিব।

ফিলিপ্। আর দক্ষিণ দিক্ হইতে আমাদের কামান গজ্জিতে থাকিবে। জারজ স্বগত বলিল, "মন্দ নয়। ইহারা পরস্পর উত্তর<sup>\*</sup>ও দক্ষিণ দিক্ হইতে পরস্পরকে আক্রমণ করিবে! আসন্নকালে এইরূপ বিপরীত বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।"

এইবার কি ভাবিয়া সেই নাগরিক, মুদ্দোভত রাজদয়কে বলিল, "আমরা নগরবাদী,—উভয় রাজারই হিতাকাজ্ঞী,—আমরা একটি বিষয়ের প্রস্তাব করিতেছি—বাহাতে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে শান্তি,—এবং নগরধ্বংসের পরিবর্ত্তে নগরকা হয়,—হে প্রবল পরাক্রান্ত ইংলও ও ফ্রান্স!—আমাদের সেই কথাটা একবার শুনিবেন কি ?"

নগরবাদী। দকলে দেখিতেছেন, — অদুরে ঐ পরম। স্করী, — শেপন-তৃহিতা
—ইংলণ্ডের লাতৃপ্লী শ্রীমতী বান্স দাড়াইয় আছেন, আর এদিকে ফ্রান্স-রাজকুমার—শ্রীমান্লুইস্ রহিয়াছেন, — ইহাঁদের মাধ্যে শুভ পরিণয় সংস্থাপিত
হইলে, — এই ভয়াবহ যুদ্ধ ও রাজ্য-বিপ্লব থামিয়া নায়, — দেশ শান্তিময়
হয়। বান্সের ভারে রপবতী, উচ্চকুলোছবা, পবিত্র-চেতা কুমারী আর

জন্। কি বলিবে, বলে:,—আমরা মনোগোগ পূর্বকই শুনিতেছি।

হইলে,—এই ভরাবহ যুদ্ধ ও রাজ্য-বিপ্লব থামিয়া সায়,—দেশ শান্তিময় হর। বান্সের স্থায় রূপবতী, উচ্চকুলোছবা, পবিজ-চেতা কুমারী আর কোথায় মিলিবে? সৌন্দর্য্যে, স্থান্সিয়া ও বংশগৌরবে,—ইনি অতুলনীয়া। ফ্রান্স-রাজকুমার লুইদ্ও সর্কাংশে বোগ্যপাত্র। এই দাম্পত্যমিলনে একদিকে যেমন সৌন্দর্যের যোলকলা পূর্ণ হইবে, অস্তাদিকে তেমনি সর্ক্ষপ্রকার বিপদ, অশান্তি, খাহাকার, জীঘাংসা, রক্তপাত,—থামিয়া যাইবে। এমন শুভ সংযোগ ও সদ্ফুলান,—কাহার না অহ্যোদনীয় ? যদি আমাদের এ প্রস্তাব উপেক্ষিত হব, তাহা হইলে বৃঝিব, উভয় পক্ষেরই সর্ক্রনাশ হইবে,— আমাদের এই রন্ধ নগরন্ধার-সম্পূর্ণে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণ হারাইবে।"

কথাটা উভয় পক্ষেরই মনঃপৃত হইল। সকলেই আপন আপান আপ্নীয়-অন্তরঙ্গের নিকট চুপি চুপি তাহা বলিতে লাগিল। এলিনোর পুত্রকে জনান্তিকে কহিলেন,—

"বংস, যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে এ প্রস্তাবে সম্মত হইরাই যুক্তিন্দ্র । মূদ্রের পরিণাম কি হইবে, ঠিক বলা যায় না।—অথচ এই প্রস্তাবামন্ন্রী কার্ন্য করিলে, তোমার সম্মান অক্ষন্ত পাকে, পক্ষান্তরে একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দীর সহিতও স্থ্য-সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। তুমি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ শাসকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি দিও,—তাহ। হইলে বিনা বাধায় এই বালক আর্থারকে চিরকালের জন্ম তুমি জয় করিতে পারিলে,—ভবিষ্যতে আর কেহ তোমার সিংহাসনের কণ্টকস্বরূপ হইবে না।— এ দেখ,ব্রান্সেরও এ প্রস্তাবে সম্মতি আছে। বালিকা কেমন আগ্রহ ও অন্তরাগের সহিত আপন বন্ধুবান্ধব লইয়া এই বিধয়ের পরামশ করিতেছে।—বংস, গুভকার্য্যে এথনি সম্মতি দাও,- বিলম্বে বহু বিদ্ধ ঘটিতে পারে।—অতঃপর চাই কি, ফ্রান্সের ততটা ইচ্ছা নাও থাকিতে পারে।"

নগরবাসী পুনরায় ছই রাজাকে সম্বোধন করিয়া, আপন **আপন অভিপ্রায়** প্রকাশ করিতে অন্ধ্রোধ করিল।

ফিলিপ্। (জন্কে লক্ষ্য করিয়া) ইনিই প্রথম আসিয়া দেশ আক্রমণ করিয়াছেন, অতএব অগ্রে ইছার অভিমত জানা আব্খক।

জন্। আমি আর কিঁ বলিব,—এথানে আপনার পুত্র আছেন,—সর্বাত্রে উনি বলুন, - আমার এই লাবণাবতী লাতুপুত্রীকে উনি পছল করেন কিনা ? বিদি উহাঁর মত হয়, তবে আমি এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ আন্জু, টুরেন, মেন্, পইকটিয়াস প্রভৃতি সমুদ্রতীরবত্তী সকল দেশই দিব,—কেবল এই আন্জিয়াসটি আপন অধীনে রাখিব। কারণ এই নগরটি ইংলণ্ডের সিংহাসনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অপিচ, এ কথাও আমি বড়-গলা করিয়া বলিতে পারি,—সৌন্দগ্যে, স্থাশিক্ষায় ও বংশগৌরবে,—ব্লাহ্ম পৃথিবীর বৈ কোন রাজরাণীর যোগাা।

ফিলিপ্পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল ?—এ বিষয়ে তোমার মত কি ?" লুইস্। পিতঃ, আমি আর কি বলিব,—এই বরাননীর অতুল রপ-মাধুরীতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাঁর চক্ষের অপরপ রপ-জ্যোতি দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়াছি। সর্বান্তঃকরণে বলিতেছি, ইহাঁকে পত্নীরূপে পাইলে আমি যার-পর-নাই স্থী হইব।

যুবক যুবতী জনান্তিকে পরস্পরের প্রেম-সন্তাবণে ব্যাপৃত হইলেন।

মতঃপর ব্রান্স প্রকাশ্রে কহিলেন, "আমার পিতৃব্যের যাহা অভিমত, আমার মভিমতও তাই।—ারবরাজকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে।"

জন্। তবে মামি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। মামি এই শুভ পরি-গ্যের উপঢ়ৌকনম্বরূপ উক্ত দেশগুলি দিব,—তদাতীত ত্রিশ হাজার ইংলাণ্ডীয় মুদ্রাও দান করিব।—ক্রাম্মরাজ! আপনি তবে বর-ক্সার ছই হাত এক করিয়া দিন।

ফিলিপ্। তাহাই হোক !—তোমরা পরস্পর হাতে হাত দাও।

অক্সিরা। এবং মধুর চুদনে পরস্পার পরস্পারের প্রীতির নিদর্শন দেখাও !— আমাদেরও এককালে এমন দিন গিরাছে।

ফিলিপ্। তবে তোমরা আন্জিয়ার্সবাসী, তোমাদের নগরদার উন্মোচিত করো,—ঐ নগরের পবিত্ব সেণ্টমেরী গিজ্জায় এই শুভ উদাহক্রিয়া সম্পন্ন
হইবে।—— আমার ভগিনী কনপ্তান্স কি এখানে নাই ? না থাকায়, ভালই
হইয়াছে। তিনি থাকিলে এই শুভকার্য্যে অনেক বিদ্ন উপস্থিত হইত।
যা হোক, এখন তিনি কোথায় এবং তাঁহার প্রেই বা কোথায় ?

লুইস। তাঁহারা মহারাজের তাঁবুর মধ্যেই আছেন।

ফিলিপ্। বুঝিতেছি, এই সার্মজনিক মঙ্গল তাঁহার অস্থথের কারণ হইবে।— প্রাতঃ ইংলও-রাজ ! এই বিধবার সস্তোষার্থ আমরা কি করিতে পারি ?—এক করিতে আসিয়া, আমরা ত আর এক কাজ করিয়া বসিলাম !

জন্। আথার্কে আমরা ব্রিটেনের ডিউক করিব, এবং এই আন্জিয়াস নগরের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিব। আপনার ভগিনী, আমার ভ্রাতৃজ্ঞায়াকে এখনি সংবাদ দিন,—কোন দৃত গিয়া শীঘ্র তাঁহাকে এখানে লইয়া আন্তক। যাহাতে তিনি স্থী হন, আমরা অবশুই তাহা করিব।

দকলে প্রীতি-প্রফুল্লমনে, পূর্ণ-মনোরথ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গতিক দেখিয়া জারজ সবিশ্বয়ে বলিল,—"হা পৃথিবি! ভূমি কি! তোমার গতি কি এতই পরিবর্ত্তনশীল ? সত্যই কি তুমি ক্ষিপ্ত ?--ইহারই নাম কি মনুষ্য-চরিত্র ? এই ইংলও, এই ফ্রান্সা,- পূর্ব্বসূতুর্ত্তে পরস্পরের রক্তদর্শনে লোলুপ হইয়াছিল, আর ইহারই মধ্যে স্থা-স্ভাবের শাস্তি-শৃশ্বলে আবদ্ধ হইল ? হাররে স্বার্থ ! হার রে ধনৈখার্য ৷ তুমি মানুষকে অমানুষ,—দেবতাকে পশু করিতে পারো ৷ ধর্ম, সত্য, স্থায় ও মনুষ্যত্ব,—সকলেই তোমার ছলনায় ত্যাগ করে। হায় আর্থার,—ছঃখিনী কন্টান্দ। তোমাদের মুখের পানে চাহিবার আর কেঁহ রহিল না! যে ফ্রান্স ইতিপুর্বের তোমাদেরই জন্ত জীবনপণ করিয়া যুদ্ধকেত্র দাঁড়াইয়াছিলেন,—দেখ দেখ, সেই-ই এখন স্বার্থের মোহে সকলই বিশ্বত হইয়াছে। হায় রে বড়লোক। তোমাদের মত ছঃখী আর এ সংসারে কে আছে ? না. না. আমি মিথ্যা বড়াই করিতেছি,—বদি আমি কথন বড়লোক হই, তাহা হইলে, আমার মতিগতিও আবার একপ হইবে।—ধর্মভীক দীনহীন, - বড়মানুষকে সেই পর্যান্ত হদয়ে কাঙাল ভাবিয়া থাকে, যে পর্যান্ত না তাহার আপন অবতার পরিবর্ত্তন হয়! অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত, দেও আবার 'দশের একজন'—সংসারেরই মত হইয়া থাকে। হার রে সংসার।"

( ¢ )

সালিদ্বারি গিরা কনষ্টান্সকে ফ্রান্স-রাজের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। কনষ্টান্স বিশ্বিত হইয়া কহিলেন,—

"এঁয়। বিবাহ করিতে গেল ? পরস্পরে শাস্তি-সংস্থাপন করিল ? রক্তনপাতের বিনিময়ে বন্ধুত্ব ? ব্লান্স ও লুইদে বিবাহ ?—না, তুমি মিথ্যা কথা বলিতছে। হয়ত তুমি কি শুনিতে কি শুনিয়ছ। ইহা কি সম্ভব ? ফ্রান্সরাজ,— আমার স্নেহময় ভাই যে, ঈশবের নামে শপথ করিয়া, আমার মনঃকৃষ্ট ঘুচাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। দেখ, তুমি সত্য কথা বলো,—নহিলে তোমায় রাজদণ্ডে দশ্তিত হইতে হইবে। এই সংবাদ আদৌ বিশাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছেন। দেখ, আমি পীড়িতা; এই দাকণ তঃসংবাদে আমার পীড়া আরও বৃদ্ধি

হইবে। আমি অবলা স্ত্রীলোক,—অত্যাচারে প্রপীজিতা, হৃত-সর্বস্থা বিধবা,—সহজেই আমি ভীতা;—দোহাই তোমার, এ হৃঃসংবাদে আমাকে আর ভর দেখাইও না!—কেন ভূমি অমন করিয়া মাথা নাজিতেছ ? কেন ভূমি দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে, হতাশ-দৃষ্টিতে আমার পুত্রের মুথপানে চাহিতেছ ? তোমার চক্ষ্ অমন জলভারাক্রাস্ত কেন ? বলো,বলো,—সত্য বলো,—যাহা বলিতেছ, উহা কি বাস্তবিকই সত্য ?—বলো, সংক্ষেপে বলো,— সত্য কিন। ?"

সালিদ্বারি। দেবি, আপনি বেমন দৃঢ়তার সহিত ইহা মিথ্যা বলিয়া অবিশ্বাস করিতেছেন, আমার কথা দেইরূপ সত্য,— সেইরূপই দৃঢ়।

কনটান্স। হার সালিদনারি! এ গভীর ছঃথ-কাহিনী বিশ্বাস করিতে বেমন আমার শিক্ষা দিলে,—তেমনি বলিরা দাও, কেমন করিরা আমি মরিতে পারি! লুইদ বান্সকে বিবাহ করিবে? ক্রান্স ইংলভের সহিত স্থ্য-স্ত্রে আবদ্ধ হইবে?—হা পুত্র! তাহা হইলে তোমার পরিণাম কি হইবে?—তোমার ছংথিনী জননার পরিণাম কি হইবে?—দ্ত, তোমার আক্রতিও এখন আমার চক্ষে অসহ !

সালিদ্বারি। দেবি, আমার দোব কি ? এ সংবাদ কথন ছাপা থাকিত না। আমিনা বলিলেও, আর কেহ আপনাকে এই সংবাদ দিতে প্রেরিভ হইত।

কন্তান্স। তা হোক্।—বে, ছঃসংবাদ বহন করিয়া আনে, সেও ছঃসংবা-দের মত ছর্বিনীত—ছ্যমন্!—ছঃসংবাদের মত তাহার আকৃতিও ভীষণ!

আর্থার। মা, মিনতি করি,—ক্ষান্ত হউন, ধৈর্য্য ধরুন।

কনপ্রান্ধ। ওরে হঃথিনীর সন্তান! বৈর্যাধরিব কিরূপে? বদি তুই কুংদিত, কদাকার বা কোনরূপ বিকলান্ধ হইতিস্, বদি তুই কানা, গোড়া বা
অকালজাত সন্তান হইতিস্, –তাহা হইলে বৃধি তোর জন্মে আমি এতটা
অবৈর্যা হইতাম না। কিন্তু বাপ আমার! তুমি যে সর্বসৌন্দয্যমন্ধ— পূর্ণ
শশধর হইনা জন্মগ্রহণ করিয়াছ! তোমার লোক-মনোহারিণী মূর্ভিই যে,
তোমাকে রাজার উচ্চাসনে বসাইতে চাহিতেছে!— হায়! প্রকৃতি ও অদৃষ্ট,—
তোমাকে সর্বপ্রকারে বরেণ্য করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছিল; কিন্তু এখন
দেখিতেছি, সেই অদৃষ্ট ও প্রকৃতি—ছই-ই তোমার প্রতিকূল। তোমার খুল-

তাত—অত্যাচারী জন্ তোমাকে সর্কবিধ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিরাছে;—তাহার উপর আবার আমার ভাতাও বাদ সাধিলেন! এখন আমি
কাঁদিব,—হঃথকে আরও গর্কিত হইতে দিই। (সালিস্বারির প্রতি) বাও,—
তুমি নিজস্থানে চলিয়া বাও। তোমার সহিত আমি ঘাইব না। এই আমি
হঃথের বোঝা লইয়া এখানে বিদলাম। এইখানেই তোমার রাজা-রাজচক্রবর্তীদের আসিতে বলো। এই ভূমিই আমার রঞ্গিংহাসন হইল!

এমন সমর দ্রান্ধরাজ. ইংল ওরাজ প্রভৃতির সহিত সেথানে আসিলেন।
দ্রাক্ষসরাজ বলিলেন, "ভগিনি! একি! উঠ, এ ধরাসন ত্যাগ করিয়া
উঠ। আজিকার দিন বড় পবিত্র। স্থাদেব স্কুবর্ণ-রিশ্ম বিতরণ করিয়া
জগংকে আনন্দিত করিতেছেন। চারিদিক্ আনন্দ ও উৎসবময়। এ শুভদিনে
ভূমি এমন বিধয়্ব মলিনভাবে ধরাসনে কেন ?"

কনঠাল গজিরা কহিলেন, -"কি, শুভদিন ? পবিত্র দিন ? আনন্দের দিন ?—না, আজিকার দিন অতি অশুভ, —অতি অপবিত্র,—অতি নিরানন্দন মর! লাতঃ, এই কি তোমার প্রতিক্তা? এই কি তোমার সেই শপথ ? এই কি শক্রর সহিত যদ্ধ ? হায়়. কুদ্র সাথের মোহে আনায়াসে তুমি সেই উচ্চ সঙ্কল্ল বিশ্বত হইলে? কোথায় রক্তপাত, -কোথায় বিবাহ? কোথায় হাহাকার,—কোথায় বিমল শাস্তি? কোথায় বৈর-নিয়াতন-ম্পৃহা,—আর কোথায় মিত্রতা? হা ঈশ্বর! এ ছঃথিনীর কি কেহ নাই? এই আনাথিনী বিধবা রমণীর কি কেই নাই? তবে প্রেমময়! তুমিই আমার পতি হও,—তুমিই আমার প্রকৃত পতির কাজ করো,—আজিকার এই অধর্মদিনে এই ছই অধর্মপরায়ণ রাজাকে——"

অন্তিয়া-রাজ বাধা দিয়া কহিলেন, "সাধ্বী কনটান্স, শান্ত হউন, বৈঘ্য-ধারণ করুন।"

কনষ্টাক্ষ। না, যুদ্ধ, যুদ্ধ, — गুদ্ধই আনার শান্তি! অন্ত্রিগা-রাজ! এই কি তোমার ধর্মজ্ঞান? গান্ধ, কি লউজা! কি ঘণা! ভীক্ষ, কাপুক্ষ, জীতদাস, কি বলিলে তুমি? আমি শান্ত হইব? ধৈর্যা অবলম্বন করিব? হান্ধ, বে পক্ষ প্রবল ও বলবান্ দেথ, — কর্ত্তব্য, বিবেক — সকলকে পদদালত করিয়া, তুমি সেই পক্ষই অবলম্বন করো? তুমিই

না আমাকে সহস্র প্রকারে আশ্বাসিত করিয়াছিলে? তুমিই না আমার আর্থারের মুগচ্খন করিয়া তাহার পক্ষে যৃদ্ধ করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলে? অদৃষ্ট-ক্রীড়নক! ছর্বল, ভীক্ল, নির্ব্বোধ! তুমি কোন্ মুথে, কেশন করিয়া, এ দ্বণিত প্রস্তাব করিলে? এই তোমার সেই বিশ্ববিজয়ী বীরত্ব? সিংহ-চর্ম্মে আর্ত হইয়া তুমি আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎস্কক;—কিন্তু আমি দেখিতেছি, গদভের সাহস্ত তোমাতে নাই! আজ হইতে তুমি তোমার ঐ সিংহ-চম্ম দ্রে ফেলিয়া, বাছুরের চামড়া অঙ্কে পরো!——

অন্তিরা। কনষ্টান্স, কি বলিব, তুমি অবলা স্ত্রীলোক,—কোন পুরুষ এ কথা বলিলে উপযুক্ত শিক্ষা পাইত।

স্ববোগ বুঝিয়া, সেই জারজ, অঙ্গভঙ্গিসহকারে বলিয়া উঠিল,—"আহা, একটি বাছুরের চামড়া ঐ দেহে ঝুলুন্গো!"

অন্ত্রিয়া। মূর্থ ! জীবনের জন্ম সাবধান ২'।

জারজ পুনরায় শ্লেষ করিয়া বলিল, "আহা, একটি বাছুরের চামড়া ঐ দেং ঝুলান্ গো,—বাহার খুলিবে ভালো !"

ইংলও-রাজ ঈবং বিরক্ত হইরা জারজকে বিলিলেন, "ইহা আমাদের ভাল লাগিতেছে না, - ভূমি আপন অবহা বিশ্বত ১ইতেছ।"

এই সময় প্যান্ডলক নামে রোমের প্রবল প্রতাপায়িত পুরোহিত-সম্প্রদায়ের জনৈক ধর্মবাজক তথায় উপতিত হইলেন। সে সয়য় পাশ্চাত্য দেশে, ধর্মনাজক-পতি পোপের প্রবল প্রতাপ ছিল। এক হিসাবে তাঁহারাই দেশের রাজাছিলেন। বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কায়ন, সমাজ-শাসন,—বাহা কিছু, সকলই তাঁহারা করিতেন। রোম, লাজ প্রভৃতি সকলেশের রাজ্যবর্গ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিতেন। কেবল ইংলও ইহাঁদের বিরোধী ছিলেন। ইংলও-রাজ জন্ কেবল পোপের নিকট মন্তক অবনত করেন নাই। তাঁহাদের সম্মানার্থ, তাঁহাদের ধর্মমন্দিরের করাদিও দেন নাই। সময় বৃঝিয়া, প্যান্ডল্ফ আসিয়া, সেই অম্বোগ করিলেন। বলিলেন,—

"ইংলপ্ত-রাজ ! সদ্বিবেচক ও জ্ঞানী হইয়া কেন তুমি আমাদের সহিত এরূপ অসন্ব্যবহার করিতেছ ? আমাদের পবিত্র ধর্মান্দিরের যাহা প্রাপ্য,—সমগ্র ুখুষ্টীয়সমাজ যাহা অবনত মন্তকে পালন করিয়া থাকে,—তুমি কেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ ?—ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, ইংলণ্ডের নিকট যাহা আমাদের প্রাপ্য, আচার্য্যের আজ্ঞামুসারে, আমি তাহা তোমার নিকট দাবী করিতেছি।"

জন্। তোমার আচার্য্যকে বলিও, তাঁহার আদেশ মানিতে আমি প্রস্তুত নহি। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, মর্ত্ত্যের মানবকে আমি উপাসনা করিব? ঈশ্বর আমাদিগকে সর্বপ্রকারে মানবশ্রেষ্ঠ করিয়া স্ক্রন করিয়াছেন; -আমরাই আপামর সাধারণের উপর কর্ত্ত্ব করিব, — কে তিনি? কিসের ভয় তার? আর যে করে করুক, মর্ত্ত্যের ক্ষ্ম মানবের নিকট ইংলগু কথন মন্তব্ব অবনত করিবে না! — তুমি• গিয়া তোমার আচার্যকে আমার এই কথাগুলি বলিও, বরং কিছু বেশ করিয়াও বলিও, —আমি গুঃখিত হইব না।

ফ্রাম্সরাজ ফিলিপ জন্কে সংগাধন করিয়া বলিলেন,—"লাতঃ ! ইহাতে মাপনার নিন্দা হইবে।"

জন্। বদি সমগ্র খৃষ্টার সমাজ ইহাতে আমাকে ধিকার দেয়, তথাপি আমি আমার এ মত পরিবর্তন করিব না। কি আশ্চন্য! মানুষ হইরা মানুষের পাপপুণ্যের বিধান করিবে? না,—আমি এ মতের পোষকতা করিতে পারিব না। ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনার ব্যবসায়ে আমি প্রশ্র দিতে পারিব না। অন্ত ব্যবসায় নহে, —ধর্মের ব্যবসায়! — তুমি চুরী করো, মিথা। কথা কও, বাভিচার করো,—অধিক কি, নর্বাতী হও,—পুরোহিতকে কিছু দান করিলেই সকল পাপ দূর হইল!—হা, এই কপটতা, জাল, বজককির প্রশ্রয়,—আমি দিব? না, আমার দারা তাহা হইবে না। বদি এই বিপুলা পৃথিবীর জনপ্রাণীকেও আমার অনুকূলে না পাই, তথাপি আমি একাকীই সেই অধ্যান্চারী, কপট ও ভণ্ড পোপের প্রতিকূলে দাঁড়াইব!

প্যান্ডলফ। তবে আমি তোমাকে তোমার এই দ্বণিত জীবনের জন্ত দর্কান্তঃকরণে অভিশাপ দেই ?—মাননীয় পোপের এইরপ আদেশ আছে।

অভিমানিনা কনষ্টান্স গর্জ্জিয়া কহিলেন, "দেব! দাও—দাও, অভিশাপ দাও!—জ্ঞলন্ত অভিশাপে মর্মাহত করো! হায়, আমার হর্কল জিহ্বায় অভিশাপ দিবার শক্তি নাই।—হায়, এই অধ্যাচারী, কপট, শঠ, প্রবঞ্চক,— আমাকে মর্মাহত করিয়াছে,—আমার পুত্রকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া আপনি সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছে !"

প্যান্ডল্ফ, ফ্রান্সরাজ ফিলিপ্কে বণিলেন,"রাজন্, তবে আমি ইংলওেশ্বরের মস্তকে জলস্ত অভিশাপ অর্পণ করি,—আপনি উহাঁর পাপহস্ত ত্যাগ করুন।"

এলিনোর্। ক্রান্সরাজ ! একি ! আপনার মথ যে পাণ্ডবর্ণ হইয়া গেল !-না, না, আমার পুত্রের ঐ মিত্রতার হস্ত পরিত্যাগ করিবেন না !

কনষ্টান্স। ভ্রাতঃ, ঐ নারকীর পানে আর চাহিও না,—উহার হস্ত ত্যাগ করো। নচেৎ অনুতাপানলে তোমাকে দগ্ধ হইতে হইবে।—তোমার আত্মানীরয়গামী হইবে।

এইবার অস্ত্রিয়া-রাজও বলিলেন,—"ফ্রান্সরাজ, আপনি মাননীয় পোপ-প্রতিনিধির আদেশ পালন করুন।"

জারজ আর ভির থাকিতে পারিল না, -- মসভঙ্গি করিয়া বলিয়া উ্ঠিল,—
"আহা ় ঐ অপরূপ দেহে একটি বাছুরের চামড়া ধারণ করুন।"

ফুান্সরাজ জন্কে বলিলেন, "পোপ-প্রতিনিধির বিষয়ে আপনি কি বলেন '
কনষ্ট্যান্স। কি আর বলিলেন, ভাতঃ, তোমার কাজ ভূমি কর।

এইবার যুবরাজ লুইদ্বলিলেন, "পিতঃ! বড় কঠিন সমস্থা। বিশেষরূপ বিবেচনা করুন। একদিকে মাননীয় পোপের জ্বলস্ত অভিশাপ, অন্তদিকে ইংলগু-রাজের মিত্রত।! — কি শ্রেয়স্কর, বিবেচনা করেন ?"

বান্স। পোপের অভিশাপ।

কনষ্টাব্দ। লুইদ্, মায়াবিনীর ঐ মোহিনী মৃর্চি দেখিয়া ভূলিও না,— উহার কথা শুনিও না।

জন্। দেখিতেছি, ক্রান্সরাজ অভিভূত গ্রয়া পড়িয়াছেন,—তাই কোন কথা কহিতেছেন না।

কনপ্তাক্স। প্রাতঃ ! আর ভাবিতেছ কি,—ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে।,--ধর্মবাজকের কথা রাথো।

অন্তিয়া। এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিবেন না।

জারজ। (অস্ত্রিয়াকে) আহা, একটি বাছুরের চামড়া গায়ে দিন,— বাহার খুলিবে ভাল! ফিলিপ্। শামি কিছু বৃঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, কি করিব।
প্যান্ডল্ফ। ইহার আর বোঝা-বৃঝি কি ?—তবে ধর্মের অভিশাপই গ্রহণ করুন!

ফিলিপ্। দেখুন,সত্যই আমি বড় সমস্তায় পড়িয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি সরল মনে—সর্বান্তঃকরণে ইংলণ্ডের সহিত সথ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি;— তাঁহার লাতুপুত্রীর সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে বাক্দন্ত হইয়াছি;— সকলই প্রস্তুত;—এখন কেমন করিয়া আমি সে কথার অন্তথাচরণ করি? এত সাধে বাদ সাধিব আমি কিরপে?—দেব, একবার উদার অন্তরে এ বিষয়ের বিচার করুন। যদি আপনি আমার এই অবস্থায় পড়িতেন, আপনি কি করিতেন,—আমায় সেই উপদেশ দিন।

প্যান্ডল্ক। আমি, ও কোন কথা শুনিতে চাহি না। যুদ্ধ ন্যদ্ধ অধর্মা-চারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর,—ইহাই আমার যুক্তি,—ইহাই আমার উপদেশ।

নিরুপায় ফ্রান্সরাজ তথন অগত্যা ইংলও-রাজের হাত ছাড়িয়া দিলেন, সহুংথে কহিলেন, - "আমি অতি কঠিন দায়ে পড়িয়া ইহাঁর মিত্রতা হারাইলাম বটে, কিন্তু আমার অন্তরের মিত্রতা আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না।"

প্যান্ডল্ফ। উহা কথাই নয় ! যুদ্ধক্ষেত্রে সকলই বিশ্বত হইবে। এথন বাও,—সৈন্তগণকে পুনর্কার উত্তেজিত কর। অবিধাসী ও অত্যাচারী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পুনরায় সমরানল প্রজলিত কর। ঈশ্বরের অমোঘ মাণীর্কাদ তোমার মস্তকে পতিত হউক।

রাজপুত্র লুইস্ও তথন পিতাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

বান্দ বলিলেন, "হায়, এত ভালবাসার এই পরিণাম ? কোথায় বিবাহের আনন্দোল্লাস, আর কোথায় যুদ্ধের ভীষণ কোলাহল! কোথায় আনন্দ-ভোজ, আর কোথায় শব-দেহের সংকার! কোথায় বিবাহের মধুর বান্ত-বাঁশী, আর কোথায় রণ-দামামার ভয়াবহ ধ্বনি!—প্রিয়তম! তোমার মুথ দিয়া এই কথা বাহির হইল ? আমি যে বড় আশা করিয়া তোমার প্রতি আমার হদয়ের যথাসর্ধ্বস্ব অর্পণ করিয়াছি!—হায়, তাহার পরিণাম এই হইল ? করে ধরিয়া মিনতি করি, তুমি এ নিষ্ঠুর সঙ্কর ত্যাগ কর।"

কনষ্টাব্দ। হে উন্নতমনা, ধর্মপরায়ণ লুইদ্! আমিও তোমায় মিনতি

করিতেছি, ভূমি তোমার শুভসকল পরিত্যাগ করিও না,— মায়াবিনীর মধুমাধা কথার ভূলিও না।

ব্লাষ্ণ। দেখ, বিবাহ না হইলেও, ধর্মতঃ আমি তোমার স্ত্রী।—স্ত্রীর মুখ চাহিয়া, এ অনর্থকর আত্মকলহে ক্ষান্ত হও।

লুইস্। না ব্লান্স, আমি তোমার কথা রাখিতে পারিলাম না; -- দেশের জন্ম, ধর্মের জন্ত,--- আমি এই যদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

এবার দ্রান্সরাজও স্পষ্টবাক্যে ইংলওরাজকে বলিলেন. "মহাশয়! আমি আপনার সহিত সকল সম্বন্ধ তাগি করিলাম। এখন হইতে আপনি আমাকে পূর্ববং শক্র বলিয়া জ্ঞান'করুন।"

কনষ্টাব্দ। ইহাই আমার ভাষের যোগ্য কথা।—ইহাই ফ্রান্সের রাজাব যোগ্য কথা।

জন্। ফ্রান্স-রাজ, এত শিল্ল আপনার এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ! ভাল, তাই হোক্,—আমিও প্রস্তুত হইলাম।

নিরুপায় ব্লান্স তথন সতঃথে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হায়, আমার দশা কি হইবে ? আমি যে অগ্র-পশ্চাৎ না বৃঝিয়া, প্রিয়তম লুইসের সহিত শুরুতর সমন্ধ পাতাইয়াছি! আমার প্রতি দয়া করিবার কি কেহ নাই ? এখন যে তই পক্ষই আমার সমান!—এখন আমি কাহার শুভকামনা করিব. এবং কাহারই বা অশুভকামনা করিব ? এক পক্ষে পতি, প্রেম, প্রাণয়. প্রীতি সমস্তই; অন্ত পক্ষে পিতৃব্য, পিতামহী, আয়ীয় স্বজন সকলেই; — হায়. আমি এখন কোন্ পথে দাঁড়াই ? আমার দশা কি হইবে ? মন যে এখন আমার আমার নাই;—পরের করে প্রাণ সঁপিয়া শেষে আমার এই হইল ।"

তথন ফ্রান্স-রাজপুত্র বলিলেন, "স্কুন্দরি! তোমার সকল স্থুখ ও সৌভাগা স্থামারই উপরে রহিল।"

বুলিন। আর স্থ্থ-সৌভাগ্য ?—মৃত্যুই এখন আমার সকল সাধ পূর্ণ করিবে।

তথন ইংলগু-রাজ জন্ সেই জারজকে বলিলেন, "আমাদের সৈশু-সামন্ত্র সকলকে প্রস্তুত হইতে বল ;—এথনি যদ্দ হইবে।—ফ্রান্সরাজ ! আর কিছু নম্ম,—রক্তন, রক্তপাত !- ফ্রান্স-রক্তে আমার প্রাণ শীতল হইবে।" ফ্রান্স। অধিক বাগাড়ম্বরে কাজ কি ?—কার্য্যকালে সকলই দেখা যাইবে।

( 15)

উভয় দলে পুনরায় থোর বৃদ্ধ বাধিল। ইংরেজ-দৈন্ত অতুল বিক্রমে ফরাসী-দৈন্তকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত, বিধ্বস্ত ও ছিল্ল-ভিল্ল করিল। ইহার উপর ছর্ভাগ্য করাসীর কয়থানি রণতরী দৈন্ত-সামন্ত-সমেৎ নদীগর্ভে ডুবিঘা গেল। জারজ, অক্রিয়া-রাজকে সমরে নিহত করিয়া, তাহার ছিল্লমুও লইয়া, মহা-মহোল্লাদে ইংল্ও-রাজকে দেখাইল।

এদিকে জন্,— ঠাহার ভ্রাতৃষ্পত্র, - সেই বালক আর্থারকে বন্দী করিয়া আনিলেন। তাহাকে হিউবার্ট নামে মন্ত্রীর নিকট রাথিয়া দিলেন। মন্ত্রীকে নানারূপ লোভ দেখাইয়া, উংসাহিত করিয়া বলিলেন, "এই বালককে ইংলডে লইয়া গিয়া গোপনে হত্যা করিবে। আর্থারই আমার সিংহাসনের কন্টক-স্বরূপ। এই কন্টককে দূর করিতে পারিলে, আমার আর কোন অন্তর্রায় থাকিবে না।"

পাপ হিউবার্ট এই পাপ-প্রস্তাবে দৃশ্মত হইল। রাজার নিকট শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল,—"আপনি নিশ্চিত থাকুন,—আমি অবগ্রহ এ কার্য্য দমাধা করিব।"

তারপর জন্ সেই জারজকে পরামর্শ দিলেন,—"এই স্থাবাগে তুমি সৈম্থ দামস্ত লইরা, ইংলণ্ডের ধর্মানিদর সকল লুঠন কর।—বত ধনরত্ব পাইবে,— দমস্ত রাজকোষে অর্পণ করিও। আমিও অবিলম্বে দেশে প্রত্যাগমন করি-তেছি। এখানে থাকিয়া আর কোন ফল নাই।"

জারজ 'তথাস্ত' বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে ফ্রান্সরাজ নিরাশ হইয়া প্যান্ডল্ফকে কহিলেন, "আপনার কথা ভনিয়া আমার নিজের সর্বনাশ আমি নিজে করিলাম!"

প্যান্তল্ফ। সর্বনাশ কিরপ ? কেন,—কি হইয়াছে ?—য়ুদ্ধে তোমার বিশেষ ক্ষতি কি হইয়াছে ? প্রকৃত জয় পরাজয় ত কোন পক্ষে অবধারিত হয়নাই ? ফিলিপ্। দেব, ক্ষমা করুন।—পরাজয় আর কাহাকে বলে ? আমার সৈশ্ব-সামস্ত ছিল্লভিল্ল, অস্ত্রিয়া-রাজ নিহত, আর্থার বন্দী, -পরাজয়ের আর বাকী কি দেব ?——দেখুন, দেখুন, আবার কি শোচনীয় ব্যাপার! ভগিনী কনপ্তান্স, পাগলিনীবেশে আলু-থালু হইয়া এদিকে আসিতেছেন। হায়, আমার সর্ব্বনাশ হইল!

কনষ্টাষ্টা আসিরা ভাতাকে শ্লেষ করির৷ বলিলেন, —"তোমার শাস্তির পরিণামটা একবার দেখ!"

রাজা। ভগিনি, ধৈর্য ধরো।

কনষ্টাক্স। হা, ধৈর্যা! আর ধৈয়ের সময় নহি। ও! মৃত্যু,—
মৃত্যু,—এস, এস, তুমি আমায় আলিঙ্গন কর। আমার সকল আশাভরসা গিয়াছে;—তোমাকে পাইলেই আমার শান্তি হয়! এস মৃত্যু,
এস, -এ হঃখিনীকে আলিঙ্গন কর, -এখন তুমিই আমার স্বামী!

ফিলিপ্। ভগিনি, মিনতি করি, ধৈণ্যধারণ কর।

কনষ্টাকা। না, না,—হায়! আমার কাঁদিবারও শক্তি নাই! আমার জীবন সর্বাধ্য প্রাণ-পুত্তলি আথার বন্দী হইল ?—দেই অত্যাচারী, নিছুর, নরপিশাচ জনের হত্তে আথার বন্দী হইল ?

প্যান্ডল্ক। কন্টান্স, ধৈঠ্য ধরো, চুপ করো, ভূমি পাগল হইলে নাকি ?

কনষ্ঠান্তা। না, পাগল তো হই নাই! আমি বেশ সহজ জ্ঞানে আছি।—দেব, আমি পাগল হই নাই।— সামার নাম কনষ্ঠান্তা, আমি জেল্রির ধন্মপত্নী,—আর্থার আমার পুত্র. হার! সেই পুত্র আমার হারাইয়াছে,—আমি পাগল হইলাম কৈ? ঈশ্বর কি তাহা করিবেন? পাগল হইলে তো আমি আপনাকে ভুলিয়া বাই,—এ হঃখ, এ মন্মতেদী যন্ত্রণা তো কিছুই থাকে না!—ঈশ্বর কি আমার তাহা করিবেন? আপনি এমন কোন উপদেশ দিন, যেন সত্য সত্যই আমি পাগল হইতে পারি। না, তাহা তো হইবার নর! তবে মৃত্যুই আমার একমাত্র মহৌষধ। বলো বলো,—কিসে আমি মরিতে পারি? না, আমি পাগল হই নাই। আমি বেশ সুত্র অবতার সহজ-জ্ঞানে আছি;—পাগল হইলে আমার

কোন হঃথই থাকিত না। দেব, বলিয়া দাও, এখন কিসে আনি মরিতে পারি ?

ফিলিপ্। ভগিনি, মাথার চুল বাধো,—এ নিশ্মম দৃশু আর দেখিতে পারি না।

কনষ্টান্দ। না, চুল বাধিব না,—ইহা আমি ছিঁড়িয়া ফেলিব। ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আমি কাদিব হায়! আমার আথার নাই! পিতঃ কার্ডিনেল,—দেব! শুনিয়াছি, স্বর্গে গিয়া আত্মায় স্বজনের সহিত দেখা হয়।তবে—তবে আমিও দেখানে গিয়া আমার আর্থারকে দেখিতে পাইব? আর্থারের সেই চাদপানা মুথে চুম্বন করিতে পারিব?—কিন্তু হায়; সেই মোহনমূর্ত্তিতে ভোতাহাকে সেখানে দেখিতে পাইব না? তাহার মূর্ত্তি তথন স্বতম্ত্র হইবে।—তবে কোন দিকেই আমার আশা নাই? আমার আনন্দ, আশা, আলোক, জীবন,—ওঃ! আমার প্রাণাধিক আপার নাই! হায়, হঃথিনী বিধবার সেই একমাত্র অবলম্বন,—মাজ দম্মা-করে পতিত ? ত্রকণ কি আর্থার প্রথবীতে আছে?

শোক-বিলাপ করিতে করিতে কনস্তাব্দ সেথান হইতে চলিয়া গেলেন। বিপদাশস্বায় ফ্রান্সরাজ স্বয়ং তাঁহার অনুসর্গ করিলেন।

যুবরাজ লুইস্ বলিলেন,— "হায়, এ জীবন ছবিসহ, বড় যন্ত্রণাদায়ক,— পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, বাহা আমাকে আনন্দ দিতে পারে। বিরক্তি অবসাদ, দ্বণা, লজ্জা, জীবন বড়ই ভারবহ,— অতি ক্লেশকর, বন্দ্র পুনক্থিত নীর্স গলগাথা!"

প্যান্তল্ফ। কেন জীবনকে এত আইর্বই বোধ করিতেছ ? জীবন স্বপ্ন কিংবা ছায়াবাজী নয়, জীবন কায্যুন্য। অতএব কায্যু কর।

লুইদ্। দেব, আর কি করিতে বলেন?

প্যান্তন্ফ। কেন, আজিকার দিনে পৃথিক্সতে তুমি কি হারাইয়াছ ?

লুইন্। সকলই হারাইয়াছি।

প্যান্তল্ফ। কিছুই হারাও নাই। মনে করিলে তুমি সকলই পাইতে পার।

লুইদ্। আপনি কি রুলিতেছেন ?

প্যান্ডল্ক। বলিতেছি এই, তুমি কি মনে ভাব যে,—জন্, আর্থারকে জীবিত রাখিবে ?

্লুইস্। সে তো আরও হঃথের বিষয়।

প্যান্ডল্ফ। ছঃথের বিষয় বটে, কিন্তু ইহাতে তোমারই শুভ। তুমি মনে করিলে সকলই পাইতে পারো!—ভাগালক্ষী তোমার অনুকূলে।

লুইদ্নরম হইলেন। প্যান্ডল্ফ বলিতে লাগিলেন, --

"তুমি যদি এই অবদরে জনের রাজা আক্রমণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সকল দাধ পূর্ণ হয়। তুমি মনোনীত পল্লীও পাও, আর ইংলওের রাজিসিংহাসনও অধিকার করিতে পার। দেখ, ধল্মের'নামে সাধারণ লোক যত শাঘ উত্তেজিত হয়, এত সার কিছুতে হয় না। জনের আদেশক্রমে সেই জারজ ইংলভের ধম্মনিদর সকল লুঠন করিতেছে; তাহাতে এক পকে পুরোহিতগণ বেমন উত্তেজিত হইরাছেন, অন্সপক্ষে, তংসঙ্গে সাধারণ লোকও সেইরপ উত্তেজিত হইয়াছে। এ উত্তেজনার কলে, জনের প্রতি কেহই সমুষ্ট নয়। তারপর তুমি যদি অক্সাং সদৈতে ইংল্ও আক্রমণ কর,--জন্ অবগ্রহ অবিলয়ে আপন পথ পরিষার করিতে চেষ্টা পাইবে। আর্থারকে যদি সে পর্য্যস্ত প্রাণে ন। মারিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাথে,—তামার আগমন-সংবাদ গুনিবামাত্র, দে দর্কাথে নিশ্বরুই তাহাকে বিনষ্ট করিবে। এখন তোমার স্থবিধা বৃঝিয়া দেখ। ইংলণ্ডের লোকমণ্ডলী একে ধন্মের नाम मिंगाहाता हहेशा अपनत উপর অন্তরে অন্তরে জলিয়া থাকিবে, তার উপর সেই চন্ধপোষ্য শিশু-হত্যাতে আরও জলিয়। উঠিবে ; - সেই অবসরে যদি তুমি গিয়। তাঁহাদিগকে মাতাইতে পারো,—তো নিশ্চরই দকলে তোমার পক্ষ অবলম্বন করিবে। তথন তুমি অনায়াদে জন্কে নিধনপূৰ্বক, বুলিকে বিবাহ করিয়া, ইংলওের রাজ-সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে। কারণ ব্লা<del>স</del>ই তথন মৃত-রাজার উত্তরাধিকারিণী।—এতক্ষণে আমার কথাটা বুঝিলে কি?"

লুইদ্ ভাবিয়া দেখিলেন,—এই ক্টব্দিজীবী, কৌশলী পোপ-প্রতিনিধি
যাহা বলিল, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। লুইস গিয়া পিতাকে বিধিমতে
উত্তেজিত করিলেন, এবং অবশেধে তাহার মত গ্রহণপূর্বক, দৈল্লামস্তাদি
লইয়া ইংল্ওযাত্রা করিলেন।

(9)

এদিকে সেই পাপমতি হিউবার্ট, জনের আদেশমত, সেই হ্গ্নপোষ্য— নবনীতদেহ বালক আর্থারকে বধ করিবার আয়োজন করিল।

নরদাম্টন ছর্গ-মধ্যস্ত এক কক্ষে বসিয়া, হিউবার্ট এই মহা পাপের আয়োজনাদি করিতেছে। ছইজন ভূতা আসিলে. হিউবার্ট তাহাদিগকে বলিল,--

"এই লোহার শিক্গুলো উত্তমরূপে আগুনে পোড়া; গুব গ্রম করিবি। তোরা এই পর্দার আড়ালে থাকিবি। যথন আমি ভূমিতে পদাঘাত করিব, ছুটিয়া আসিবি এবং সেই ছেলেটাকে এই চেয়ায়ের লঙ্গে বাধিয়া ফেলিবি।— গুব সাবধান!—কেমন, পারিবি তো?"

ভূত্যদয়। আজ্ঞাহাঁ হজুর, পুব পারিব। তাহারা চলিয়া গেল।

আর্থার আসিল। আহা, বালকের কি অপরপ রূপ। কি নিম্নল্ক মুথ-চক্রমা। কি মধুমাথা মিষ্ট কথা। বালক আসিয়া স্নেহমাথা সরে হিউবার্টকে মতিবাদন করিয়া বলিল, "স্কুপ্রভাত, হিউবার্ট।"

হিউবার্ট যথারীতি প্রতি-অভিবাদন করিল।

আর্থার বলিল, "হিউবার্ট, আজ তোমাকে কেমন বিদর্থ-বিমর্থ দেপিতেছি !" হিউবার্ট। না, আমি তেঃ বেশ আছি ?

আর্থার। তাহবে, আমার ক্ষমা কর। দেখ, আমি নিজে তৃঃখী বলিয়া, জগংশুদ্ধ লোককে তঃখী মনে করি।—হায়, আমি যদি রাজপুত্র না হইয়া, দরিদ্র মেষপালকের সস্তান হইতাম. তাহা হইলে দিব্য হাসিয়া খেলিয়া, মনের আনন্দে দিন কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু অদুষ্টদোষে তাহা হই নাই। সর্কাদা আমি ভীত ও উৎকৃষ্টিত। পিতৃব্যের ভয়ে আমি ভীত, আমার ভয়ে পিতৃব্যও ভীত। জেফ্রির সস্তান আমি,—ইহাই কি আমার অপরাধ ? না, নিশ্চয়ই তা নয়। তা কেন হইবে? -হিউবার্ট, আমি যদি তোমার পুত্র হইতাম, তোমাকেও কত ভাল বাসিতাম!

হিউবার্ট। (স্বগত) যদি আমি ইহার সহিত কথা কই, তাহা হইলে বালক এমনই সরল ও মধুমাথ। কথায় আমার দয়া উদ্রিক্ত করিবে। না, এখন নির্দ্মন পাধাণ, লোহ-সদয় হইতে হইবে।——ঝটিভি আমাকে এই ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

আর্থার। হিউবার্ট, আজ্ব কি তোমার কোন অস্থ করিয়াছে? সত্য সত্যই আজ তোমাকে কেমন বিমর্থ দেখিতেছি। ঈশ্বরকে ধন্তবাদ,— তোমার যদি কিছু বেশী অস্থুথ হইত, তাহা হইলে আমি সারারাত্রি জাগিয়া, শ্যাপার্শে থাকিয়া, তোমার শুশ্রা করিতাম।

হিউবার্ট। : ধগত ) না. দেখিতেছি, ইহার কথা ক্রমেই আমার সদয়কে কোমল করিতেছে। (প্রকাশ্রে) আর্গার, এই কাগজ্থানি পড়ো।

বালক মনে মনে পতিতে লাগিলেন।

হিউবার্ট। (স্বগত) হা নির্কোধ অঞ ! কেন তুমি আমার কার্য্যে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইতেছ ? না, আমি তোমার এ জীজনোচিত কোমলতায় ভূলিব না। (প্রকাঞে) তুমি কি উহা পড়িতে পারিতেছ না ? উহা কি পরিষার লেখা নয় ?

আর্থার। লেখা বেশ পরিষ্ণার,—কিন্ত হিউবার্ট, ইহার অর্থ বে বড়ই ভয়ন্কর! হায়, তুহি তপ্ত লৌহ-শলাকা আমার চোথের মধ্যে দিবে ?

হিউবার্ট। হাঁ, অবশ্র।

আর্থার। তৃমি ?-- কি বলিলে, -- তৃমি ?

হিউবার্ট। হাঁ, আমি।

আর্থার। হার, তোমার কি এতটুকুও হৃদর নাই ?—তুমি তপ্ত লোহ
আমার চোথের মধ্যে পূরিয়া দিবে ? মনে পড়ে কি হিউবার্ট, একদিন
তোমার একটুথানি মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া, আমি নিজে আপন হাতে আমার
একথানি স্থলর কমাল দিয়া তোমার কপাল টিপিয়া ধরিয়াছিলাম ? আজও সে
কমাল-থানা আমি তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া লই নাই।—যথন রাত হুপর,
তথনও আমি তোমার মাধায় হাত দিয়া আছি,—মনে পড়ে কি সে কথা ?
তোমার মন প্রফুল করিতে, তোমায় অস্থথের কথা ভুলাইয়া দিতে, আমি
কত কথাই কহিয়াছি, 'কেমন আছ',—'কি চাও',—'কি কষ্ট হ'ছেছ',—
'আর কি করবো',—সে দিন এমন কত প্রশ্নই তোমাকে করিয়াছি,—সে সব
কিছুই কি মনে নাই ? দেখ, সেখানে কত গরীব হুঃখীর ছেলে শুইয়া ছিল,

তাহারা কেউ তোমার ছংখে ছংখিত হইয়া একবার 'আহা'ও বলে নাই, আর আমি রাজার ছেলে হইয়া, পুজের ন্তায় সেদিন তোমার সেবা করিয়াছি! হয়ত তুমি ভাবিতেছ, আমার এ ভালবাসা কপট, এ একটা ছাইৢমি; তা বাহা ইচ্ছা হয় তুমি ভাবো, কিল ঈশ্ব জানেন, আমার মনের ভাব কি ?—সত্যই তুমি তপ্ত লৌহ চোপে দিয়া আমায় কানা করিয়া মারিবে ?

হিউবার্ট। ইা, **আ**মি শপণ কবিয়াছি,-- ইহা কবিব। লোহা পোড়াই তেও দিয়াছি।

মার্থার। হায়, লোহা পোড়াইতে দিয়াছ ? কিয় সে লোহা আগুনে পুড়িয়া লাল হইয়া বথন আমার চক্ষের সম্প্রে আসিবে, - আমার চোথের জল তথন তাহাকে শীতল করিবে! কারণ মামি নিন্দোয়,—আমার কোন মপরাধ নাই। জলস্ত লোহাকেও বিদ আমি চোথের জলে শীতল করিতে পারি,—মার তুমি কি এমনি কঠিনহৃদয় যে, এই চোথের জল তোমাকে মার্দ্র করিতে পারিবে না ? না, না, য়িদ স্বর্গ হইতে কোন দেব-কল্লা মাসিয়াও আমায় বলে যে, হিউবাট এইরপে তোমার চক্ষু নষ্ট করিবে, আমি তাহার কথাও বিশ্বাস করি না।——না হিউবাট, আমাকে মিথাা ভয় দেবাইও না!

হিউবার্ট। কাছে এস।

( ভূমিতে পদাঘাত ও সঁঞ্চেক্তবণ ; -জলন্দ লোহ-শলাকাদি লইয়া ভূত্য দ্যুরে প্রবেশ। )

হিউবার্ট। সামি যাহা বলি, করো।

আর্থার্। দোহাই তোমার !—দোহাই হিউবাট, আমায় রক্ষা করো। এই ছই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার চক্ষু আপনিই বাহির হইতেছে!

হিউবার্ট। ঐ লোহা আমার হস্তে দে,—তোরা একে বাঁধ্।—বেমন বলিয়াছি, সেইরূপ করিয়া বাঁধ্।

আর্থার্। ওছো! হিউবার্ট, তুমি এত নির্দিয় হইও না। সত্য বলি-তেছি, আমি নড়িব-চড়িব না, বা ধ্বস্তাধ্বস্তিও করিব না,— নিশ্চল প্রস্তরের মত আমি স্থির হইয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকিব।—দোহাই হিউবার্ট, আমাকে বাঁদিও না। এই লোক ছ'টিকে এখান হইতে সরাইয়া দাও। আমি
নিরীহ মেদশিশুর স্থায় স্তব্ধ থাকিব।—নড়িব-চড়িবও না,—'আ-উ'ও করিব
না,—একটি কণাও কহিব না। কিংবা রাগের সহিতও এই লোহাশুলোকে
দেখিব না। দোহাই তোমার,—এই লোক ড'টিকে এখান হইতে বিদায়
দাও। ভূমি আমাকে যত যন্ত্রণা দাও, আমি তোমায় কিছু বলিব না।

হিউবার্ট। তবে তোমরা যাও, আমি একাই এ কাজ করিব।

ভূত্য। আ, বাঁচিলাম! বাপ মায়ের প্রম পূণা যে, এমন কাজেব ১। গেকে এড়ান্ পাইলাম।

ভূতাদ্বয় চলিয়া গেল।

আথার। হায়, আমি আমার বন্ধদিগকে ভর্মনা করিয়া তাড়াইগা দিলাম! উহাদের দৃষ্টি ভীষণ ছিল বটে, কিতুদেখিতেছি, উহাদের অস্থ্য দয়া ছিল।——না হিউবাট, উহাদিগকৈ পুনরার এথানে আসিতে বলো।

হিউবাট মে কথায় কর্ণপাত না ক্বিয়া ক্ঠোরস্ববে বলিল, "বালক, তবে প্রস্তুত হও।"

মার্থার। হায়, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ধু

হিউবাট। না, তোমার চকু নই করাই একমাত্র প্রতিকার।

আর্থাব। হা ঈশর! যে অমূল্য রক্লের উপর একটি ভূবি, একটুপানি পূলো, একটি মশা বা একগাছি উড়স্ত-চূল পৃড়িলে কত কপ্ত হয়,- আজ তোমার বিধানে, আমার সেই চক্ষ্রয়,- নিষ্ঠ্ব হিউবাট কি নিষ্ঠ্র উপায়ে নং করিতে উত্তত হইয়াছে।

হিউবাট। বালক, এই তোমার প্রতিক্সা १--- চুপু করে। বলিতেছি।

আর্থার। হার হিউবার্ট,—আমার চোপের মধ্যে তুমি ঐ লোহা প্রিয়া দিবে, আর আমি একটি কথাও কহিতে পারিব না ? তবে তুমি আমার জিব্ কাটিয়া দাও,— আমি যেন আর কথা কহিতে না পারি! তাহা হইলে আফি চক্ষু রক্ষা করিতে পারিব তো ? এই চোথে তোমাকে দেখিতে পাইব তো ? হার! দেখ দেখ, আমার চোপের জলে এই তপ্ত লোহ শীতল হইয়া গিয়াছে!— স্থতরাং আমি আশা করি, তোমার সদয়ও শীতল হইয়াছে!

হিউবার্ট। বালক, আমি পুনরায় উহা তপ্ত করিতে পারি,— জানো?

আর্থার। না, তা পারো না। পরছঃখ দেখিরা, আগুন ও নিবিয়া যায়। হিউবার্ট, একবার আপনার দিকে চাহিয়া দেখ। দেখ, জ্বলস্ত আগুন যে.— তারও হিংসা নাই। দেখ, ঈশবের পবিত্র নিশাস তাহার উপরে পড়িয়া তাহাকে শীত্র করিয়াছে,—অনুতাপস্বরূপ, সে ছাই হইয়া গিয়াছে।

হিউবার্ট। বালক, আমি তো ইহাকে পুনরায় তপ্ত করিতে পারি।

আর্থার। তাহা ইইলে লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুতাপে, তুমিও একদিন এইরূপ ছাই ইইয়া যাইবে। হয়ত—২য়ত হিউবার্ট, তুমিও একদিন এইরূপ
আপন চক্ষু আপনি বিনই করিবে। আমি জানি, কোন লোকের এক
শিকারী কুকুর একদিন তাহার প্রভূকেই শিকার করিয়াছিল।—হিউবার্ট, দ্যা
করো, এ যাত্রা আমার জীবন ভিক্ষা দাও,—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।

এইবার হিউবার্টের প্রাণ কাদিয়া উঠিল, পাপ সহল আর জাঁহার মনে জান পাইল না। তিনি বলিলেন, "তাহাই খোক্,—আমি তোমার চক্ষু স্পেশ ও করিব না; তোমার পিতৃবোর অতৃল ধনরত্ব কিংবা সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্বও আমাকে আর এ কার্যো প্রবৃত্ত করিতে পারিবে না।"

আর্থার অঞ্জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল, "এইবার ভোষায় প্রকৃত হিউবাটের মত দেথাইতেছে! এতকণ ব্ঝি ছলবেশ হইয়া রহস্থ করিতেছিলে, হিউবাট ?"

হিউবাট। পাক্, আর কিছু বলিও না,—বিদায়! কিন্তু তোমার পিছুবাকে অবগ্রন্থ বুঝাইতে হইবে হোঁ, ভূমি নিহত হইয়াছ। আমি সক্ষত্রই তোমার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া দিব। বংস! ভূমি স্থপে, নিভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে নিজা যাও। ধনের লোভে হিউবাট আর কাহারও জীবনের হঙাঁরক হইবে না।

আর্থার। ঈশ্বর! বভ ভূমি। হিউবাট, আমি স্কান্তঃকরণে তোমার বভাবাদ করি।

হিউবাট। চুপ করো। আর কিছু বলিও না। চুপে চুপে আমার সঞ্চে এন। তোমার জন্ম আমি বিষম বিপদ-সমুদ্রে ঝাপ দিলাম।

হায়, তবুও কি সেই স্থকুমার শিশু রক্ষা পাইল ? তবুও কি আর্থারের জীবন রক্ষা হইল ?——হা এশিগা ও রাজ সিংহাসন !

## ( b )

ফ্রান্স হইতে আসিয়া, জন্ পুনরায় মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিলেন। সভাসদগণ বলিলেন, "মহারাজ, পুনরায় এ উৎসবের কারণ কি ? এতকাল যিনি ইংলণ্ড শাসন এবং রাজসিংহাসন উজ্জল করিলেন, তাঁহার আবার পুনরায় এ রাজচিহ্ন ধারণের প্রয়োজন কি ?"

প্রয়োজন আর কিছুই নয়,—যে, এতকাল তাঁহার সিংহাসনের কণ্টক ছিল, যাহার জন্ত এত আয়োজন, এত উদ্যোগ, এত হাহাকার, এত রক্ত পাত;—সেই প্রকৃত রাজ্যাধিকারী, আর্থার্কে ইহলোক হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—স্কৃতরাং এখন, নিম্বণ্টকে সিংহাসন-স্ব্থ উপভাগ করা চলিবে, ইহা ভাবিয়াই জনের এ উদ্ভট অভিবেক-আয়োজন! কারণ জন্ জানিতেন, হিউবাট তাঁহার আদেশমত, আর্থারের প্রাণবধ করিয়াছে।

সভাসদগণ কিন্তু রাজার এ সদ্যুক্তিতে একমত হইলেন না,—তাঁহার কার্য্যে সাহাত্ত্তি করিতে পারিলেন না। শিশুহত্যা, প্রকৃত রাজ্যাধিকারীকে দৈশাচিক উপায়ে নিধন,—ইহা তাঁহাদের বড়ই ধন্মবিগহিত কার্য্য বিলিয় অনুমিত হইল। এই বোর অধন্মকর নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্ত, তাহারা রাজাকে নানারূপ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। শেষ তাঁহারা রাজার বিকন্ধে দণ্ডায় মান ছইতেও পশ্চাংপদ হইলেন না।

এদিকে, প্যান্ডল্ফের উত্তেজনায়, ফ্রান্সরাজপুত্র লুইস্, ইংলও আক্রমণ করিলেন। ইংলণ্ডের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বিদ্যোধানল জালিয়া দিলেন। এই সময়ে জনের শক্তিশালী সভাসদ্বন্দও লুইসের সহিত যোগ দিলেন। জনের উপর রাগ তুলিতে গিয়া, তাহারা স্বদেশের শক্র হইলেন।

জনের তথন অনুতাপ জনিল। তথন তিনি হিউবার্টকে নানারূপ ভং সনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমিই যদি না বুঝিয়া স্বার্থের তাড়নায় একটা ঘোর অধর্মকার্য্যে লিপ্ত হইতে যাই,—তুমি কি বলিয়া তুচ্ছ অর্থলোভে ও আমার অনুগ্রহলাভের আশায়, সেই মহাপাপের সহায় হও 
পুরেষ হয়, তুমি যদি তথন এই কার্য্যে জনিচ্ছা প্রকাশ করিতে,— তুমি যদি সে সময় এতটুকু চাঞ্চলাও দেখাইতে, তাহা হইলে হয়ত আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতাম না। তোমাদের স্থায় অধ্যাচারী, লোভী, ক্ষুদ্ধদয় পারিষদের দ্বারাই রাজাদিগের যত কিছু অনর্থ হইয়া থাকে ! হায়, তোনার জন্মই আজ আমার রাজ্যে এই ঘোর বিদ্যোহানল ! - সর্বত্রই বিশৃঞ্জলা, সর্বত্রই হাহারব। আমার হিতৈষী সভাসদবর্গও এই হঃসময়ে আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন !"

এই সময় জন্ আবার সংবাদ পাইলেন, তাঁহার মাতা এলিনোর ফ্রাম্পেই জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিধবা লাভ্জায়া—হঃথিনী আর্থার জননী,—আর্থারের শোকে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সকল দিকেই হঃসংবাদ,—সকল দিকেই নিরাশা, সকল দিকেই বিপদ। জনের অনুতাপ ও ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। শোকে তাপে তিনি জ্জারিত ইইলেন।

তথন হিউবাট বাললেন, "মহারাজ, নথেত হইয়াছে, আর আমায় বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিবেন না,—আথার্কে আমি প্রাণে বধ করি নাই, বালক জীবিত আছে।"

জন্ তথন হর্ষোংফ্ল হইয়া বালয়া উচিলেন, "তবে যাও,—এথনি আমার হিতৈষী সভাসদস্ককে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করো। তাঁহারা যেন আমার সকল অপরাধ বিশ্বত হইয়া, এ বিপদের দিনে পুনরায় আমার সহিত যোগদান করেন।"

হিউবার্ট প্রস্থান করিলেন।

## ( \$ )

এদিকে হভাগ্য আর্থার্ প্রাণভয়ে ভাত হইয়া, হিউবাটের কথামত, সেই উচ্চ হর্গশিথরে উঠিল। কিন্তু হায়, এখানেও যদি পাপ পিতৃব্যের কুটিল কটাক্ষ পতিত হয়!—বালক তথনও জীবনের আশা করিয়া বলিল,

"হার, এই প্রাচীর অতি উচ্চ! তথাপি আমাকে নিয়ে লক্ষপ্রদান করিতে হইবে।— হে দরাজ ভূমিতল! এ সময় ভূমি সদয় হও, বনে আমার গায়ে ব্যথা না লাগে। হায়, এই বৃহং নগরীতে কেহই আমাকে চিনে না । থালাসী-বালকের হীন পরিচ্ছদে এখন আমি আবৃত। যদি আমি লাফাইয়া না পড়ি, তাহা হইলে, এখানে থাকিয়া টুক্রা টুক্রা হইয়া, আমাকে মরিতে হইবে! তবে পড়াই ভালো। কিয় বড় ভয় হইতেছে, —না, তবুও আমাকে পড়িতে

হইবে! হায়, আমার পিতৃবাের আত্মা এই প্রান্তরালে অধিষ্ঠিত, ...
না, আমাকে পড়িতেই হইবে। হে স্বর্গ! তুমি আমার আত্মাকে গ্রহণ
করিও, —আর হে ইংলগু! তুমি আমার অভিথপ্ত গ্রহণ করাে।"

ওহো-হো! বালক, ও কি করিলে ? ঐ উচ্চ দেওয়াল হইতে, লদ্দ-প্রদান করিয়া, প্রাণ হারাইলে ? হা ভাগ্য!--হা নিষ্ঠুর জন্!

এই শোচনীয় ঘটন। ঘটবার পর, হিউবার্ট ও সভাসদর্ক আসিয়া সেই ধানে উপস্থিত হইলেন। সেই মন্মভেদী করুণ দুখ্য দেখিয়া সকলে অঞ্বিসজ্ঞান করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সভাসদর্ক তথন হিউবাটের প্রাণবদ করিতে উন্থত হইলেন।, হিউবাট কোন প্রকারে আশ্মরকা করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। রাজ-সভাসদগণ লুইসের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

এই সময়ে একজন দৈবজ্ঞ নগরে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল বে, অচিরাৎ জনের মন্তক হইতে রাজমুকুট থসিয়া পড়িবে। জারজ, সেই দৈবজ্ঞকে ধ্রিয়া জনের নিকট আনিল। জন, দৈবজ্ঞকে কারাক্রদ্ধ ক্রিলেন।

অনত্যোপার ইইরা জন্ তথন প্যান্ডল্কের শরণাপন্ন ইইলেন। উপস্থিত, যুদ্ধে স্থি করা ভিন্ন, তাহার আত্মরক্ষার আর উপায় ছিল না। তিনি আপন গোরব-মুকুট প্যান্ডল্কের হত্তে দিলেন। প্যান্ডল্ফ সেই মুকুট পুনরার ভাঁছার মন্তকে প্রাইয়া দিয়া বলিলেন,

"মনে রাখিও, মাননীয় পোপের নিকট হইতে ভূমি পুনরায় এই রাজ-সন্ধান ও গৌরব-মৃকুট পাইলে। পোপ প্রদান এই মহাসন্ধান অবনত মতকে গ্রহণ করো, এখন হইতে আর কখনও আমাদের বিরুদ্ধানির করিও না। যাহাতে ধর্মানদির গুলি স্থর্কিত ও স্থাভালে পরিচালিত হয়, তাহাই করিও। আমি ফ্রান্স-বুবরাজ লুইস্কে বলিয়া, এই যুদ্ধ হৃগিত করিতেছি।"

জন্ আশ্বন্ত ও নিশ্চিম্ভ হইলেন।

কিন্ত ফ্রান্সরাজকুমার এবার প্যান্ডল্ফের কথা রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, "একবার মাপনার সন্মান রক্ষার্থ, আমরা ইংলণ্ডের মিত্রভা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া এতদ্র অগ্রসর হইয়াছি; পুনরায় যে সন্ধি করিব, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। তাহা হইলে জগতে ফরাসী-নামে কলম্ব রটিবে!— ভীক্র, অব্যবস্থচিত্ত, প্র-মত-পরিচালিত বলিয়া, লোকে ফরাসী জাতিকে গুণা করিবে। না, এবার আর মাননীয় পোপের সন্মান রাথিতে পারিলাম না।"

অগত্যা জন্কে যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু তথন তাঁহার সহায়বল, লোক-বল,—সকলই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অতুল উৎসাহে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু সেই সমর প্রাঙ্গণেই তাঁহার জর আসিল। তথন সেই জর অবস্থায়, তিনি এক ধর্ম-মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই স্থাোগে ফ্রান্স রাজপুত্র লুইম্ অবাধে ইংরেজ-দৈন্তকে আক্রমণ করিলেন।

কিন্দ্র এই সময় পুনরায় ফরাসীর কয়থানি রণ-তরী, সৈল্য-সামস্ত সহিত সম্দ্রগর্ভে ভূবিয়া গেল। লুইদ্ তাহাতে ভগ্নোৎসাত্র ও নির্কীর্য্য হইয়া পড়িলেন। এমত অবস্থায় নির্থিক ইংলণ্ডে অবস্থিতি করা বিধেয় নহে ভাবিয়া, তিনি অবশিষ্ট সৈল্য-সামস্তমত সদেশবাহার উল্লোগ করিলেন।

কিন্তু গাইবার আগে, কি ভাবিয়া, জনের সেই বনেশদোহী সভাসদ্গণকে নিহত করিতে মনত করিলেন। একজন গিয়া সভাসদ্গণকে সাবধান করিয়া দিল,—"পলাও, পলাও, আরে রক্ষা নাই,—লুইস্ তোমাদের মন্তকচেছদ করিবে। তোমাদের সভাতিদোহিতার ইহাই প্রসার!"

সভাসদ্গণের তথন চৈত্র হইল। তথন তাহার। অনুতপ্ত সদয়ে পুনরায় গনের শ্রণাপন হইলেন।

#### ( >0 )

এদিকে সেই কাল-জরই,—জনের কালসরূপ হইল। তার উপর একটা জনরব উঠিল যে, ধর্মাশ্রমের জনৈক পুরোহিত, কৌশলে তাঁহাকে বিষ ধাওয়াইয়াছে। বিষের জালায় জন্ ছটফট করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্তর-বাহির,—স্ক্তি বিষময় বোধ হইল।

আজ শেষ দিন। জনের বালকপুত্র হেন্রি,—জনের অন্তিমশ্যায় উপস্থিত। সেই জারজ ও অন্তান্ত সভাসদগণও বিষধভাবে জনের সন্মুথে সমাবিষ্ট। জন্ নিজমুথে আপন জন্ধতির কাহিনী বলিলেন। বড় কটে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

তাঁহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন হইবার পর,—প্রিন্স হেনেরি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, এবং যথাকালে "তৃতীয় হেনেরি" নাম ধারণ পূর্ক্ক, ইংল্ডের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

জনের রাজত্বকাল বড়ই ছঃখনয় ও সমস্থাপূর্ণ। পাপ-পথ যে চির্নিন পিচ্ছিল,—সোজা-পথে না চলিলে যে, মানুদকে বড় কর পাইতে হয়, জনেব চরিত্রে তাহা পুর্ণরূপে প্রকৃতি।





# [A짜 SIIMMER NICHT'S DREAM.]

(5)

এথানকার রাজ-নিয়ম এই বে, পিতাই কস্তার বিবাহের সর্কাময় কর্তা হইবেন;—পাত্র-নির্দাচন বা পাত্র-মনোনয়ন বিষয়ে কস্তার কোনয়প সাধীনতা থাকিবে না। কিন্তু যে কস্তা, পিতার মনোনীত পাত্রে আত্মমমর্পণ করিতে অসম্মত হইবে, পিতা বিচারপ্রার্থী হইলে, রাজবিধি অনুসারে, সেই হতভাগিনী কস্তার প্রাণদণ্ড হইবে! রাজবিধি এত কঠোর হইলেও, আশক্ষার বিশেষ কারণ ছিল না। কারণ, পিতা কথন এত নিষ্ঠুর হইতে পারেন না যে, ইচ্ছা করিয়া তনয়ার মৃত্যুকামনা করিবেন। তবে অনেক পিতা মুথে আইনের ভয় দেখাইয়া, কস্তাকে স্কেছাচারিতা হইতে প্রতিনির্ভ করিতেন বটে।

এক সময়ে কিন্তু, সত্য সত্যই এরপ এক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়।
ইজিয়দ্ নামে এক এথেন্সবাদী, —একদা সত্য সত্যই আপন কলা হার্মিয়ার
বিরুদ্ধে, এইরপ অভিযোগ আনয়ন করেন। রুদ্ধের অভিযোগ এই, তিনি
তাঁহার কলার জল্প যে পাত্র মনোনীত করিয়াছেন, কলা তাহাকে বিবাহ
করিতে চাহে না। সেই পাত্রের নাম ডিমিট্রিয়াস্। ডিমিট্রাস্ একজন
সম্রান্ত এথেন্সবাদী। হার্মিয়া গোপনে অল্প এক ব্যক্তির প্রণয়াসক্ত ছিলেন।
সে 'অল্প এক ব্যক্তিও' এথেন্সবাদী;—নাম লাইসাগুর। কলার অসম্রতি
দেখিয়া, ইজিয়স্ এথেন্সবাজ থিসিয়াসের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন।

হার্শিয়া আপন অপরাধ কালন জন্ত অনেক চেষ্টা পাইলেন। বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার জন্ত যে পাত্র মনোনীত করিয়াছেন, সেই পাত্র অন্ত একজনের প্রণয়াম্পদ। সে অন্ত একজন আর কেহ নহে,—হার্শিয়ার বাল্য-সহচরী হেলেনা। হার্শিয়া বলিলেন, "ডিমিট্রিয়াস্ হেলেনাকে ধেরপ ভালবাসিতেন, তাহাতে হেলেনা তাঁহার একান্ত অনুরাগিনী হইয়া পড়িয়াছেন। এমত অবস্থায় আমার বাল্য-স্থীর মনে কষ্ট দিয়া, আমি কিরপে পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি ?"

ইজিয়দ্ কন্তার কোন যুক্তিই শুনিলেন না,- উৎস্কৃচিত্তে বিচার-ফলেব প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এপেন্স-রাজ থিসিয়াসের প্রকৃতি বড় কোমল। জন্মদাতা পিতা যে, কন্তার বিরুদ্ধে এরপ অভিযোগ আনিবে, ইহা তিনি ধারণা করিতেই পারেন নাই। কিন্তু এখন সতা সতাই তাহা ঘটিল দেপিয়া, তিনি বিশ্বিত হইলেন। কি করিবেন, তিনিও আইনের অধীন। দেশের চিরপ্রথা রহিত করিবার ক্ষমতা তাঁহারও নাই। অগত্যা তিনি চারিদিনের জন্ত হাশ্মিয়াকে ভাবিবার অবসর দিলেন। ঝলিলেন, "হাশ্মিয়া, এই চারিদিনের পরও যদি দেখি, তুমি তোমার পিতার সহিত একমত হইতে পার নাই, তবে তোমাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।"

#### ( ? )

হার্ম্মিরা ব্যথিত হৃদ্রে, তাঁহার মনোনীত প্রণয়াম্পদ লাইসা গুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লাইসাগুরে সকল কথাই শুনিলেন। প্রেমিক-প্রেমিকা তথন,—পরম্পরের প্রতি পরম্পরের প্রগাচ প্রেম ও ভালবাসার কথা শ্বরণ করিয়া, বার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন।

কস্তাম প্রতি পিতার এইরূপ ব্যবহার,—কেবলমাত্র এথেন্স নগরীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। এথেন্সের বাহিরে এই নিষ্ঠুর রাজ-নিয়ম ছিল না। লাইসান্ডার স্বীয় প্রণয়িনী হার্ম্মিয়াকে এই নিষ্ঠুর দেশের নিষ্ঠুর নিয়মের হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা করিবেন, একাগ্রমনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে

ন্থির করিলেন, এ দেশ ত্যাগ করাই শ্রেয়:। কিন্তু কোথার যান ? কিছুক্ষণের পর তাঁহার মনে হইল, এথেন্স হইতে কিছু দ্রে, তাঁহার এক পিতৃব্য-পত্নী আছেন;—হার্ম্মিয়াকে সেথানে লইয়া যাইতে পারিলে, হার্ম্মিয়ার প্রাণরক্ষা হয়। এই ভাবিয়া তিনি হার্মিয়াকে বলিলেন,

"প্রিয়তমে! আমি এক উপায় ঠিক করিয়াছি। অগ্নই রাত্রে তুমি তোমার পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া এদ। চল, আমরা এথান হইতে জন্মের মত চলিয়া যাই। যেথানে আমার পিতৃব্য-পত্নী আছেন, তোমাকে দেইথানে রাথিব, এবং দেইথানেই নির্কিল্নে আমাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে।"

হাসিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া সানন্দিত হইলেন। এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করাই বৃত্তিযুক্ত, ইহা বলিলেন।

হান্দির্যার সন্মতি পাইয়। লাইসাণ্ডার বলিলেন, "তবে তুমি প্রস্তুত হও। এই নগরের বাহিরে, সেই যে কানন,—বেধানে তোমার বাল্য-সহচরী হেলেনাকে লইয়া, তুমি ও আমি,—মধুময় বসন্তকালে মনের স্থাও ভ্রমণ করিতাম,—সেই কাননে আমি তোমার আগমন-প্রতীক্ষা করিব।"

প্রফুল-স্করে হাশ্মিয়। গৃহে ফিরিলেন, গৃহত্যাগ করিবার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না,—কেবলমাত্র বাল্য-সহচরী হেলেনার নিকট সমস্ত বলিলেন।

ভালবাসার নাহে, -অনেক স্থানরী অনেক সময় অনেকরপ অবৈধ কার্যা করিয়া থাকেন। হেলেনীও আজ সময়গুণে সেইরূপ একটা অবৈধ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা বলিতেছি, -হেলেনা, ডিমিট্রাসের প্রতি অনুরাগিণী। ডিমিট্রাস্
কিন্তু হার্ম্মিরই পক্ষপাতী। হার্ম্মির সহিত তাঁহার বিবাহের কথাও
হইতেছিল। স্কুতরাং হেলেনা,—নারকের অনাদৃতা। অনাদৃতা হইলেও প্রেমমাশা কিন্তু তিনি ছাড়েন নাই।—আজ স্কুযোগ পাইয়া, হেলেনা, ডিমিট্রিয়াসের
নিকট হার্ম্মিরার মনোভাব প্রকাশ করিলেন। তাহাতে হেলেনার থৈ বিশেষ
কোন উপকার হইবে, এমন আশা ছিল না। তবে একটা কথা এই, হার্ম্মিরার
পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে, ডিমিট্রাস কোন্না ভাঁহার অনুসন্ধানে
বাহির হইবেন ? এবং তাহা হইলে হেলেনাও কোন্না ডিমিট্রাসের সক্ষে

থাকিয়া, কিছুকাল প্রেম কথায় অতিবাহিত করিতে পারিবেন ?——কেবল-মাত্র এইটুকুর জন্মই,—হেলেনা সেই শৈশব-দঙ্গিনী, সরল-ছাদয়া হাশ্মিয়ার বিশ্বাস ভঙ্গ করিলেন!

#### (0)

লাইসাণ্ডার ও থার্দ্মিয়ার,—নে কাননে আসিয়া পরপ্রের মিলিত থইবার কথা ছিল,—পরীগণ আসিয়া সেই কাননে সক্রদা পরিভ্রমণ করিত। অবারণ—পরীর রাজা; টিটানিয়া -পরীর রাণী। পরীর রাজা ও রাণী, 'অনুচরগণকে লইয়া, রাত্রিকালে আনন্দ-কোলাহলে সেই কানন পরিপূর্ণ করিত।

বে সমরের কথা বির্ত হইতেছে, সেই সময়ে পরীর রাজা ও রাণীর,—পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্ত ঘটিয়াছিল। শুল্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, বৃক্ষবল্লরী-সমাকীর্ণ কানন-পথে,—কেহ কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন না। যদি কখন দেখা হইত, অমনি পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধিয়া যাইত। কলহটা এতদূর দাঁড়াইত যে, অনুচরেরা ভয়ে, যে যেথানে পারিত, লুকাইত।

রাজা ও রাণীর এই কলহের একটা কারণ ঘটিয়াছিল। টিটানিয়া একটি
মাতৃহীন বালককে প্রতিপালন করিতেছিলেন। বালকের মাতা টিটানিয়ার
প্রিয়সথী ছিলেন। মাতার মৃত্যু হইলে,টিটানিয়া সেই কাননে বালকটিকে লইয়া
আপন পুত্রের স্থায় পালন করিতেছিলেন। রাজার ইচ্ছা, বালকটিকে আপন
প্রিয়-ভৃত্যক্রপে নিযুক্ত করেন। রাণী তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাই
বিবাদের কারণ।

বে রজনীতে লাইদা গ্রার ও হার্মিয়া সেই কাননে উপস্থিত হইবেন, সেই জ্যোৎসাময়ী রজনীতে টিটানিয়া স্থীগণ সমভিব্যাহারে বন-বিহার করিতে-ছিলেন। ঘটনাক্রমে পরীরাজ অবারণ্ড সেইথানে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণীর পরশ্পরের সাক্ষাৎ হইল। তথন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর ক্থা-কাটাকাটী এবং বাদ-প্রতিবাদ চলিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন, "গর্বিতে! বড় অশুভক্ষণে আজ এই স্থেময়ী কৌমুদী-নিশিতে তোমার সহিত সাক্ষাং হইল।" রাণী। বাঃ, এ কে ! এ যে দেখিতেছি, সেই কলহপ্রিয় অবারণ !— চল স্থীগণ, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই। আমি শপ্থ করিয়াছি, উঁহার সহিত একত্র থাকিব না।

রাজা। টিটানিয়া, অপেক্ষা কর, চলিয়া যাইও না। আমি কি তোমার স্বামী নহি? আমার প্রতি এরপ আচরণ কর কেন? বালকটিকে আমায় দাও,—এ মনোবিবাদ মিটিয়া যাক্।

রাণী। রাজন্ ক্ষান্ত হও! তোমার সমস্ত পরীরাজ্যের বিনিময়েও, এ বালকটিকে পাইবে না।

এই বলিয়া রাণী চলিয়া গেলেন।

রাজা। তবে যাও গর্কিতে!—কিন্ত দেখিও, কলাই প্রত্যুবে এই অব-মাননার প্রতিফল পাইবে।

8

পক্ নামে রাজার এক প্রধান অন্তর ছিল। সে বড় কৌতুকপ্রিয় ও ধ্তা। সেই কানন-সন্নিহিত গ্রামগুলিতে পকের অনেক উপদ্রব ছিল।
শঠরাজ যথন দেখিত,কোন গোপ-বর্ চ্রামগুল করিয়া নবনীত প্রস্তুত করিতেছে,
অমনি তাহার ইচ্ছা হইত, সেই মহুনদণ্ডের উপরে উঠিয়া নৃত্য করে। পকের
যে ইচ্ছা সেই কাজ! গোপবর্গর হস্ত সঞ্চালিত মহুন-দণ্ড যেমন চারিদিকে
ঘুরিত ফিরিত, পকও সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি মক্ষিকার বেশ ধারণ করিয়া
অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য করিত। তথন সহস্র চেটা করিয়াও গোপবর্গ একটুও
নবনী প্রস্তুত করিতে পারিত না। যথন কতকগুলি পল্লীবাসী একত্র হইয়া
আনন্দে স্থরাপান করিতে থাকে, পক্ হয়ত তথন একটা সিন্ধ-কাঁকড়ার
আকার ধারণ করিয়া তাহাদের পানপাত্রের মধ্যে পড়িয়া যায়। যথন কোন
ক্রাজালপান করিতে ঘাইত, পক্ অমনি সেখানে উপস্থিত হইত একঃ অলক্ষ্যে
খাকিয়া সেই র্দ্ধার অধ্রোষ্ঠ এমনই ভাবে কাঁপাইয়া দিত যে সমস্ত জল বৃদ্ধার
চিব্ক গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। বৃদ্ধা আবার যথন প্রতিবাসিনীগণকে ডাকিয়া
একটা টুলের উপর বিসরা সেই ছঃথের কথা বলিত,—পক্ তথন অলক্ষিত-

ভাবে সেই টুলখানি সরাইয়া লইত ;--বৃদ্ধা পড়িয়া যাইত ;-- সমবেত প্রতিবাসিনীগণ অমনি হো হো হাসিয়া উঠিত। পকের ক্রীড়া ও কৌতুক এইরূপ নানা প্রকারের।

পরীরাজের আদেশে পক্ আসিয়া সেই কাননে উপত্তিত হইল। তথন পক্কে নিকটে পাইয়া রাজা আজা করিলেন,—

"দেখ পক্! তুমি শুনিয়াছ, এমন কতকগুলি কুল আছে,—প্রেমিকারমণীগণ বাহাকে 'সোহাগ-কুস্থম' বলিয়া থাকে,—আজি আমাকে গোটাকত সেই সোহাগ-কুস্থম আনিয়া দাও। সেই রঙ্গিলা ফুলের রস,—নিজিত ব্যক্তির চক্ষে লেপন করিলে, সেই ব্যক্তি নিজাভঙ্গে বাহান্দে সর্ক্রপ্রথম দেখিবে, তাহার প্রতি অন্বরক্ত হইয়া পড়িবে! আজি আমার টিটানিয়া-স্থলরী বখন নিজিত হইবেন, আমি সেই কুস্থম-রস তাহার চক্ষে লেপিয়া দিব, মানস করিয়াছি। ধনী চক্ষু মেলিয়া যখন চাহিবেন,—সিংহ হোক, ভল্লুক হোক, বানর হোক,—বাহাকে প্রথম দেখিবেন, তাহার প্রেমেই তাহাকে পড়িতে হইবে। অবশু বথাকালে অন্ত প্রপারসে এ মোহ আবার আমি দূর করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু যে পর্যন্ত না রাণীর তেজ ও অহন্ধার থর্ক হয়, যে পর্যন্ত না রাণী সেই বালকটিকে আমায় দেন, সে পর্যন্ত তাহার সেই বিষয় মোহ দূর করিব না।"

কৌতুকপ্রিয় পক্ মনের মত কাজ পাইল, হুষ্টান্তঃকরণৈ দে প্রভুর আদেশ পালন করিতে ছুটিল।

( ( )

পক্ পুষ্প অথেষণে বাহির হইল; পরীরাজ অবারণ তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি দেখিলেন, ডিমিট্রগাদ্ ও হেলেনা সেই কাননে প্রবেশ ক্রিল। তথন এই গুবক যুবতীর মধ্যে বচসা চলিতেছে। ডিমিট্রগাদ্ বলিতেছেন, "হেলেনা, কেন তুমি আমার সঙ্গে আসিলে ? তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর। আমি তোমাকে চাহি না, তথাপি কেন তুমি আমার আশা ছাড়িতে পার না ?"

হেলেনা সে কথা শুনিলেন না। তিনি আপনাদের পূর্বপ্রণয় স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। শৈশবের সেই সরল ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের সেই বিশ্বাস ও নির্ভর, ভবিষ্যতে পরিণয়-হত্তে আবদ্ধ হইবার প্রতিজ্ঞা,—একে একে কত কথাই তুলিলেন। কিন্তু ডিমিট্রিয়াস্কে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিলেন না। সেই বিজন অরণ্যে প্রেম পাগলিনী হেলেনাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া, ডিমিট্রিয়াস্ প্রস্থান করিলেন। হেলেনাও যথাসাধ্য তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পরীরাজ অবারণের হৃদয় হেলেনার ছুংথে কাতর হইল। সরল-হৃদয় থৈমিক প্রেমিকার <sup>3</sup>প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্লেভ ছিল। পাঠকের স্মরণ আছে, ইতিপূব্দে লাইসাঙার বলিয়াছেন যে, হেলেনাকে সঙ্গে লাইয়া তাঁহারা সনেকবার জ্যোৎসাময়ী রজনীতে এই কাননে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। হয়ত মবারণ সেই সময়ে হেলেনা ও ডিমিট্রাসের প্রণয়াত্রাগ দেখিয়াও থাকিবেন।

যথন পক্ প্রেম-কুসুম লইয়া ফিরিয়া আসিল, তথন অবারণ বলিলেন,—

"দেখ পক্, তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। আজ এথেন্সবাসী এক যুবক ও এক যুবতী এই কানন মধ্যে আসিয়াছে। যুবতী, সুবকের প্রেমে মাস্থহারা; যুবক কিন্তু তাহার প্রতি দিরিয়াও চাহে না। যখন ভূমি সেই যুবককে নিজিত দেখিবে, তখন তাহার চক্ষে এই পুষ্পরস মাখাইয়া দিও। কিন্তু এ কার্য্য এমন ভাবে করিবে, মেন ঐ সুবক নিজাভঙ্গে, তাহারই পার্ষে সেই মনাদুত। যুবতীকে দেখিতে পায়। সেই যুবককে চিনিতে তোমার কথ ইইবে না; এথেন্সবাসীর পরিচ্ছদেই তাহাকে চিনিতে পারিবে।"

চতুরতার সহিত পক্ এ কাণ্য সমাধা করিতে পারিবে, অঙ্গীকার করিল।

(%)

পরীরাজ অবারণ্ তথন রাণী টিটানিয়ার উদ্দেশে চলিলেন। রাণী তথন আপন কুঞ্জে শয়নের উদ্বোগ করিতেছিলেন। নদী-সৈকতে বেলা, চামেলি, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি কুম্ম-গন্ধে আমোদিত, ভামেশোভা-সমাকীর্ণ বৃক্ষ-বল্লরী-সমাচ্ছাদিত শান্তিময় কুঞ্জুকুটার, পরীরাণীর শয়ন-স্থান। অবারণ, সেইখানেই তাঁহাকে দেখিলেন। তিনি শুনিলেন, রাণীর নিদ্রাকালে, কোন্
সহচরী কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, রাণী একে একে তাহা বলিয়া
দিতেছেন। তিনি কাহাকে বলিতেছেন, "কুসুম-কোরক হইতে কীটগুলি
বাছিয়া ফেল।" কাহাকে বলিতেছেন, "আমার নিদ্রাকালে কর্কশ-কণ্ঠ পেচক
কাছে আসিতে দিও না।" এইরূপ সকলকে এক একটা কাজের ভার দিয়া
শেষে বলিলেন, স্থীগণ! তোমরা একটা গান কর, আমি নিদ্রা যাই।"

তথন সকল সধী মিলিয়া সমস্বরে এক ম্নোমোহকর, স্থ্রসাল, স্থ-শাঞ্জিময় গান ধরিল ;—

'বেহাগ— আড়াঠেকা।

দূর হ রে অমঙ্গল, পাণ তাণ ভয়,
পরীর ঈথরী বাবে নিজা এ সময়।
হাস হে চন্দ্রমা বিমল কিরণে,
ঢাল স্থারাশি এ কঞ্জ কাননে,
গাও রে পাণিয়া স্মর্র তানে,
ক্ল কুল বাস আন হে পবন!—
পোচক মশক, সজারু সর্পক,
দূর হ রে যত বালাই কণ্টক,
ভাইন-ভাকিনা-ইন্দ্রজাল-মন্ত্র,
এস না—পাশ না নিকুপ্ল-আল্য়॥

স্থাদের গানে রাণী নিদ্রিতা হইলে স্থীগণও স্ব স্থ কার্য্যে প্রস্থান ক্রিল। স্বারণও এই স্বস্বের টিটানিয়ার শ্যা-পার্শে স্থাসিলেন। এবং নিদ্রিতা পত্নীর চক্ষে সেই পুষ্পারস মাথাইয়া দিলেন। বলিয়া গেলেন,—

> "নিজ্ঞ। অবসানে, ছুটে ! দেখিবে যাহারে, সেই হ'বে প্রাণেশর,—নিও বুকে তারে !"

> > (9)

এখন হার্শ্বিয়ার কথা কিছু বলি। পিতার মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে অসমত হইয়া, হান্মিয়া স্বীয় প্রণয়ী লাইসাণ্ডারের প্রামর্শমত পিতৃ- ভবন হইতে পলায়ন করিবেন। লাইসাগুারের পিতৃব্যপত্নী-ভবনে আদিবার পথে, এই কানন-মধ্যে হার্মিয়া দেখিলেন, পূর্বসঙ্কেতমত লাইসাগুার তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছেন।



পরম্পারের সাক্ষাৎ ইইলে আনন্দের সহিত তাঁহারা নির্দিষ্ট,স্থানাভিমুখে । চলিলেন। কিন্তু অধিক পথ যাইতে-না-যাইতে, হার্মিরা পথশ্রান্তিতে অবসর হইয়া পড়িলেন। যে রমণী আপনার বিশ্বাস ও প্রেম,—সর্বপ্রকারে অক্ষূ

রাখিরা,—আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ পূর্বক, এইরূপে প্রেমের গভীরতার পরিচয় দিয়াছেন,—যাহাতে তাঁহার কোনরূপ কট না হয়, লাইসাগুার সে বিষয়ে বিশেষ যত্মবান্ ছিলেন। প্রণয়িনীকে পর্যপ্রাস্ত দেখিয়া, নিকটে এক তৃণশঙ্প-সমাচ্ছয় স্থান বাছিয়া লইয়া, সেইখানে বিশ্রাম করিতে বলিলেন, এবং প্রাতঃ উঠিয়া পুনরায় পথ চলিতে থাকিবেন, এইরূপ ত্তির করিলেন।

সেই তৃণশপ্প-সমাচ্ছন্ন ভূমিতলে পথশাস্তা হার্ম্মিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। লাইসাগুরিও কির্দ্ধুরে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

#### ( 6 )

এদিকে পক্ প্রভ্র আদেশ পালনে প্রস্তুত হইলেন। সেই তৃণশব্দন সমাচ্ছাদিত ভূমিথণ্ডের উপর যুবক যুবতীকে দেখিয়া পক্ মনে করিল,—প্রণরে-অনাদৃতা সেই যুবতী এই,—এবং তাহার নিষ্ঠুর প্রণয়ী যুবকও,—এই। কিন্তু বস্তুত পক্ ভূল বুঝিয়াছিল। কারণ, নিজিত যুবক সুবতী যে, লাইসাভার ও হার্মিয়া,—ডিমিট্রাস্ ও হেলেন। তো নয় প পক্ তাহা না বৃঝিয়া, তাহার প্রভ্র আজা পালন করিতে গিয়া, সেই নিজিত লাইসাভারের চক্ষেই সেই পুব্রস ঢালিয়া দিল!

মহা বিজ্ঞাট বাধিয়া গেল। ঘটনা বিপরীত হইল। পুষ্পারসের গুণ,—পূর্বেই উক্ত হইয়াছে;—নিজিত ব্যক্তি জাগ্রং হইয়া প্রথমেই বাহাকে দেখিবে, তাহার প্রতিই সে অনুরক্ত হইবে। লাইসাগুার জাগ্রং হইয়া, দৈব-বিজ্ঞ্ঞনায়, হেলেনাকেই প্রথমে দেখিতে পাইলেন। সেই পুষ্পারসের কি আশ্চর্যা গুণ!—হেলেনাকে দেখিবামাত্র, লাইসাগুার সেই তদ্যতপ্রাণা হার্মিয়াকে ভূলিয়া,—হেলেনারই অনুরাগী হইলেন!

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, তিমিট্রিয়াস্ হেলেনাকে একাকিনী অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন; তেলেনাও যথাসাধ্য তাঁহার অমুসরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেটা ফলবতী হইল না। হেলেনা ডিমিট্রিয়াস হইতে অনেক অস্তিরে পিছাইয়া পড়িলেন। ডিমিট্রিয়াস্ সেই অবসরে তাঁহার অদৃশ্র হইলেন।

এইরূপে পরিত্যক্তা, অসহায়া হেলেনা, — একাকিনী সেই অরণ্যমধ্যে ঘূরিতে ঘূরিতে, — যেথানে লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া নিজিত ছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লাইসাণ্ডারকে সেই স্থানে সেই ভাবে নিজিত থাকিতে দেখিয়া, হেলেনা কিছু বিশ্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,



"দেখিতেছি, লাইসাণ্ডার ভূমিতলে পড়িয়া আছেন;—তবে ইনি নিজিত না মৃত ?" মনে মনে নানাক্সপ সন্দেহ করিয়া, হেলেনা,—লাইসাণ্ডারকে স্পর্শ করিলেন। ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "স্থে! যদি ভূমি বাঁচিয়া থাক, তবে জাগ্রত হও।" লাইসাণ্ডারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গমাত্রেই, প্রথমেই তিনি হেলেনাকে দেখিলেন।—পুশারসের প্রভাবে অমনি তাঁহারই প্রতি অন্তরক্ত হইলেন। তথন লাইসাণ্ডার নব-প্রেমিকের মত,—হেলেনার রূপ ও সৌন্দর্য্য লইরা, নানাপ্রকারে হেলেনাকে আপন প্রেমোন্মন্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে উন্মন্ততার,— প্রাণাধিকা হান্মিয়া ভাসিয়া গেল। হেলেনাই এক্ষণে তাঁহার হুদর-রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিলেন।

ব্যাপার্থানা কিন্ত হেলেনার বড় ভাল লাগিল না। মনে মনে তিনি ব্রিলেন, অন্তর্মণ। তাহার অবিদিত ছিল না যে, লাইসাণ্ডার হার্মিয়ার প্রণায়াকাজ্জী এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতেও প্রতিশ্রুত। অথচ, লাইসাণ্ডারের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ও সহসা তাহার এই অভাবনীয় ভাবান্তর দেখিয়া, হেলেনা কিছু বিক্ষিত হইলেন, এবং কিছু রুওও হইলেন। তাহার মনে হইল, লাইসাণ্ডার উাহাকে উপহাস করিতেছেন।

হেলেনা ছঃথ ও অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, "হায়! এতদিনে বুঝিলাম যে, সকলের উপহাসাম্পদ হইরাই, এ অভাগাঁ জন্মগ্রহণ করিয়াছে! ডিমিট্রিয়াস্কে সর্বান্তঃকরণে ভালধাদি; তাহার প্রতিদানে,—প্রত্যাথান বৈ আর কিছু পাইলাম না! একটু ভাল কথা,—কি একটু মেহ দৃষ্টি, কিছুই পাইলাম না! সেই ছঃথেই মম্মাহত হইয়া আছি। তাহার উপর তোমার এই কঠোর পরিহাস!—ছি! আমি জ্বনিতাম না যে, তুমি এত অভদ্র ওনীচ এবং অসং।"

এই বলিয়া, হেলেনা ক্রোবভরে দে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। লাই-সাঞ্ডারও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া ভাহার অনুসরণ করিলেন;—দেই অসহায়া, নিদ্রিতা, ভূমিতলে শায়িতা, -হাশ্মিয়ার পানে একবার চাহিলেন ও না!

( a )

হার্মিয়া নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, সেই বিজন বনে তিনি একাকিনী;—পার্মে লাইসাণ্ডার নাই!—লাইসাণ্ডার কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে হার্মিয়া কাননের চারিদিক অন্থেষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে ডিমিট্রিয়াদ্ হেলেনাকে পরিত্যাগ করিয়া অনেক দ্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু যে জন্ম তাঁহার এই কাননে আসা, তাহার কিছুই হইল না।
—হার্মিয়া বা লাইসাণ্ডারের কোন সন্ধান তিনি পাইলেন না। কানন মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে যথন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তথন তিনি বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন, এবং ক্লণপরে সেইখানেই নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়িলেন।

পরীরাজ অবারণ্, -ডিমিটি,য়াদ্কে সেই নিদ্রিত অবস্থায় দেখিলেন।

অবারণ্ বিবিধ প্রশ্নে বৃঝিয়াছিলেন, পক্ তাঁহার আদেশ পালন করিতে গিয়া, বিপরীত ফল ধটাইয়াছে।—ভুলক্রমে সে, অন্তর্যক্তির চক্ষে সেই পুপরস চালিয়া দিয়াছে। কাজেই অবারণ্ নিজহস্তে সেই পুপরস নিজিত ডিমিট্রয়া-সের চক্ষে ঢালিয়া দিলেন। ডিমিট্রয়ান্ জাগ্রং হইয়াই সল্থে দেখিলেন,—হেলেনা। পুপরস প্রভাবে ডিমিট্রয়ান্ তংক্ষণাং হেলেনার প্রতি অন্তর্ক হইলেন এবং নানাপ্রকার চাটু-বাক্যে স্থানরীর গুণ-গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এদিকে সেই বিজন বনে পরিত্যক্তা হাশিরা, অনুসন্ধান করিতে করিতে লাইসাপ্তারকে পাইলেন। ঘটনাক্রমে সকলেই একজানে মিলিত হইলেন। রহস্টাও জমিয়া গেল।

অনাদৃতা হেলেনারই সীয় প্রণয়-পাএকে খ্ঁজিবার কথা। কিন্তু পকের ভ্রমবশতঃ হাম্মিয়ার উপর সৈই ভার পড়িয়াছিল।

সেই রঙ্গতল তথন বড় হাস্ত-ভাব ধারণ করিল। হান্মিরাই এক্ষণে অনাদ্তা, আর হেলেনা একজোটে হুইজন নায়কেরই আরাধ্যা!

হেলেনা, এই অভিনব রহস্তের কোন মর্মোদ্বাটন করিতে না পারিয়া, অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি অবাক্ হইয়া নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, ডিমিট্রিয়াস্ ও লাইসাগুার,—ছইজনে পরামর্শ করিয়া আজু তাঁহাকে উপহাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হার্শিরার বিশারও,—হেলেনা অপেকা কম নহে। যে লাইদাণ্ডার ও ডিমিট্রাদ,—উভরেই তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাদিতেন, আজ তাঁহারা ছই জনেই এককালে হেলেনার উপর অনুরক্ত হইলেন! হান্যিরা ইহার মশ্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বড়ই বিশ্বিত ও চিস্তাকুলিত;—পরস্ত, এই মর্মছেদকর দৃশ্য,—তাঁহার পরিহাদ বলিয়াও বোধ হইল না।

হুই যুবতীতে তথন কলহ বাধিল। শৈশবকাল হুইতেই উভয়ে উভয়ের বড় প্রিয় ছিলেন। আজ জীবনের মাঝথানটাতে পরম্পরের মনোমালিয় ঘটল। হেলেনা বলিলেন, "হার্মিয়া, তুমি কি নিষ্ঠুর-হৃদয়া! আমার প্রতি লাইসাপ্তারের এমনি-তর বিজ্ঞপকর ব্যবহার,—তুমিই শিথাইয়া দিয়াছ! আর তোমার-প্রতি-বিশেষ-অর্বক্ত ডিমিট্রয়ান, আমি গাঁহার ছটি চক্ষের বিষ,—বিনি আমার ছায়া মাড়াইতেও ম্বণাবোধ করেন,—সেই ডিমিট্রয়ান্ও যে আজ আমায় এমন মুধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছেন, ইহাও তোমার কাজ!—ভাই! আমাকে এমনই করিয়া উপহাস করা কি তোমার উচিত ? শৈশবে, পাঠাভ্যাস কালে, সেই অক্ত্রিম সৌহাদ্দ,—আজ কি ভূলিয়া গেলে? মনে করিয়া দেথ দেখি, কতবার তোমায় আমায় একত্র একই আসনে বিসয়া, একই গীত গায়িতে গায়িতে, একই কার্পেটে উভয়ে একই ফুল বুনিয়াছি! এক বৃস্তে ছটি ফুলের স্থায় অভিয়-হৃদয়ে উভয়ে বিদ্ধিত হইয়াছি!—আর আজি এই ব্যবহার!—পুরুবের সহিত যোগ দিয়া, শৈশব-সঙ্গিনীকে এমনি-তর অপমান করা কি বন্ধুবের আদর্শ?—না, কুল-কুমারীর ধর্ম ?—নারী হইয়া ভাই! তুমি নারীয় প্রাণ বুঝিলে না ?"

হান্মিরা। ভাই! তোমার এই চঃথ ও ক্রোধ দেখিরা আনি আশ্চর্যা হইতেছি। তুমি কথনই আমার অনাদরের পাঞী নহ। বরং আজ বোধ হইতেছে, আমিই তোমার অনাদৃতা।

হেলেনা। "ওঃ! তোমার অন্তর ও বাহির স্বতন্ত্র। মুথে দেখিতেছি, যেন তুমি কিছুই জানো না;—কিন্তু আমি পিছন ফিরিলেই অঙ্গ-ভঙ্গী ও ইদারা প্রভৃতির দার। তুমি বিজ্ঞাপ করিতে থাক! বৃঝিলাম, তোমার হৃদয়ে মেহ, দয়া, মায়া কিছুই নাই। তাহা থাকিলে, আমার প্রতি কথনই এমনতর ব্যবহার ড্রিতে না।"

যুবতীদ্বরে মধ্যে যথন এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, তথন ডিমি-ট্রিয়াস্ ও লাইসাণ্ডার কোথায় ?—তাঁহারা ছই জনে সেই একই যুবতী হেলেনার প্রতি অন্নরক হইয়া, কাননের অন্ততম প্রদেশে গমন করিয়া, পরস্পর মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উদেযাগ, করিতেছিলেন। তাঁহারা নিকটে নাই দেখিয়া, যুবতীদ্বয়ও তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

#### ( >0 )

পকের সহিত পরীরাজ অবারণ্ অলক্ষ্যে পাকিয়া, এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন। অবারণ্ বলিলেন, "পক্, সত্যই কি ইহা তোমার অসাব-ধানতার ফল ? না ইচ্ছা করিয়াই তুমি এইরপ করিয়াছ ?"

পক্। রাজন্! আমার অবিশাস করিবেন না, ভ্লক্রমেই আমি এরপ করিয়াছি। আপনি কেবলমাত্র ইহাই বলিয়া দিয়াছিলেন, এথেস বাসীর পরি-ছেদেই আমি সেই ব্বককে চিনিতে পারিব! অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার কোন অপরাধ নাই। বাই হৌক, বাহা ঘটারাছে, ইহা একটি মন্দ কৌতুক নয়!

সবারণ্। কিন্তু ইহাওতো দেখিলে, ডিমিট্রাস্ ও লাইসাণ্ডার পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রনৃত্ত হইয়াছে! সতএব আমি তোমার সন্মতি করিতেছি, তুমি এখনই, এই রাত্রিতেই এই সরণ্যানী,—দোর কুণ্ণাটকার আচ্ছর কর এবং চারিদিকে অরুকার চালিয়া দাও,—দেন ইহারা পরস্পরে পণ-হারা হয় এবং কেহ কাহাকে দেখিতে না পায়। সার তুমি ঐ ছই সবকের স্বর সন্ধকরণ করিয়া,—যেন একে মন্থের প্রতি তর্জন-গর্জন করিতেছে, এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়া,—ছই জনকে বিপরীত পথে লইয়া বাও। যথন দেখিবে, পথশ্রমে রাস্ত হইয়া উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তথন,—মামি এই আর একটি পুপ দিতেছি -ইহার রস লইয়া লাইসাভারের চক্ষে ঢালিয়া দিও। তাহা হইলে হেলেনার জ্ম্ম তাহার এই নৃতন প্রেমান্মত্তা আর থাকিবে না।—আবার তাহার পুর্বের সেই স্বাভাবিক-প্রেম কিরিয়া আসিবে,—মাবার হার্মিয়াকে তেমনই করিয়া সে আপনার ভাবিবে,—এবং তাহা হইতে ঐ শ্বতীদম্বও পরস্পরের মনোনীত পাত্র লাভে স্বথী হইবে, অধিকন্ধ উভয়ের এই মনোনালিম্বও দ্র হইবে। তথন সকলে বুঝিবে, বাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার কিছুই সত্য নহে;—মনে হইবে, ইহা আজিকার এই নিদাঘ-নিনীথের একটা স্বপ্ন

মাত্র।—যাও পক্, যাহা বলিলাম, এশ্বনি তাহা কর। আমি এখন দেখি গিয়া, আমার টিটানিয়া-স্থন্দরী কি করিতেছেন!

#### ( >> )

টিটানিয়া তথনও নিদ্রিত ছিলেন। অবারণ্ দেখিলেন, একজন পথলান্ত বোকা-হাবা,—রাণীর লতাকুঞ্জের অনতিদূরে শয়ন করিয়া আছে। পরীরাজ সেই জীবটির মন্তকে একটা গর্জভের মুখদ পরাইয়া দিলেন। মুখদটি তাহার মুখে এমনই খাপ্ খাইল যে,তাহা অতি স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অবারণ্ ভাবিলেন, "এই জীবটিকেই,— মদ-গর্কিতা টিটানিয়ার দল্পে উপস্থিত করিতে হইবে। জাগ্রত হইয়া ইহার প্রতি চাহিবামাত্র, গর্কিতা-রাণী ইহার অন্থ রাগিণী হইবে। তথন স্কুলরীর দকল গ্রু থ্র্ক করিব।"

গর্দভের নথসটা গীরে পীরে পরাইলেও, সেই নির্কোধ হাবার নিজাভঙ্গ হইল। নিজাভঙ্গে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না যে, তাহার আবার এক নৃতন শোভা হইয়াছে! তথন সে, পরী রাণী গেখানে নিজিত ছিলেন, সেই লতামগুপ-অভিনুথে চলিল।

টিটানিয়া চক্ষু মেলিবামাত্র, সেই অপূর্ব্ব জীবটিকে দেখিতে পাইলেন। অমনি পুশারসের গুণ ধরিল। টিটানিয়া সেই কিছুত-কিমাকার বোকাহাবাটাকেই, অতুল সৌন্দর্যাময় বোধ করিলেন। বিষয়-সহকারে বলিলেন,
"আহা, কি স্থন্তরমূর্ত্তি! বুঝি ইনি স্বর্গের কোন দেবতা হইবেন!"

অতঃপর প্রকাশ্তে বলিলেন, "তোমাকে যেরূপ রূপবান্ দেখিতেছি, তুমি কি তেমনই বৃদ্ধিমান্ ?"

সেই জীব বলিল, "বিশেষ বৃদ্ধি আছে কি না, জানি না। তবে এই বনটা কোনরকমে পার হইতে পারিলে যথেষ্ঠ বৃদ্ধি আছে বৃঝিব।"

প্রণয়-মুগ্ধা রাণী বলিলেন, "না, প্রাণাধিক! বনের বাহিরে যাইবার বাসনা ত্যাগ কর। আমাকে সামাত্ত পরী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিও না। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি। আমার সঙ্গে এস। তোমার সেবার জন্ত আমি অনেক পরী নিযুক্ত করিয়া দিব।"

টিটানিয়া তথন চারিজন পরীকেঁডাকিয়া, তাহার নবীন-নাগরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "তোমরা এই মধুর মৃত্তি, ভদ্র মহো-দয়ের সেবায় নিযুক্ত থাক। কেহ. ইঁহার সমূথে আনন্দ-উল্লাস কর; কেহ স্বাহ ফল আনিয়া দাও; কেহ মধুচক্র হইতে মধু ভাঙ্গিয়া লইয়া আইস।"



অতঃপর সোহাগভরে নব-প্রণায়ীকে কহিলেন, "এস, এস, বৃঁধু এস। আমার নিকটে ব'স। আমি তোমার এই রোমরাজিপূর্ণ মনোরম গণ্ডস্থল লইয়া ক্রীড়া করি, এবং তোমার এই স্থলর লম্বা কর্ণ ছটিতে বার বার চুম্বন করিতে থাকি!"

দেই হাবা-বোকা চাষার মরদটা,—তথন প্রণয়-বিমুগ্ধা রাণীর সহিত

প্রেমালাপ করা অপেক্ষা,—রাণীর কিন্ধরীগণের উপর প্রভুত্ব করা,—স্থকর ও আনন্দজনক বোধ করিল। স্থতরাং সে কাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমার মাথা আঁচ্ডাইয়া দাও।" কাহাকে বলিল, "মাছিগুলি তাড়াইয়া দাও।" কাহাকে বলিল, "মধু আহরণ করিয়া আনো। কিন্তু দেখিও, সাবধান! মধুচ্ক্র ভাঙ্গিয়া মধুস্রোতে বেন তুমি ভাসিয়া যাইও না!"

তারপর আপন মুথের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমার মুথে দেখিতেছি, বিস্তর লোম হইয়াছে। নাপিতের বাড়ী গাইয়া এই সকল সাফ করিতে হইবে।"

অতঃপর রাণী বলিলেন, "আমার প্রিরতম, প্রাণাধিক ! কি থাইবে বল ? যদি স্থরসাল কোন স্থপার্চ ফল ভক্ষণে অভিলাষ থাকে, তো বলো,—আমার কিঙ্করীগণ এথনি তাহা আনিয়া দের।"

গর্দভের মুখ্য পরিয়া,—সেই হতভাগ্য নির্কোধ গর্দভের আহারের প্রবৃত্তি ও পাইয়াছিল। সে বলিল. "ও সকলে আমার কচি নাই; বদি পারো, তবে কিছু শুক্নো মটর আনিয়া দাও। কিন্তু এখন আমার বড় পুম আসিতেছে,—তোমাব দাসদাসীদিগকে বারণ করিয়া দাও, যেন কেহ আমায় বিরক্ত না করে।"

রাণী বলিলেন, "তবে এগ, তুমি আমার এই বাছতে মস্তক রাখিয়। স্থাণ নিদ্রা যাও।—তোমায় আমি কত ভালবাসি, প্রাণাধিক !"

( >< )

পরীরাজ মবারণ বথন দেখিলেন, রাণীর বাহুলতার মধ্যে সেই জীবটি মবাধে নিদ্রা বাইতেছে, তথন তিনি রাণীর সমুধীন হইলেন এবং রাণীর এই অভিনব প্রণয়াসক্তি দেখিয়া, রাণীকে বংপরোনাস্তি মিষ্ট ভর্মনা ও শ্লেষ করিলেন।

রাণা আর কি বলিবেন,—লুকাইবার চেষ্টা করাও রুণা।—কেন না. সেই হতভাগ্য নির্বোধটা,—তথন পর্যন্তও রাণার ভূজপাশে আবদ্ধ হইরা নিজিত রহিয়াছে!—প্রেমের নিদর্শন-স্বরূপ তাহার নস্তক্ত কুস্থম-মালায় শোভিত রহিয়াছে!

অবারণ্ রাণীকে খুব শ্লেষ-বিজ্ঞপ উপহাস করিলেন। তারপর স্থবিধা বৃঝিয়া, মাতৃহীন সেই বালকটিকে পাইবার জন্ম জেদ্দেখাইলেন। রাজা স্বরং, রাণাকে অন্মের প্রতি প্রণয়াসক্ত দেখিলেন; - লজ্জায় ও ঘূণায় রাণা তথন আর এ সামান্য বিষয়ে অস্বীকার করিতে পারিলেন না, -পরীরাজকে বালকটিকে দিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন।

এইরপে অবারণের বছদিনের বাসনা চরিতার্থ হইল;—বালকটিকে তিনি ভূত্যরূপে পাইলেন। পুপারসের প্রভাবে রাণীকে এইরপ ছুদ্দার মধ্যে কেলিয়া, পরীরাজ এখন ননে মনে ছঃখিত হইলেন। রাণীকে প্রকৃতিত্ব করিবার জন্ত, তথন তিনি অন্ত, পুপ্পের রস, রাণীর চক্ষে ঢালিয়া দিলেন। রাণীর আবার পূর্বাদৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। তিনি তখন সেই গদ্ভমূর্ত্তি জীবটির প্রতি চাহিয়া ত্বণায় •স্থ ফিরাইলেন। সবিস্থায়ে বুলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এই পশুমূর্ত্তি হতভাগাটার প্রতি কিরপে আমি অনুরক্ত হইয়াছিলাম!"

পরীরাজ অবারণ্ তথন সেই নীরেট মূর্থের মূথ হইতে সেই গর্দভের মুথসটি খুলিয়া লইলেন। হতভাগ্য তথনও নিদ্রা যাইতে লাগিল। কুত্রিম মুখস উন্মোচিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সেই স্বাভাবিক গর্দভ-মন্তিম্ব তেমনই রহিয়া গেল।

পরীর রাজা ও রাণীর এইরপে পুনশ্বিলন সংঘটিত হইল। তথন পরীরাজ অবারণ্ সকল রহন্ত প্রকাশ করিলেন, এবং সেই কানন মধ্যত সেই প্রণয়োমত্ত স্বক সুবতীদিগের কথা আনুপূর্ত্তিক রাণীকে বলিলেন। ঘটনা ঘেরপ দাড়াইয়াছে, তাঁহা আমরা যথাতানে বলিয়া আদিয়াছি। একণে তাঁহার পরিণাম কি হইল, তাহা দৈখিবার জন্ত, অবারণ্ ও টিটানিয়া সেইদিকে গেল। চলুন পাঠক পাঠিকে, আমরাও ঘাই, ব্যাপারখান। কি, দেখি!

(50)

অবারণ্ ও টিটানিয়া দেখিলেন যে, সেই প্রতিদ্ধী প্রেমিকদয়, — নবদ্ব্রাদল-শ্যায় শয়ন করিয়া নি দ্রা যাইতেছেন। তাঁহাদের অনতিদ্রে তাঁহাদের
স্ব প্রণায়নীদয়ও যুমাইতেছেন। পক্ তাহার পূর্বভ্রম দ্র করিতেঁ এবার
সাধ্যমত যত্ন করিয়াছিল এবং কৌশলে সকলকে এক এ করিতেও সক্ষম
হইয়াছিল। এখন সে স্থামাগ পাইয়া, — তাহার প্রভ্র আদেশমত, অন্ত পুলের
রস, লাইসাভারের চক্ষে ঢালিয়া দিয়া, তাঁহার মোহ দ্র করিয়া দিল।

হার্শ্বিয়া সর্বপ্রথমে জাগিয়া উঠিলেন। তিনি লাইসাণ্ডারকে পাশ্বে দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন, এবং তাঁহার সেই অব্যবস্থিতির কথা ভাবিয়া কিছু আশ্চর্যাও হইলেন।

লাইসাণ্ডারও নিদ্রাভঙ্গে হার্মিরাকে দেখিতে পাইলেন। তথন তাঁহার মোহ ঘুচিরাছে; পূর্ব্বদৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছে; পূর্ব-জ্ঞানও বথারীতি হইয়াছে;
—স্কুতরাং এক্ষণে হার্মিয়ার প্রতি তাঁহার সেই পূর্বপ্রেম, আবার তেমনই
ভাবে ফিরিয়া আসিল। তথন স্বক যবতী নানাপ্রকার প্রণয়-আলাপে প্রবৃত্ত
হইলেন। ত্ই জনের কেহই বৃঝিতে পারিলেন না যে, গত রাত্রির ঘটনা
সকল বাস্তব কি না। উভ্রেরই মনে হইল, বোধ হল উভ্রেই সেই নিদাবনিশীথে একই রকমের স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

এদিকে ডিনিট্রাস্ এবং হেলেনাও জাগ্রং হইলেন। স্থানিদার হৈলেনার বিক্ষ্ - হদর বেশ শান্ত হইরাছিল। ডিমিট্রাসের প্রণয়ালাপ, — এফণে তিনি হাষ্টান্তঃকরণে শুনিতে লাগিলেন। এখন আর ঠাগার সেই প্রণয়ালাপ, — বিজ্ঞপ বলিয়া বোধ হইল না। — অকপট হৃদরের অকপট ভালবাসা জানাইয়া, উভয়েই উভয়কে স্থী করিলেন।

অতঃপর ছই স্থীতেও মিল হইল। হাশ্মিয় ও হেলেনার অসদ্বাধের আর কোন কারণ রহিল না। তথন সকলে মিলিয়া স্কছংভাবে পরামশ করিতে লাগিলেন,—কি করিলে সকল দিকে স্থ-রাহা হয়। পরামশে তির হইল, ডিমিট্রিয়াদ এথেন্সে গিয়া, হাশ্মিয়ার পিতা ইজিয়াদ্কে বলিবেন যে, তিনি আর হাশ্মিয়ার প্রার্থী নন। তাহা হইলেই ইজিয়াদ্ও ক্তাকে ক্ষনা করিবেন এবং লাইসাঙারের সহিত তাঁহার বিবাহও দিবেন।

এই স্থির হইরা ডিমিট্রিয়াস্ এথেন্স যাইবার উদ্বোগ করিতেছেন, এমন সমর সকলে দেখিতে পাইলেন, ক্রোধমূর্ত্তি ইজিয়াস্,—পলায়িতা কস্তার অমু-সন্ধানার্থ সেইথানে উপস্থিত হইতেছেন। ডিমিট্রিয়াস্ তথন ইজিয়াস্কে একে একৈ সকল কথা নিবেদন করিলেন, এবং হার্মিয়ার প্রতি প্রসন্ধ হইয়া লাইসাগুারের সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে অমুরোধ করিলেন।

ইজিরাসের মন নরম হইল। তিনি এ প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। অধিকন্ত কহিলেন, "ভাল, যে চতুর্থ দিনে, রাজবিধি অনুসারে, অবাধ্য হার্মিরার প্রাণদণ্ডের কথা ছিল, সেই দিনে আমি সর্বজন-সমক্ষে লাইসাণ্ডারের করে হান্মিয়াকে অর্পণ করিব!"

অতঃপর ডিমিট্রাসের সহিত হেলেনারও ঐ দিন শুভ-বিবাহ হইবে দ্রির হইল। সকল গোলবোগ মিটিয়া গেল। সকলেই হাসি মুথে, মনের স্থাথে, স্বাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরীরাজ অবারণ্ ও পরীরাণী টিটানিয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া, এই মিলনদৃশ্য দেখিতেছিলেন, এবং ইংহাদের সকলের কথা শুনিতেছিলেন। বথন তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের প্রিয়-অন্তর পকের কৌশলেই নায়ক-নায়িকাগণের পরস্পরের মিলন সংঘটিত হইল, তথন আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। রাজা ও রাণীতে পরামশ করিয়া হির করিলেন, নায়ক নায়িকাগণের এই আনন্দ মিলন উপলক্ষে তাঁহারাও আপন রাজ্যে আনন্দেংস্ব করিবেন।

এদিকে ব্যাদিনে, শুভদ্দণে, লাইসাগুরের সহিত হার্ম্মিরার, এবং ডিমিট্রিয়াসের সহিত হেলেনার শুভ-পরিণ্য-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে সে দিন সমস্ত পরীরাজ্যেও আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

যাহার। এই গলটি উদ্ভট বলিয়া অনাতা করিবেন, তাঁহারা নিদাঘ-নিশাথে এইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছেন মনে করিলেই চলিবে।





## ত্ৰতীয় রিচার্ড।

### (KING RICHARD THE THIRD.)

( )

ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনেরিকে যদে নিহত করিয়া, চতুর্থ এডওয়াড ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ইহাঁরা তিন ভাই। প্রথম, নাজা এড ওয়ার্ড, দ্বিতীয়, জর্জ্জ, ক্রারেন্সের ডিউক; তৃতীয়, রিচার্ড,—য়ৡরের ডিউক। তিন ভা'য়ে কেই কাহাকে বিশ্বাস করিতেন না.— কাহারও প্রতি কাহার একটুকু মমতাও ছিল না। এই মমতা না থাকিবার এবং বিশ্বাস না করিবার কারণ এই, রাজ্যলাভের জন্ম পরস্পার পরস্পারের অনিষ্ঠ করিতে পারেন। বিশেষ, এক পিশাচসিদ্দের ভবিষ্যদানা শুনিয়া. এড ওয়ার্ড বড়ই টেংকটিত ও সন্দির্মান্ত হইয়াছিলেন। সে ভবিষ্যদানীর মর্ম্ম এই,— যাহার নামের আগক্ষরে "জি", সেই ব্যক্তি রাজাকে হতা৷ করিয়া রাজ সিংহাসন লাভ করিবে। অধিকন্ত রাজার সন্তানগণও তৎকর্ত্ব নিহত হইবে। এখন এই গণনার বিশ্বাস করিয়া, রাজা এড ওয়ার্ড বার-পর-নাই উৎক্টিত হইলেন। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, সক্ষপ্রথনেই তিনি দ্বিতীয় লাতা—জন্জ কে কারাক্ষম ও বন্দী করিবলেন। কারণ ইহার নামের আগক্ষর "জি"।

ঘটনা যুঁথন এইরূপ দাঁড়াইল, তথন তৃতীয় রাজলাতা—মুঠরের ডিউক— রিচার্ড,—একদিন লগুনের রাজপথে একাকী দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতে– ছিলেন,— "ইয়ার্কের অশান্তি-শীত গিয়াছে, স্থ-শান্তিময় বসন্ত আদিয়াছে। যুদ্ধ-বিপ্রহাদি সমন্ত বিপদ-মেঘ নাহ। আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল, তাহা আর এখন নাই। আমাদের কপোলদেশ জয়-মাল্যে শোভিত হইয়াছে। সেই ভয়াবহ য়ুদ্দের ঢকাধ্বনি,—এখন প্রমোদ-সভায় পরিণত। স্থমধুর বাশরীরবে এবং উৎসবময় নৃতাগীতে,—এখন সমগ্র দেশ শান্তিময়।——কিন্ত হায়! আমার ভাগ্যে এ সব কিছুই নাই। অমল-ধবল-উজ্জ্ল মুকুরে হাসি-মুখ্দেখিতে আমি স্থাজিত হই নাই। অমল-ধবল-উজ্জ্ল মুকুরে হাসি-মুখ্দেখিতে আমি স্থাজিত হই নাই। প্রমার মহিমা আমাতে নাই,— স্থতরাং রমণী সমাজে প্রীতিলাভ করিবার আশাও আমার নাই। হায়! আমি দেহের লাবণ্যে বঞ্চিত, চতুর স্থতাবদারা গঠিত,—এবং প্রমৃতিক র্ভক কুংসিত আকান প্রাপ্ত হইয়া অতি নির্ভূর্রপে অনুশাসিত। এই অসম্পূর্ণ কদাকার দেহে,—পিঠে একটি কুজ পারণ করিয়া, যখন আমি গোড়াইয়া দাড়াই, তখন কুকুর-শুলা অবণি ঘেট দেউ করিতে থাকে। সময় ক্ষেপণে আমার আনন্দ নাই, শান্তি নাই। কেবল স্ব্গ্রের ছায়ায় নিজ প্রতিবিদ্ধ দেখি, এবং তাহা লইয়াই যাহা কিছু আলোচনা করি। হায়! আমার এ জ্বণের সীমা নাই, —শেব নাই।"

দীর্ঘনিধাস ফেলিয়া গ্রষ্টর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—

"দংসারের সকল উৎকৃষ্ট বিষয় সইতে বঞ্চিত হইয়া, আমি ছরাত্মা ছর্কৃত হইতে সঙ্কল করিয়াছি। বে অবাথ ছরভিসন্ধি আমার মনে জাগিতেছে, তাহা অবশুই আমি কার্যো পরিণত করিব। ইহার আরম্ভ ভীষণ, সমাপ্তিও ভীষণ। অত্যে এড ওয়ার্ড ও ক্লারেন্সের মধ্যে বিধিমতে বিবাদ বাধাইয়া দিই, তারপর অত্য কথা। এড ওয়ার্ড বেমন সত্যবাদী, লায়নান্ ও সরল, আমি তেমনি মিথ্যাবাদী, ছষ্টবৃদ্ধি ও বিশ্বাস্থাতক।—"জি" আলক্ষর বিশিষ্ট ব্যক্তিই রাজা ও রাজ-উত্তরাধিকারীর প্রাণনাশ করিবে!—থাক্, এ চিন্তা এপন মনোমধ্যে থাক,—ক্লারেন্স আসিতেছে।

(সশস্ত্র সৈনিকবেষ্টিত জজ্জ ব। ক্লারেন্সের প্রবেশ।)

রিচার্ড ওরফে মন্টর যেন কিছু না জানিয়া বাঙ্গখরে কহিল, "কি হে ভাষা, এক্সপভাবে — সৈত্যগণ বেষ্টিত হইয়া আসিবার কারণ কি ?"

ক্লারেন্স বলিলেন, "রাজার হকুম।"

মন্তর। কেন, কারণ ?

ক্লারেন্স। কারণ-আমার নাম জজ্জ।

শ্লষ্টর। যদি তোমার 'জজ্জ'-নামে দোষ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তোমার এই নাম রাথিয়াছিল, তাহারও এইরপ দণ্ড পাওয়া উচিত। না হে না,—রাজার অন্ত কোন মতলব আছে।—বোধ হয়, হুর্গমধ্যে তোমার অন্ত নামকরণ হইবে।

ক্লারেন্স এ কথার কোন উত্তর দিলেন না'। গ্রন্থর পুনরায় বলিল,-

"কি জানে। ভাই, দোষ রাজার নয়,—রাণীর। ুতিনিই রাজাকে এই ভায়ানক কাণ্যে প্রবৃত্ত ফরিয়াছেন। তিনি ও তার ভাই, হেষ্টিংস্ নামে আর এক ভদলোককেও এইরূপ বিনাদোথে কারাগারে পাঠাইয়াছিলেন। ক্রুতিবলে নির্দোষ হেষ্টিংস্ আজ মৃক্তি পাইয়াছেন।—ভাই ক্লারেকা! আমাদের আর পরিত্রাণ নাই,—পরিত্রাণ নাই।"

ক্লারেন্স। যদি পরিত্রাণের কথা বলিলে,—তবে সে পথে কেইই নাই। যা আছেন,—রাণীর কুটুস্বগণ এবং মাননীয়া শ্রীমতী সোর মহাশ্যার দূতগণ!

( এই সোর,—রাজার এক উপপত্নী।)

প্লষ্টর এ কথার বিশেষ পোষকতা করিয়া কহিল, "ভাই! যা ব'লেছ.— এ যাত্রা শ্রীমতী সোর স্থানরীর প্রিয়-ভূতা হইয়া থাকিতে পারিলেই মঙ্গল, নচেৎ নয়। কথাটা ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট্র ইয়া পড়িতেছে।"

যাহারা ক্লারেন্সকে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া বাইতেছিল, তাহা-দের প্রধান ব্যক্তি বলিল,—"মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, রাজার আদেশ আছে. এরূপ কোন কথা বার্ত্তা না হয়।"

চতুর গ্রন্থর কণাটা উণ্টাইয়া লইয়া বলিল, "না হে না,—ব্ঝিতেছ না, আমরা কি বলিতেছি?—বলিতেছি, রাজা জ্ঞানী, গুণী ও ধার্ম্মিক এবং তাঁহার মাননীয়া দিতীয়মহিষী,—ভায়পরাষণা ও দরার্জক্দয়। হিংসা, দেষ তাঁহার কিছুই নাই। কি স্থানর তাঁহার চরণ, কি স্থানর তাঁহার ওঠাধর, কি স্থানর তাঁহার কথাবার্জা! রাণীর আশ্বীয়াগণও অতি ভদ্রমহিলা,— আপনি
\_কি এসব স্বসীকার করেন ?"

সেই ব্যক্তি পুনরায় বিনীতভাবে কহিল, "মহাশয়! আমরা হকুমের চাকর,—আমাদের সহিত এ সকল কথা আলোচনা করিবেন না,—এ সব বিষয়ে আমরা কিছু থবর রাখি না।"

এবার ক্লারেন্স বলিলেন, "আপনার কার্য্যভার আমি জানি। অবশু, আপনার কথানুসারে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা রাণ্ট্র মুণার পাত্র,— কুতদাসম্বরূপ।"

অতঃপর মন্তরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ ! বিদায়।"

রাষ্ট্র। আমি এথনই রাজার কাছে বাইব। যুক্তি-তর্কেই হউক আর অফুনয়-বিনয় করিয়াই হউক, তোমাকে মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইব। দেখ, লাভবিচ্ছেদ ছঃখ, আমার কিছুতেই সহিবে না।

ক্লারেন্স্ এই সহাত্ত্তিস্চক কথায় আর্জ হইলেন। অঞ্সিক্ত হইয়া আবেগভরে কহিলেন, "বুঝিলান, আমার এই অনথা কারাদণ্ডে সকলেই ছঃথিত।"

প্রষ্টর। ভাই! তোমাকে অধিকদিন এই কারাদও ভোগ করিতে হইবে না। আমি বেরূপে পারি, ভোমায় মুক্ত করিব,—ভোমার জন্ম নিজেকে কারাবাসী হইতে হয়, তাহাও স্বীকার। আপাততঃ তুমি ধৈগ্য ধরিয়া পাকো।

ক্লারেন্স। আমি অবশ্রত ধৈণ্য ধরিয়া থাকিব। — বিদায়। ক্লারেন্সকে লইয়া লোকজনেরা প্রস্থান করিল।

এইবার হুর্মতি গ্রষ্টর মনে মনে বলিতে লাগিল,—

"যাও,—বে পথে যাইতেছ, আর বেন ফিরিতে না হয়! হায়, ক্লারেন্স কি নির্ক্রোধ ও বিষয়বৃদ্ধিহীন!—ক্লারেন্স, তোমাকে আমি এত ভালবাসি যে, শীঘ্রই ভোমার আত্মাকে আমি স্বর্গে প্রেরণ করিতেছি!—— এথানে আবার ঐ আসিতেছে কে ? নৃতন কারামুক্ত হেষ্টিংস্ না ?"

হেষ্টিংস্ সেই স্থানে আসিয়া, রাজভাতা গ্রন্থরকে সম্ভ্রমস্চক অভিবাদন করিয়া কহিল, "আইন আস্থন, এখন স্বাধীনতার মুক্তবাতাসে আস্থন। বন্দীদশায় কিরূপ ছিলেন বলুন দেখি ?"

হেটিংস্। "প্রভো! বন্দিগণ বেমন ধৈর্ঘাসহকারে থাকে, আমিও সেই

ভাবে ছিলাম। যাঁহারা আমার কারাবাদের কারণ হইয়াছিলেন, তাঁহা-দিগকে অগণ্য ধন্তবাদ।"

রাষ্ট্র স্মিতমুথে বলিল, "সন্দেহ নাই,—সন্দেহ নাই। শুনিয়া থাকিবেন, আজ প্রিয়-ভাতা ক্লারেন্সেরও আপনার তায় দশা হইয়াছে।"

ছেষ্টিংস্। অতি হঃথের বিষয়। সময়গুণে এখন এই রকমই হইতে চলিল।— ঈগল পক্ষী বন্দী হইবে, আর চীল শকুনি প্রভৃতি ইতর পক্ষিগণ যথেচচাচারী হইয়া শিকার করিবে।—সকলই কালের ধর্মা।

शहेत। याक् अकथा,--- এখন आत-आत मः नाम कि ननून ?

হেষ্টিংস্। অন্ত খবর স্মার কিছু নাই,—রাজা বড় পীড়িত। তাঁহার শ্রীর চর্বল,—রোগ নানাপ্রকার। চিকিৎসকও এজন্য চিস্তিত।

প্লষ্টর। অতি হুঃসংবাদ, সন্দেহ নাই।—তিনি কি একেবারে শ্যাশায়ী হইয়াছেন ?

टिष्टिश्म। हैं।।

মন্টর। আপনি অগ্রসর হউন, আমি একটু পরে যাইতেছি। হেটিংসু নামে সেই ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন।

গ্রন্থর ভাবিতে লাগিল,—"অতি স্থসংবাদ! আমার আশা হয়, রাজা এ
যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। কিন্তু যে পর্যান্ত না ক্লারেন্সকে সর্প্রে পাঠাইতে
পারিতেছি, সে পর্যান্ত তাঁর মরা হইতেছে না। আমি, রাজার কাছে যাইব,—
ক্লারেন্সের প্রতি তাঁহার ঘণা ও সন্দেহ আরও উদ্রিক্ত করিব। এ বিষয়ে
অকাট্য-রকম প্রমাণও দিতে হইবে। ক্লারেন্স মরিলে, ঈশ্বর রাজাকেও
লইবেন। তথন আমার কি স্থথের দিন আসিবে!—মনের সাধে তথন আমি
ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব। পৃথিবী তথন আমার নন্দন-কানন হইবে।
রাজা হইয়া আমি মেরী-ওয়ার-উইকের কনির্চকন্যাকে বিবাহ করিব। সে
বিবাহ ভালবাসার জন্য নহে,—আমার অভীপ্রসিদ্ধির জন্য। দূর হোক,—আমি
একি বল্টি,—এ যে "গাছে না উঠ্তে এক কাদি!"—ক্লারেন্স এখনও
জীবিত,—এডওয়ার্ড এখনও জীবিত,—আর আমি এই সব ভাব্চি? অগ্রে
কার্যােদার করি, তার পর লাভ-লোকসান থতিয়ান করিব।"

পাপিষ্ঠ এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

( ( )

এদিকে ষষ্ঠ-হেনেরির শব-দেহ লইয়া তাঁহার পুত্রবধ্ অভাগিনী এন্,—
শোকবসন পরিয়া, লোকজন সমভিব্যাহারে, বিলাপ করিতে করিতে চলিয়াছেন। এই ঘটনার অল্লদিন পুর্কেই, এনের স্বামীকে মন্টর নিহত করিয়াছে। এখন সেই রোকদ্যমানা অনাথিনীর সহিত মন্টরের যেরূপ কথাবর্ত্তা
হইল, তাহার একটু পরিচয় দিব।

শবদেহ কফিনে লইয়া, শব্-বাহকেরা চলিয়াছে, লেডী এন্ তাহাদিগকে সংখাধন করিয়া কহিলেন,—

"তোমরা এই পুণ্যময় ভার নামাও। ইহাঁর আত্মার প্রীত্যর্থে,—আমি
কিছুক্ষণ শোকাশ্র বর্ষণ করি।——হে রক্তহীন দেহ! হে লাবণ্যহীন বিবর্ণ
মূর্ত্তি! হে রাজবংশের অবশিষ্ঠ স্থৃতি! তোমার এই শোকাবহ মৃত্যুতে, আমি
অক্সন্তুদ ক্রন্দনে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করি। যে পিশাচ তোমাকে হত্যা করিয়াছে,
তাহার অনস্তু নরক হউক! যে নর্যাতী নিষ্ঠুর এই ভীষণ কাজ করিয়াছে,
আমি সর্কাস্তঃকরণে তাহাকে অভিশপ্ত করি,—তাহার সর্কাশ হউক। যদি
তাহার সন্তান থাকে, সে সন্তান বিক্ত-দেহ পিশাচ-আকৃতি হউক। তাহার
সে বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া, যেন তাহার পিতামাতাও ভয় পায়। তাহার বংশে
বাতি দিতে কেহ যেন অবশিষ্ট না থাকে!"

এই সময়ে মন্তর দেখানে উপস্থিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—
"শব-বাহকগণ। থামো, থামো, অপেক্ষা করো।"

মন্তরকে দেখিয়াই, -ক্রোধে, ছঃথে, অভিমানে ও দ্বণায়, লেডী এনের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। এন্মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন,—

"এ পিশাচকে এ সময়, কোন্ যাত্কর এথানে আহ্বান করিল ?"

গ্রন্থর পুনরায় শব-বাহকগণকে দাড়াইতে বলিল! ভয় দেখাইয়া তাহা-দিগকে কহিল, অবাধ্য কুরুরগণ! দাড়া,—আমার আদেশ পালন কর্। নচেৎ এখনি তোদিগকে পদাঘাত করিব ও যমালয়ে পাঠাইব।"

শববাহকগণ ভয়ে শবদেহ নামাইল। লেডী এন্ বলিলেন,—

"তোমরা ভারে কাঁপিতেছ কেন? —অথবা তোমাদের দোষ নাই।— নরচকে তোমরা পিশাচের দৃষ্টি কিরপে সহ্ত করিবে? ( গ্রন্থরের প্রতি ) দুর হ,—নরকের প্রেত ! মাহুষের দেহের প্রতিই তোর যা ক্ষমতা,—আত্মার প্রতি নহে !—দূর হ পিশাচ।"

পাপিষ্ঠ মন্তর, - এই ভর্মনা, একটুও গায়ে না মাথিয়া,স্মিতমুথে বলিল,— "হে স্থর-স্থলরি! দোহাই তোমার,—রাগ করিও না।"

এন্ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ঈশবের শপথ,—তুমি এথানে থাকিয়া আর আমাদের যন্ত্রণা বাড়াইও না!—হায়।তুমি এই স্থেশান্তিময় পৃথিবীকে নরক করিয়াছ! তুমিই ইহাকে আর্ত্তমরে পূর্ণ করিয়াছ! দেথ,—নয়ন মেলিয়া দেথ,—তোমার কীর্ত্তির ধ্বজা!—দেথ দেথ,মৃত হেনেরির দেহ হইতে রক্তপাত হইতেছে! অহো, কি লজ্জা,—কি ঘণা! তোমার আগমনেই এই অসাভাবিক ক্রিয়া হইল! যে দেহে আদৌ রক্ত নাই,—যে শিরা এক্ষণে নিজ্জিয়,—তাহা হইতেই এই সল্যোরক্ত নিঃস্বত হইল!—পিশাচ, তোর অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেই এই সল্যোরক্ত নিঃস্বত হইল!—পিশাচ, তোর অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেই এই অসাভাবিক কার্য্যর উৎপত্তি!—হে ঈশব ! যে এই পুণ্যবান্ রাজাকে নির্দ্যরূপে হত্যা করিয়াছে, তুমি তাহাকে প্রতিশোধ দাও। হে বস্থ-স্বরে! তুমি আজ যে রক্তে রঞ্জিত হইয়াছ, তাহার প্রতিবিধান করিও! হে স্বর্গ! তুমি এই নর-ঘাতককে বজ্রাঘাতে চুর্ণ কর। ধরিত্রি, এই মহা-পাপীকে গ্রাস কর।"

র্মাণ্টর। হে স্কলেরি! ক্রোধ করিও না,—করণা কর। দেবি! করণার বলে অভিশাপও আশোর্কাদে পরিণত ২য়।

এন্। পিশাচ, ইহা কি তোর অন্তরের কথা ? তোর হৃদয়ে কি এতটুকুও করুণা আছে ? বুঝিলাম, তুই পশুবিশেয—না, না, পশুতেও যে দয়া জানে, তুই তাহাও জানিস না।

মষ্টর। না, স্থন্দরি ! আমি কিছুই জানি না,—স্থতরাং পশুও নই।

এন। কি আশ্চর্যা! পিশাচেও কেমন সত্য কথা বলে!

প্লষ্টর। অধিক আশ্চর্য্য, -দেবীতে যথন এইরূপ রাগ করেন! সভ্য বল্চি,—হে 'আদর্শ রমণি! আমার প্রতি ইহা তোমার অবৈধ দোধারোপ মাত্র! আমি প্রমাণ দিতেছি,—দয়া করিয়৷ শুরুন।

এন্। পিশাচ! ভোর প্রমাণ-বাক্য শুনিব ? কেন,—অভিশাপ দিব বলিয়া ? হতভাগ্য, গলায় দড়ি দিয়া মর্! প্রষ্টর। আমি তোমার খণ্ডর প্রভৃতিকে হত্যা করি নাই।

এন্। তবে তাঁহারা জীবিত আছেন, - বলিতে চাও ?

মন্তর। না, এড ওয়ার্ডের হত্তে তাঁহার। নিহত হইয়াছেন।

এন্। মিথ্যাবাদী এথনও মিথ্যা বলিস ? তোর রক্ত-কলুষিত-হস্ত,— স্বয়ং রাণী মার্গারেট দেখিয়াছেন ! - তবে তোর ভাতৃগণও সে পাপ-স্থানে উপস্থিত ছিল বটে।

মন্তর। আমারই ছরদৃষ্ট,—সকল দোব এখন আমার হলে অপিত।

এন্। কি, তুই রাজাকে হত্যা করিদ্নাই ?

প্লষ্টর এ কথা মানিয়া লইয়া বলিল, "যাই হোক, তিনি উপযুক্ত স্থানে গিয়াছেন,—স্বর্গে তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে।"

এন্। তা তুই নিশ্চরই দে স্থানের উপযুক্ত নোদ্।

মন্তর। তজ্জ অমাকে ধন্তবাদ দাও বে, আমি অমন স্থানে তাঁহাকে পাঠাইরাছি!

এন্। কিন্তু একমাত্র নরক ব্যতীত, তোর হান এ ত্রিভুবনে নাই।

প্রষ্টর। হাঁ স্থন্দরি, আর একটি তানে আছে।

এন্। কোথায়?

প্লপ্তর। তোমার শয়ন-ককে!

এইরপে দেই মহাপাপীর রঙ্গ-রদিকত। চলিতে লাগিল। শেষ পাপিষ্ঠ উদ্ভাস্থের স্থার বলিরা উঠিল, "স্থলরি! তোমার অনুপম রূপরাশিই আমাকে এই ভীষণ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে। যে বাইবার, সে গিয়াছে,—এখন এই প্রাথীর প্রার্থনা পূর্ণ কর!—তোমার ঐ কুস্থম-কোমল-বক্ষে আমাকে ক্লেণেকের জন্মন্ত হান দাও! তোমার প্রেমমন্ত মৃথ দেখিয়া, আমি সকল ছঃখ বিশ্বত হইব।"

এন্। হায় ! তোর পাপ বাসন। পূর্ণ করিব ? তোর এই স্থাণিত প্রস্তাবে শন্মত হইব ? তাহাপেকা যেন আমার দেহ অঙ্গারময় হইরা বায় !

মন্তর। না স্থলোচনে ! এমন কথা বলিপুনা। তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে না পারিলে, আমি প্রাণে বাঁচিব না।

এন্। প্রাণে বাঁচিয়া কাজ কি ?—তোমার মৃত্যুই আমার বাঞ্নীয়।

শ্লষ্টর। স্থভাষিণী ! স্থার স্থামায় বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিও না,—স্থামি একাস্তই তোমারি।

এন্। প্রতিহিংদাই আমার ব্য ;—কতদিনে আমার দে ব্রত উদ্যাপিত হইবে ?

রাষ্টর। ছি, প্রেমমিয়ি! বে তোমাকে চায়,--বে তোমারে ভালবাসে, তাহার সহিত কি এরূপ বিবাদ সাজে ?

এন্। বিলক্ষণ সাজে,—যে আমার স্বামীকে নিহত করিয়াছে, তাহার স্হিত আমি আবার ভদ্রব্যবহার করিব কি!

মষ্টর। তবু স্থবদনি,--আমার মূপ চাহিয়া !--এক 'বামী গিয়াছে, অগ্র যোগ্যতর স্বামী হইবে।

পাপিষ্ঠ আপনাকে ভাবী-স্বামী বলিয়া নির্দেশ করিল। গুনিয়া এন্, তাহার গাতে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন।

বেহায়ার তাহাতেও লজা হইল না,—কহিল, "দেথ তোমার অপরপ রপলাবণ্য দেথিয়া আমি মোহিত হইয়াছি! তুমি যত বল, "যত তিরফার কর,—আমি কিছুতেই তোমার আশা ছাড়িতে পারিব না। তোমার এই ভ্বনমোহিনী মূহি দেখিতে দেখিতে যদি আমার মরিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ,—তথাপি আমি এখান হইতে নড়িব না। এই আমি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলাম; এই আমি বক্ষঃ প্রসারিত করিয়া রহিলাম;—আমার এই অসি গ্রহণ কর; যদি আমার বাসনা পূর্ণ কর—ভালই, নচেৎ এই অন্তে আমার সকল যন্ত্রণা দ্র করিয়া দাও।—না, ভূতলে নিক্ষেপ করিও না,—পুনরায় ঐ অসি গ্রহণ কর।—হয়,— আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমার জীবন দান কর,—নয়, আমার সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দাও।"

এন্। না, যদিও তোমার নিধন আমার প্রার্থনীয়, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিব না।

রাষ্টর'। অবে অনুমতি দাও, আমি আত্মহত্যা করিয়া, সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহঁতি পাই ?

এন্। স্বচ্নে।

ু মন্তর। বল, –বল স্থভাষিণি! আবার বল-তোমার ঐ চাঁদ-মুথে ঐ

শেষ মধুর বাণী শুনিতে শুনিতে, বেন আমি এ পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারি! কিন্তু ইহাও নিশ্চর জানিও, উপস্থিত মুহূর্ত্তে, তোমার একজন প্রকৃত প্রণয়-প্রার্থী —প্রেমাম্পদ, ইহলোক পরিত্যাগ করিল!

এন্। আমি তোমার কোন কথা বিশ্বাস করি না।

প্রষ্টর। এখনও ঐ কণা ?—প্রেমমির ! মানুষের অন্তিত্বই তবে ভ্রম !

প্রষ্টর বেন সত্য সত্যই সেই শাণিত অসি আপন বক্ষে বসাইয়া দেয়,— এইরূপ ভাব দেখাইল।

কি ভাবিয়া এবার এন্ বলিল, "থাক্ থাক্, সার সায়হত্যায় প্রােজন নাই।"

প্রষ্টর। তবে বল, আমাদের মধ্যে শান্তি হাপিত হইল ?

এন্। তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে।

প্রপ্র। তবে আমি আশ্বন্ত হৃদয়ে বাঁচিতে পারি ?

এন। সকল মাতুষ্ই এইরূপ বাচিয়া থাকে।

গ্লপ্তর মনে মনে বলিল, "এতক্ষণে আমার মনস্বাম সিদ্ধ হইয়াছে !—রমণি ! পুরুষের হাত হইতে তুমি নিস্তার পাইবে ?"

শেষ, পাপিষ্ঠ কৌশলে, এনের অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল। কি জানি কেন, এন্ও তথন আর আপত্তি করিল না, উপরম্ভ মনে মনে সম্মুষ্ট হইল, এবং ভাহাকে প্রস্তুবাদ করিয়া বিদায়গ্রহণ করিল।

अमित्क भव-तिह लहेशा वाहकशन अ गथाष्ट्रात हिल्सा तिल ।

তথন মহাপাপী গ্রন্থর বৃক ফুলাইয়া বলিতে লাগিল,—"হায় অসার রমণী! এই তোমার গর্ম,—এই তোমার তেজ! এই কয়েক মৃহুর্জের মধ্যেই আমি তোমাকে হস্তগত করিলাম! তোমার অভিশপ্ত রসনা, অশ্রুসিক্ত চক্ষু, শোকোচছুসিত হানয়,—দণ্ডেকের মধ্যে আমি জয় করিয়া লইলাম!—হায়! আজ পূরা তিনমাসও গত হয় নাই,—আমি স্বহস্তে তোমার প্রিয়তম, স্বামীর প্রাণবধ করিয়াছি,—তোমার বৈধব্য-দশা ঘটাইয়াছি,—আর. আজ এই শোকাবহ ঘটনার মধ্যেই তোমার হালয় অধিকার করিয়া লইলাম!—হা অসার রমণী-হালয়! তেমন স্বামী,—সেই জ্ঞানী, গুণী, স্কুদর্শন য়্বরাজকে ইতিমধ্যেই ত্মি বিশ্বত হইলে! আমার একটুথানি কাতরতা দেখিয়া, ছটা কথার মার্ম-

পেচ শুনিয়া,—তুমি অনায়াসে আমার হইলে! ভালোই হইল,—অতঃপর তোমাকে লইয়া, আমি নির্বিদ্নে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিব।—
যাই,—এখন যাই, উত্তম উত্তম বেশ-ভূষায় আবৃত হইয়া, আমার এ কুৎসিত কদাকার দেহ লুকাইয়া ফেলি।—হে দিবাকর! তুমি এইরূপে উজ্জল আলোক বিতরণ করিতে থাকো,—যতক্ষণ না আমি একথানি দর্পণ ক্রয় করিয়া আনি,—ততক্ষণ এইভাবে থাকো। আমি একবার আপন প্রতিবিদ্ধ দেখিয়া লইব। তবে আমি কুৎসিত বা কুক্ পৃষ্ঠ নহি। হা অকিঞ্ছিৎকর রমণী-প্রেম!"

(0)

রাজা এড ওয়ার্ডের পত্নী রাণী এলিজাবেণ্ ছইজন ভদ্র লোকের সহিত এইরূপ কথাবার্ডা কহিতেছেন।

প্রথম ভদ্রলোক। ভদ্রে, মাননীয় রাজা শীঘুই আরোগ্যলাভ করিবেন,-তজ্জন্ত আপনি চিস্তিত হইবেন না।

দিতীয় ভদ্রলোক। ইা, আপনি চিন্তিত হইলে, ফল মন্দ হইতে পারে।
আপনি বথারীতি আমোদ-আহলাদ কর্মন এবং সর্স মধুর কথায় তাঁহাকে
প্রফুল্ল রাপুন্। তিনি যেন ব্ঝিতে পারেন,—তাঁহার রোগ সামান্ত,—এবং
তিনি শীঘ্রই স্কুত্ব হইবেন।

এবার রাণী বলিলেন, "আচ্ছা, স্বশ্বর না করুন, যদি তাঁহার অশুভ হয়, তাহা হইলে আমার কি হইবে, বল দেখি ?"

প্রথম ভদ্রলোক। এরপ রাজা গেলে এমন রাজা আর হইবে না। রাণী। সকল বিষয়েই বিশেষ ক্ষতি হইবে।

षिত্তীয় ভদ্রলোক। বাই হোক্, ঈশ্বর আপনাকে এক বিষয়ে স্থী করি-য়াছেন,—তথন আপনার প্রিয়তম পুত্রই আপনার দাস্থনার হল হইবে।

রাণী। হার, পুত্রটি আমার অপরিণতবয়স্ক,—বালকমাত্র। প্রস্তরই তাহার রক্ষক এবং অভিভাবক হইবেন। কিন্তু গ্লন্তর কাহারও প্রতি সম্ভুষ্ট নন।

প্রথম ভদ্রণোক। ইহা কি ঠিক হইয়া গিয়াছে ?

রাণী। হাঁ, মনে মনে হইয়াছে বটে, তবে কথাটা এখনও পাকা হয় নাই। রাজা যদি ভূল বুঝেন, তবে ইহাই হইবে বটে।

এই সময়ে আরও ছইটি ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিয়া আসিতেছেন, -তাহাও বলিলেন। রাটা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন ?"

প্রথম। ভালই দেখিলাম।

রাণী। তাঁহার সহিত কোন কথাবার্ত্তা হইল কি প

প্রথম। হাঁ, মাননীয় গ্লন্থর ও আপনার লাতার সম্বন্ধে তুই এক কথা হইল। ঠাহারা সেঁথানে আছত হইয়াছেন।

প্লষ্টরকে সকলেই ভয় করিত, মনে মনে মগা এবং অশ্রদ্ধাও করিত। উপস্থিত সকলের মধ্যে প্লষ্টর সঙ্গন্ধে কিছু আলোচনাও হইল।

এই সময়ে প্রষ্ঠর ও সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল,—

"কেন যে লোকে আমার কথা লইয়া এত কাণাকাণি করে, বুঝিতে পারি
না। আমি যেন কার্ কি করিয়াছি! রাজার কাছে কেবলই লাগানিভাঙ্গানি, —এই তো চলিতেইছে। তা যে যত পারে বলুক, আমার তাহাতে
কিছু ক্ষতি-রদ্ধি হইবে না। আমি ত মুথে হাসি জনে বিষ লইয়া লোকের
মন-রাণা কথা বলিতে পারি না; তোষামোদপূর্ণ কথায় ত আমি লোককে
সম্মন্ত করিতে পারি না; — সাফ্ সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া ফেলি, কাজেই
আমাকে কেহ পছন্দ করে না। ভাণ যে আমি আদৌ জানি না, —কাজেই
ভাগময় সংসারে সকলকে লইয়া আমি মানাইয়া চলিতে শিথি নাই।"

রাণীরে লাতা উত্তর করিলেন,—"তা যাই বলুন, লোকে কিন্তু আপনা-কেই দোষী করে।"

গ্লষ্টর। হাঁ, তোমার মত লোক ত, তা করিবেই। ভাল,—জিজ্ঞাসা করি, তোমার আমি কি অনিষ্ট করিয়াছি,—তোমার দহিত কি হর্ব্যবহার করিয়াছি?—হে রাজার "বড়-কুটুম্ব" মহাশয়! আপনি মনে মঁনে বাহাই ভাব্ন, —ঈশ্বর কিন্তু রাজাকে এ যাত্রা রক্ষা করিবেন।

এ কথায় রাণী কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি কিছু শক্ত শক্ত কথা প্লষ্টরকে শুনাইয়া দিলেন। গ্লাইর বলিল, "হাঁ, তা তো জানাই আছে, সামার প্রিয় লাতা ক্লারেন্দ্র, আপনাদের জন্তই, আজ কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন! রাজাকে বলিয়া তাঁহার মন ভাঙ্গাইয়া, আপনারাই আমার ভাইকে বন্দী করিয়াছেন!"

রাণী এবার ত্বংথের সহিত বলিলেন, "না গ্রন্থর, এমন কথা বলিও না। বরং আমি ক্লারেন্সের স্বপক্ষে রাজাকে অনেক বলিয়াছি। তুমি অযথা আমার নিন্দা রটাইও না। - নিজ মন দিয়া অন্তোর দোষ দেখিও না।"

মন্তর। হেটিংসের কারাদণ্ডের কারণও কি আপনি নন ?

ছ্ইজনের থুব কথা-কাটাকাটি চলিল। শেষ রাণী বলিলেন,—"ভাল. আমি রাজাকে তোমার এই সকল ধৃষ্টতার কথা বলিয়া দিবঁ। তুমি বা-না-তাই বলিয়া, নানারূপ রুঢ় কথায় আমাকে ব্যথিত ও অপদত্ত করিতেছ। আমি বরং পাড়াগায়ে গিয়া দাসীরভি করিয়া দিন কাটাইব, তথাপি এমন হিংসা-ছেব-পূর্ণ অশান্তিময় রাণীগিরিতে আমার কাজ নাই।"

এই সময় ষষ্ঠ হেনেরির বিধবা পত্নী তথার উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহা-দের এই ঘরাও-ঝগড়ায় মনে মনে বথেও আনন্দ অন্তব করিলেন। শেষ নিজেই রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, গায়ের ঝাল মিটাইলেন। প্রষ্টরকে "পিশাচ", "নরকের কীট" প্রভৃতি বিশেবণে বিভূষিত করিলেন, এবং রাণী এলিজাবেণ্কে "আমার ভাগো ভাগাবতী", "গর্জিতা" প্রভৃতি আখা। দিলেন। এই সময় প্রষ্টর, রাণী প্রভৃতি সকলে একজোট হইলেন। প্রষ্টর সেই মর্ম্মাহত বিধবাকে বেশ হ'-কথা গুনাইয়া দিল। যঠ হেনেরির সেই অভাগিনী বিধবাপত্নী,—তথন প্রস্টরের বিকদ্ধে সকলকে বলিলেন, "হায়! তোমরা বৃঝিতেছ না, কাহার স্থপক্ষে কি কথা বলিতেছ! নির্কোধ্যণ, এমন একদিন আসিবে, যেদিন তোমরা বৃঝিতে পারিবে, এই পাপিষ্ঠ প্রষ্টর তোমাদের প্রতি কি নির্মাষ্ঠ ব্যবহার করিতেছে! তথন তোমরাও আমার মত এই নারকী—পিশাচকে অভিশপ্ত করিবে।"

প্লষ্টর, "- সেই হুর্ভাগ্যবতী বিধবা রাণীর কোন কথাই গায়ে মাথিল না। বরং সকলের সাক্ষাতে এরূপ মন-ভাব দেখাইল, যেন সে, কতই সাধু! সকলকে বলিল, "আচ্ছা, যাহাদের আর কোন উপায় নাই, তাহারা হুইটা রুঢ়-কথা বলিয়া মনোহঃথ দূর করে-- করুক।-- আমি উচ্চ রাজবংশে জন্মগ্রহণ

করিয়াছি, —উচ্চ ব্যক্তির সঙ্গেই আমার বিবাদ সম্ভবে। এরপ অক্ষম ও 
তুর্বল রমণীর সহিত বিবাদ করায় আমার ইষ্ট কি ? তোমাদিগকেও বলি, —
মৃত হেনেরির এই হতভাগিনী বিধবা রাণীর এইরূপ পরুষ ব্যবহারে, কেহ মনঃকুল্ল হইও না।"

এই সময় রাজা এড ওরার্ডের আহ্বানে, গ্লপ্তর পাতীত, আর সকলে প্রস্থান করিল। গ্লপ্তর তথন ভাবিতে লাগিল,

"কেমন চাল চালিয়াছি! সকলকে একেবারে 'গ' করিয়াছি। কার সাধ্য আমার মনের ভাব বৃঝিতে পারে! ক্লারেন্সের প্রতি আমার কতনূর স্নেহ, তাহাও উহার। বৃঝিল। বৃঝিল বে, তাহার ক্লারাদণ্ডের জন্ম আমি যার-পর-নাই কাতর। বাড়ার ভাগে, ক্লারেন্সের কারাদণ্ডজনিত অপরাধ, সমস্তই উহাদের বাড়ে চাপাইলাম। আমার এ গূঢ় মতলব, এ উদ্ভট ফন্দি,—উহার। কি বৃঝিবে? বাইবেলের হুই চারিটা গং আওড়াইয়া, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া, বাহিরে আমি একটি ঋষি সাজিলাম,—কিন্তু অন্তরে ভীষণ কালানল সঞ্চিত করিয়া রাথিলাম!—আমার কার্যাবলীর রহস্ততেদ উহারা করিবে?—নিক্রোধ, কুসংয়ারাচ্ছের, মূর্থ জীবগণ!——নাক্, ঐ সেই বাতক্ষম আস্চে,—এখন আসল কাজ শেষ করি।"

গুইজন নর্ঘাতক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রইর বলিল, "কেমন তোমরা ছিরসঙ্কল হইয়াছ তো ? আমার আদেশ পালন করিতে পারিবে ভো ?" প্রথম ঘাতক বলিল, "হাঁ প্রভূ, আমরা ঠিক হইয়া আদিয়াছি। এখন সেই কারাগৃহে যাইবার নিদশন-পত্র আমাদিগকে দিন।"

পিশাচ-অবতার গ্রন্টর হর্ষোৎকুল্ল বদনে বলিল. "বড় স্থা ইইলাম। এই লও,—নিদশন-পত্র। ঝটিতি কার্য্য শেষ করিও। মনে এতটুকু দিভাব রাথিও না,—মান্না মমতা-মেহ সকল দূর কর। ক্লারেন্স বড় মধুরভাষী; তাহার কোন কথা শুনিও না; তাহার কাতরতার,গলিও না।"

পিশাচের হাসি হাসিয়া, প্রথম ঘাতক বলিল, "প্রভূ, কিছু ভাবিবেন না,
- কিছু ভাবিবেন না,—ইহাই আমাদের কাজ। কিঞ্চিৎ পরেই সব ব্ঝিবেন।
আমরা কাজ জানি,—কথা জানি না।"

ঘাতকদন্ম প্রষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

## (8)

রাত্রিকাল। কারা-কক্ষে বসিয়া হুর্ভাগ্য ক্লারেন্স মর্শ্ম-যন্ত্রণার ছটফট করিতেছেন। শার্স্থে কারা-রক্ষক ত্রাকেন্বারি বসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। ত্রাকেন্বারি বলিলেন, "প্রভূ, আজ আপনাকে এত চঞ্চল ও কাতর দেখিতেছি কেন ?"

ক্লারেন্স। গত নিশিথে এক ভীষণ ছঃস্বপ্ন দেখিয়া মন বড় খারাপ হইয়াছে।
আন্তরিক সহাত্ত্তি প্রকাশ করিয়া স্বেহস্বরে ত্রাকেন্থারি কহিলেন,
"কি সে ছঃস্বপ্ন,—জানিতে পারি কি ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ক্লারেন্স বলিলেন,—''বড় ভীষর্ণ—ভয়াবহ সে স্বপ্ন। মনে করিলেও, শরীর শিহরিয়া উঠে।——যেন আমি এই কারাগৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া জাহাজে উঠিয়াছি,—দেখিলান, আমার ভাতা গ্রন্থরও আমার সমভিব্যাহারী হইরাছেন। আমরা গুইজনে এক কক্ষে ছিলাম। বলিলেন, 'এদ, ডেকে বেড়াই'। ডেকে ভ্রমণ করিতে করিতে. ইংল্ডের পানে চাহিয়া সম্ভপ্ত হানয়ে অতীতের কত কথাই স্মরণ করিতেছি,--এমন সময় প্রস্তর হোঁচট থাইয়া, ডেকে পড়-পড় হইয়া, আমাকে এক ধাকা মারিয়া, সেই ভীষণ সমুদ্রবক্ষে ফেলিয়া দিল। আমার সে সময়কার মনের অবতা, সবিশেষ বলিতে আমি অক্ষম।—ওঃ ু কি ভীষণ ও গম্ভীর জলকলোল আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল! তারপর কি ভয়ন্ধর ও শোচনীয় মৃত্যুর দৃখ আমি চক্ষে দেখিলাম ৷ যেন দেই ভীষণ সমুদ্ৰ সহস্ৰ সহস্ৰ জাহাজ গ্ৰাস করিয়াছে ;—তন্মধান্ত অগণিত নরনারী যেন জীবন হারাইয়াছে ;—এবং ভীষণ সমুদ্র-মংস্তকুল যেন সেই সকল হতভাগ্য ব্যক্তির সর্ব্বশরীর গ্রাস করি-তেছে ! তারপর যেন আমি সেই সমুদ্রে ডুবিলাম। তলদেশে গিয়া দেখিলাম,— কত স্বৰ্ণ,—কত মণিমুক্তা,—কত মহামূল্য প্ৰবাল প্ৰস্তরাদি বিরাজ করিতেছে ! সেই সকল মণি-মুক্তাদি,—কতক বা নর-মন্তিম্ব-খুলিতে সজ্জিত;—কতক বা মৃত নর-চকুতে ভূষিত! কত অন্তি-কঙ্কাল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত।—অহো! म क्रिक छीवन !—मत्न इटेल এथन अभात क्रक्ल इत्र !"

ব্রাকেন্বারি কহিলেন, "আচ্ছা, মৃত্যুকালে আপনি কিরূপে সমুদ্রমধ্যে এই সব আশ্চর্য্যদৃশ্য দেখিবার অবসর পাইলেন ?"

ক্লারেকা। যে সময় আমার আত্মা আমার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম করিল,—দে দময় একটা ঘূর্ণী বাতাদে আমি দমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেলাম।—আশ্চণ্য,—জ্ঞান হারাইয়াও আমি যেন এই সকল দেখিতে नाशिनाम !

ব্রাকেন্বারি। এত কষ্টেও আপনি জাগরিত হন নাই ?

ক্লারেন্স। না, — জীবন বহির্গত হইলেও গেন আমি এই সব অদ্ভূত দৃশু দেখিতে লাগিলাম। আমার আয়ার উপর দিয়া যেন একটা ছঃথময় স্রোত বহিয়া গেল, সার সেই স্রোতে ভাসিয়া আমি এই সব দেখিতে লাগিলাম। স্বপ্নের এই অচিন্তানীয় ব্যাথ্যা,—কবি ও দার্শনিকগুণই করিতে পারেন। তার পর যেন আমার খণ্ডর -ওরারইউকের প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া, জলদগন্তীরসরে আমায় বলিল, "অহো ! এই গভার নরকও তোমার পাপের সমূচিত শাস্তি দিতে পারে ন!!" তারপর যেন একটি রক্তাক্তদেহ ছায়াময়ী দেবীমৃতি আবিভূতি হইয়া বলিল, "ওহো! ক্লারেন্স আসিতেছে,—সেই মিথ্যাবাদী, হিংশ্রক, মহা-পাপী আদিতেছে, যে আমাকে টিউক্দ্বারি ক্ষেত্রে অতি নিছুররূপে হত্যা করিয়াছিল, - দেই মহাপাপিষ্ঠ আসিতেছে! যমদূতগণ! উহাকে ধর, বাধ,—তোমাদের যন্ত্রণাগারে লইয়া যাও!" তারপর বিকট আর্ত্তনাদে আমার কর্ণ বধির ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সত্য সত্যই যেন আমি নরকে নিপতিত হইয়াছি।—'9ঃ ! কি ভাষণ ভয়াবহ স্বপ্ন !

রাকেন্বারি। প্রত্, এই ভীষণ স্বপ্রবাণী শুনিয়া আমি ভীত হইতেছি। আপনিও ভীত হইয়াছেন,—বুঝিয়াচি।

ক্লারেন্স। হায় ব্রাকেন্বারি! স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহা সকলই সত্য। সতাই আমি অনেক পৈশাচিক কান্য করিয়াছি। হায়, কাহার জন্ত ?---এড ওরার্ডেরই জন্ম। এখন সেই এড ওয়ার্ডই আমার এ দশা করিলেন !---হা ঈশ্বর! যদিও আমি এখন করণ প্রার্থনায় তোমার জলস্ত রোষ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব না,—তথাপি আমার নিরীহ স্ত্রী-পুত্রগাকে,—তুমিই রক্ষা করিও।--হে বন্ধু ব্রাকেন্বারি!- হে কারারক্ষক! আমার কাছে ব'স,— আমার আত্মা বড় ভারবহ বোধ হ'চেচ,— আমি একটু খুমাইতে চেষ্টা করি।

ব্রাকেন্বারি তাহাই করিলেন, ক্লারেন্স নিদ্রাভিভূত হইলেন।

ব্রাকেন্বারি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায় ছঃখ! তোমার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি রাত্রিকে দিন এবং দিনকে রাত্রি কর। রাজা বা দীন-দরিদ্র,—তোমার নিকট অভেদ। রাজ-পদবী বা বিজয়-গৌরব,—সে তো বাহিরের শোভা;—ভিতরের বন্ত্রণা তাহাতে দূর হয় না। রাজাদের নিকট জগং অসীম যন্ত্রণাগার। মনের এই অবস্থায়, আমার বোধ হয়, তাহারা এক একবার কাঙালের সহিত আত্মপ্রাণ বিনিময় করিতে ইচ্ছা করে। হায়, মনোরাজ্যে সকলেই সমান!"

এই সময় প্লষ্টর-প্রেরিত সেই চ্ইজন ঘাতক তথায় উপস্থিত হইল। ব্রাকেন্-বারিকে দেখিয়া, প্রথম ঘাতৃক বলিল, "ও, এখানে এ কে গুঁ'

ব্রাকেন্বারি সহসা সেই মৃর্ভিদ্যকে দেখিয়া চমকিত হইরা জিজ্ঞাসা করি-লেন, "তোমরা কে ? এবং কিরুপেই বা এখানে আসিলে ?

প্রথম থাতক। ক্লারেন্সের সহিত আনার কিছু কথা আছে ;—আনরা পা দিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছি।

ব্রাকেন্বারি। ইম্, এত সংক্ষিপ্তভাবে মন্তব্য প্রকাশ !

প্রথম ঘাতক। আজা ই। মহাশয় !—বিরক্তিকর বেশা কথা কওয়া অপেকা, শ্রুতিমধুকর কম কথা কওয়াই ভাল। এখন এই আদেশপত্র পাঠ করুন,—অধিক কথার প্রয়োজন নাই।

ব্রাকেন্বারি সেই আদেশপত্র পাঠ করিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে এই ছুই ব্যক্তির হস্তে এখন ক্লারেন্সের রক্ষণাবেক্ষণের তার অর্পিত হইল। কারণ — কি, তিনি জানিতে চাহিলেন না। রাজার হকুম; স্কুতরাং তাঁহার আর সে কথা জানিয়াই বা লাভ কি ?

ব্রাকেন্বারি সেই ছই জন নবাগত বাক্তির হতে কারাবাদীর ভার অপণ ক্রিয়া প্রস্তান ক্রিলেন।

এখন বাতকদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্ত। হইল।

দ্বিতীয় খাতেক। কি, আমরা এই নিজিত ব্যক্তিকেই হত্যা করিব ?

প্রথম ঘাতক। না, তাহা হইলে সে জাগরিত হইয়া বলিবে, আমরা কাপুরুষের স্থায় তাহাকে হত্যা করিয়াছি।

দিতীয় যাতক। কি রকম,—জাগরিত হ'বে কি রকম? কি নির্বোধ

ভাই তুই! ওরে,— সেই শেষদিনের বিচারের পূর্ব্বে সে আর জাগরিত হইতেছে না!

প্রথম। তা হ'লেও সে তথন বলিবে, আমরা নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে হত্যা করিয়াছি।—বিচারের দিন তো সকলে সকল কথা বলে।

দিতীয়। দেখ, বিচারের দিন—এই কথাটা, চঠাৎ আমার মনের ভিতর কেমন-কেমন ঠেকিল!

প্রথম। কি. তুমি ভীত হইলে নাকি ?

দিতীয়। না, তাকে মারিতে ভীত হই নাই,—কারণ আমরা আদেশ পাইয়াছি। কিন্তু সৈই বিচারের দিনে আমরা কি তুলিয়া জবাবদিহি করিব, তাই ভাবিতেছি।

প্রথম। তুমি তবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছ ?

দিতীয়। হাঁ, সে বেঁচে থাকে, ইহাই আমার ইচ্ছা।

প্রথম। আমি ফিরে গিয়ে মুষ্টরের কাছে একথা বল্ব।

দিতীয়। নানা, কি জানো ভাই. আমার একটু ভানোদ্রেক হ'য়েচে, তাই এম্নি একটা বল্ছিলেম। বাহোক্, এ ভাব তবে এই ঘুচে গেল ব'লে!—তুমি মনে মনে এক ছই ক'বে কুড়ি প্রান্ত গণিয়া বাও দেশি, আমার এ উচ্চ ভাব এপনি চ'লে বাচ্ছে!

প্রথম। আছো, তোমার মনের ভাব এখন ঠিক কি রকম হ'চেছ বল দেখি ?

দিতীয়। সত্যি বল্চি ভাই,—একটুখানি বিবেক আসিয়া আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুকি মারচে।

প্রথম। কিন্তু মনে রেখো,—এই কার্য্য অস্ত্রে আমাদের দেই পুরস্থারের কথা।

দিতীয় ঘাতক অমনি উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলু, "ঈশবের দোহাই,--সত্যি বল্চি ভাই, তাকে মার্বো।"—আমি বর্থসিসের কথাটা ভূলে গিয়েছিলুম।

প্রথম। (হাসিয়া) এখন তোমার বিবেকটা কোণায় ?
দ্বিতীয়। (হাসিয়া) মন্টরের সেই টাকার থলিতে!

প্রথম। তাই বল্চি, ওসব জ্রক্টী-ভঙ্গি আর কেন ভাই,—কাজ শেষ কর। এর পর গ্রন্থর মহাশয় যখন তাঁর সেই থ'লে খুলে বথসিস বার করবেন, তখন তোমার বিবেক একেবারে উধাও হ'রে পালাবে!

দিতীয়। (হাসিয়া) হাঁ, সে কথা এক-শ বার ! --কিন্তু ভাই, এটাও ঠিক জেনো, — এমন কম লোক আছে, -কিংব। একজনও নাই, — যার এমন কাজে মনের ভিতর একবার না কেমন-কেমন করে।

প্রথম। কি, তোমার আবার দেই ভাব' আদিল নাকি ?

দিতীয়। না, না, এ ভাবকে আমি আর আস্তে দিচিচ না। ঠিক ব'লেছ ভাই,—এই ভাবটা বড় বিষম জিনিস! ইহা মানুষকে একেবারে কাপুরুষ করিয়া ফেলে। তুমি চুরি করিতে যাও,—এ তোমাকে বাধা দিবে।—তুমি দিবিব গাল্তে যাও, এ তোমাকে বারণ কর্বে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর কোন নবীনা রমণীর সহিত প্রেম-সন্তাষণ কর্তে যাও,—এ নানারকমে তোমার বাদ সাধ্বে। সত্য ব'লেচ ভাই, এমন বেয়াড়া জিনিস আর হ'টি নাই। মানুষের বুকের ভিতর একটা তুমুল গোলযোগ বাধানোই,—এর কাজ। দেখ, বিবেক নামে এই মহাপ্রভুর জন্তেই দৈবযোগে একবার আমি একটুক্রো সোনা পেয়েও নিতে পারিনি।—যে এঁকে আপ্রয় দেয়, সে পথের কাণ্ডাল হয়। এইজন্ত নগরে এবং সহরে ইহার আদৌ স্থান নাই। আর দেখ, যারা এঁকে নিজের কি সীমানায় গেঁসিতে না দিয়া, খেয়ালমত, যা ইচ্ছা আই করে,—তারা কেমন স্থাণ দিন কাটায় এবং তাদের কেমন গাঁক'রে উয়তি হয়!—ঠিক ব'লেছ ভাই, এই বিবেকই যত নপ্তের 'কু'।

প্রথম। আ মলো,—এই যে আবার তোমার রোগে আমায় ধর্লো দেখচি!—আমারও যে মনটা হঠাৎ কেমন কেমন করিয়া উঠিল,—ব্ঝি বা আমার দারা এই ব্যক্তির হত্যাসাধন কঠিন হয় ভাই!

দিতীয়। বল কি । দেখ, ঐ কর্মনাশা বিবেকটাকে তোমার মনের মধ্যে কিছুতৈ আদতে দিও না,—ও বড় অঘটন ঘটায়!—হাঁ, দেখ্চি বটে, ও তোমার ঘাড়েও চেপেছে,—তোমাকে ঘন ঘন নিশাস ফেলাচেচ।

প্রথম। (হাসিয়া-) তা হোক্, আমি বড়ই স্থিরপ্রতিজ্ঞ ;— ও, আমায় কিছু কর্তে পারবে না।

দিতীয়। ইস্, তুমি যে দেখ্চি বড় বড় লোকের মত বড় বড় কথা বল্তে আরম্ভ কর্লে!—এস, এখন কাজে ভেজি।

প্রথম। তবে, তুমি তোমার ছোরাথানা বেশ বাগিয়ে ধরো।—ঠিক মেরো। তারপর লাসটা ঐ পাশের কুঠ্রীতে ফেলে রেথো।

দিতীয়। বেশ ব'লেচ ভাই!

প্রথম। রও, -- সে জেগেছে।

- দ্বিতীয়। তবে মারি!

প্রথম। না, ভালো ক'রে কারণ জানিয়ে তাকে মারা ভাল।

সহসা ক্লারেন্স <sup>®</sup>চমকিতভাবে জাগরিত হইলেন। পিপাসিত হইয়া কারারক্ষকের উদ্দেশে কহিলেন,—"বন্ধু ব্রাকেন্রারি! আমাকে এক পিয়ালা মদ দাও।"

দিতীয় বাতক উত্তর করিল, "মহাশয়, এক্ষণে প্রচ্র মন্ত পান করিতে পাইবেন।"

ঘাতকদ্বন্ধের সেই ভীষণ মূর্দ্ভি দেখিলা, ক্লাব্লেন্স ভীত ও চমকিত হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"কে তোমরা ?"

দিতীয়। আপনার ন্থায় মানুষ।

ক্লারেন্স। কিন্তু আমার মত রাজবংশায় নহ!

বিতীয়। এবং আপনিও আমাদের মত রাজভক্ত নহেন!

ক্লারেন্স। দেথ, তোঁমার কণ্ঠস্থর বদ্ধতুল্য কঠোর; কিন্তু তোমার দৃষ্টি করুণাপূণ।

দিতীয়। হা, আমার কণ্ঠস্বর এখন রাজার,—আর দৃষ্টি আমার নিজের।
ক্লারেন্স। কি কঠোরভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত তুমি কথা কহিতেছ!
কিন্তু তবু তোমার দৃষ্টি মমতাময়।—কেন আমার প্রতি এরূপ কাতরভাবে
দৃষ্টিপাত করিতেছ ?—কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে? কি জন্ত তুমি
এখানে আসিয়াছ ?

অর্দ্ধফুটফরে তথন সেই বাতকদ্বরের মৃথ হইতে বাহির হইল,—'হত্যা।' কারেন্স সবিশ্বরে—চমকিতভাবে জিজাসিলেন, "তোমরা আমাকে হত্যা ক্রিবে ?" এবারও ঘাতক হইজন জড়িতস্বরে,—'আ আ' করিতে করিতে,—মনের ভাব প্রকাশ করিল।

ক্লারেন্স বলিলেন, "দেখিতেছি, তোমরা মুখে এ কথা উচ্চারণ করিতেও ভয় পাইতেছে;—স্থতরাং বুঝিতেছি, তোমরা অন্তরের সহিত এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও নাই। হায়, এ সময় আমার বন্ধুগণ কোথায়?—আমি কি তোমাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছি?

প্রথম ঘাতক। না, আপনি আমাদের কিছুই করেন নাই,—তবে রাজার করিয়াছেন।

ক্লারেন্স। রাজার স্থহিত কি আমি পুনর্মিলিত হইতে পারিব না ? দ্বিতীয় ঘাতক। না মহাশয় !—অতএব মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হোন্।

ক্লারেন্স। হায়! তোমরা কি নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে, জগতে আহ্ত হইরাছ? হায়, কি অপরাধ আমার? আমি যে, অপরাধ করিরাছি, তাহার কি কোন নিদশন আছে? হায়, এমন কি আইনসঙ্গত বিচার হইল,—বাহাতে আমার প্রাণদণ্ড হইবে! ওহো, আমার প্রতি এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা,—বার-পর-নাই অবিচারময়! দেখ, দয়াময় খৃষ্ট আমাদের পরিত্রাণ জন্ত, আপন জীবন দিয়াছিলেন,—আর তোমরা এই নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে উন্তত হইয়াছ?——দোহাই তোমাদের,—ভাই! একটু বিবেচনা কর।

প্রথম। আমরা কি কর্ব বলুন,—আমরা হকুমের দাস।
দিতীয়। আবার সে হকুম যে সে ব্যক্তির নয়,—স্বয়ং রাজার।

ক্লারেন্স এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কিন্তু ভাই, দেই রাজার রাজা বথন আমাদের বিচার করিবেন, তথন কি বলিবে, বল দেখি! দেখ, তাঁর রাজ্যে এ বিধান নাই,—কারণ তিনি দরাময়। সেই দরাময়ের বিধান যে লঙ্গন করে, তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হয়।—একটু বিবেচনা কর ভাই!"

ছিতীয়। যাহা বলিলেন, ইহা আপনার নিজের সম্বন্ধেও বলিতে পারেন।
— একবার সেই লাকসায়ারের যুদ্ধের বিবরণটা মনে করুন দেখি!

প্রথম। সঙ্গে সঙ্গে দেই হত্যা,—মিথ্যা,—চাণুরী প্রভৃতি মনে করিয়া, ঈশবের বিধানটা মনে করিবেন! বিষাক্ত শল্যের ভায় কথাগুলা ক্লারেন্সের বুকে বাজিল। তিনি সহ্থে বলিলেন, "ভাই ঘাতক! যাহা বলিলে, তাহার এক বর্ণও মিথাা নয়।— কিন্তু কাহার জন্ত আমি সে পাপ করিয়াছি?——এডওয়ার্ডের জন্ত,—রাজার জন্ত,—আমার ভায়ের জন্ত! আর এখন কিনা সেই এডওয়ার্ড,—আমার সেই মার পেটের ভাই,—আমারই প্রাণবধের জন্ত, তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়া-ছেন! যুদ্ধে আমি যাহা করিয়াছি, এডওয়ার্ডও তাহা করিয়াছেন। সে বিচার আমারও যেমন হইবে, তাঁরও তেমনি হইবে।—এখানে সে কথা কেন?"

প্রথম। সেই বৈ শ্রীমান্, গুণবান্, সাহদী ধান্টাজেনেটের হত্যা,— কে সে পিশাচের কাজ করিয়াছিল,—মহাশয় ?

ক্লারেন্স। বলিয়াছি তো, তাহা প্রধানতঃ ভ্রাতৃমেহের জন্ম এবং নিজের ক্লোধ ও নিষ্ঠুরতার জন্মও বটে,—আমিই তাহা করিয়াছিলাম।

প্রথম। তবে আপনিও এখন সহজে মনে করিতে পারেন যে, আপনার সেই লাভ্নেহের পরিণামই—আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম,—এবং আপনার সেই ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ দিবার জন্যই আমরা আপনাকে হত্যা করিব!

ক্লারেন্স এবার অতি কাতরম্বরে কহিলেন, "যদি সত্য সত্যই তোমরা আমার ভাইকে ভালবাসিয়া থাকো,—তবে আমাকে ম্বণা করিও না। কারণ আমি তাঁহারই ভাই,—তাঁহাকে বড়—বড় ভালবাসি! যদি তোমরা কেবল-মাত্র অর্থের জন্য এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকো,—তবে ফিরিয়া যাও,—আমার সেহময় ভাই, মন্টরের কাছে যাও,—আমার এই বিপদের কথা তাঁহাকে বলিও,—আমার জীবনের বিনিময়ে, তিনি তোমাদিগকে প্রচ্র অর্থ দিবেন।"

ঘাতকদর ঈষৎ হাসিল। দিতীয় ঘাতক বলিল, "হায হতভাগ্য ক্লারেন্স! তুমি ভুল বুঝিয়াছ,— গ্রপ্তরই তোমায় দ্বণা করেন।"

দৃঢ়তার সহিত ক্লারেন্স উত্তর দিলেন, "না না, তোমরা জানো না,— তিনি আমাকে প্রাণের সমান ভালবাদেন!—যাও, তাঁহার নিকটে যাও,— তোমরা যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।"

ঘাতকদয় অবজ্ঞাস্চক বাক্যে কহিল, "হাঁ, জামরা এই গেলুম ব'লে।"

ক্লারেন্স উদ্বেশিত-ছাদয়ে আবার বলিলেন,—"তাঁহাকে বলিও, যেদিন আমাদের স্থানীয় পিতা আমাদের তিন ভাইকে ডাকিয়া, তাঁহার মেহময় জয়য়ুক্ত হস্ত আমাদের অঙ্গে বুলাইয়া আশীর্কাদ করিলেন,—'বৎসগণ! তোমরা চিরদিন পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিও',—সেইদিনের কথা যেন তিনি স্মরণ করেন।—আমি আশা করি, আমাদের বাল্যের সেই মধুর সম্ভাব স্মরণ করিয়া, স্লেহময় মাইর অঞ্চমধরণ করিতে পারিবেন না।"

প্রথম। সে বড় কঠিন ঠাই,—প্রস্তরতুল্য কঠোর তিনি।—হা মন্দভাগ্য! তিনিই আমাদিগকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন!

क्नाद्रका। ना ना, अमन कथा विनिष्ठ ना,-- जिनि मश्रीनू।

প্রথম। ঠিক,—শশুক্ষেত্রে যেমন বরফপাত! এস, আর অধিক কথার সময় নাই।—তুমি প্রতারিত হইয়াছ,—তিনিই আমাদিগকে তোমার বিনাশার্থ পাঠাইয়াছেন।

ক্লারেন্স। না, তা হইতেই পারে না,—তিনি আমার এই কারাদণ্ডেই অশ্রুপাত করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার দেই স্নেহময় বন্ধে ধরিয়া, সাস্থনা করিয়া, শপথ পূর্বকি তিনি বলিয়াছেন, আমার কারাম্ক্রির জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

দিতীয়। হাঁ,—তা তিনি তোমায় চিরদিনের জন্য মুক্তি দিবেন বটে ;— তবে শোকতাপপূর্ণ এ পৃথিবীতে রাথিবেন না,—সেই শান্তিময় স্বর্গলোকে পাঠাইবেন!

প্রথম। তবে মহাশর, ঈশ্বরকে শ্বরণ করুন,— আপনাকে নিশ্চরই মরিতে হইবে।

ক্লারেন্স। তবে, ভাই তোমাদের অস্তরেও তো দেই প্রেমময়ের মধুর নাম লুকাইত রহিয়াছে! তোমরাও তো শেব-শান্তি-প্রার্থনায়, আমাকে অবসর দিতেছ! তথাপি কেন ভাই, তোমাদের আত্মা এত অন্ধ ? কেন তবে তোমরা আমাকে হত্যা করিতে উন্নত হইয়াছ ? (ক্রন্দন)

দিতীয়। বলিয়াছি তো, আমাদের আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।
ক্লারেন্স। ক্ষমতা নাই ?—বিলক্ষণ আছে! তোমরা মনে করিলে, আমার
প্রাণরক্ষা হয়! দেখ, রাজপুত্র আমি,—পিঞ্জরাবদ্ধ,—স্বাধীনতায় বঞ্চিত,—

অতি মন্দভাগ্য ;—আজ তোমাদের নিকট জীবনভিক্ষা করিতেছি ;—আমার এই অবস্থাটা একবার শ্বরণ কর! হায়, তোমরা যদি এই অবস্থায় পড়িতে, —যদি সহসা ছই জন ঘাতক আসিয়া তোমাদের প্রাণ লইতে উন্নত হইত,— আর তোমরা কাতরশ্বরে জীবনভিক্ষা করিতে থাকিতে, তাহা হইলে কি হইত, একবার ভাবো! দোহাই তোমাদের,—আমার প্রতি সদম হও।

প্রথম। সদয় ?--কোমল অস্তর ?--ও হর্কলছদয় স্ত্রীলোকেরই ভূষণ!

ক্লারেন্স। না না, এ ক্লীলোকের ভূষণ নয়,—কাপুরুষের ভূষণ নয়,—
অসভ্যের ভূষণ নয়,—ইহাই মন্থাত্ব, ইহাই ধর্ম ! (কাঁদিতে কাঁদিতে) —
ভাই, বন্ধু! এই থে তোমার করণার্দ্র নয়ন দেখিত্বে পাইতেছি! এস ভাই,
আমার পার্মে এস,—আমার নিকট প্রার্থনা কর!—মনে কর, আজ আমিই
তোমার প্রাণ লইতে আদিরাছি.—আর তুমি আমার শরণাগত হইয়া প্রাণভিক্ষা করিতেছ।—হায়! পথের ভিথারীকে দেখিলেও, মনে যে ভাবের
উদয় হয়, প্রাণভিক্ষাপার্থী রাজা কি তাহা হইতেও বঞ্চিত ৪

দিতীয়। প্রভু, পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করন।

কথা কার্য্যে পরিণত হইল। প্রথম ঘাতক আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, হতভাগ্য ক্লারেন্সের প্রাণসংহার করিল, এবং তংক্ষণাৎ তথা হইতে সেই মৃতদেহ সরাইয়া ফেলিল।

দিতীয় ঘাতক বলিল, — "ওঃ কি ভীষণ দৃশা! কি ভয়াবহ পৈশাচিক কাৰ্য্য!"

প্রথম ঘাতক রক্তাক্ত হত্তে পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। দিতী-রের সেই ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া কহিল,—

"কি, ভাবো কি ? ব্যাপারথানা কি ? জানো, তুমি আমার এই কাজে কোন সাহায্য কর নাই ? আমি গ্রপ্তরকে গিয়ে এ কথা বল্বো। বল্বো যে, তুমি কাজে অবহেলা করিয়াছ।"

দিতীয়। ভালো, তাই ব'লো। আমি জানি যে, আমি তাঁর ভায়ের জীবনরকার জন্মে চেটা ক'রেছিলুম। তুমিই সে পুরস্কার লইও, এবং আমার এই কথা বলিও। বলিও যে, ক্লারেন্সের এই নিষ্ঠুর হত্যাতে আমি অমৃতপ্ত হইয়াছি।—তাহা হইলেই ভাই, আমার পুরস্কার পাওয়া হইল! মাহাপাপ মন্তর, এইরূপে তাহার জীবনের এই ভীষণ প্রথম-অভিদন্ধি পূর্ণ করিল।—মহাপাপীর জীবন-নাটকের এক অঙ্ক সমাপ্ত হইল।

**( c** )

রাজা এডওয়ার্ড অন্তিম-শ্যার শায়িত। পার্শ্বেরাণী এলিজাবেথ্ এবং তাঁহার সহিত ডর্সেট, রিভার্স, হেষ্টিংস্, বাকিংহাম, গ্রে প্রভৃতি সভাসদগণ বিমর্বভাবে স্ব স্বাসনে উপবিষ্ট। রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর কেন,—দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এখন সেই লোকের শাস্তি-কামনা করি। তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি স্থাপিত কুরর। বিদেষ ও বিবাদ-বিসংবাদ ভূলিয়৷ যাও। মনের একাতাস্থাপনে স্থী হও। আমার অন্তরের শেষ-ভালবাসা গ্রহণ কর।"

সভাসদগণ একবাক্যে রাজার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার। পরস্পর পরস্পরের প্রীতির আলিঙ্গন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রাজা, রাণীকেও এইরূপ উপদেশ দিলেন। সকলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে এবং সদ্ভাব সংস্থাপিত করিতে বলিলেন। রাণীও সর্বাস্তঃকরণে স্বামিবাক্য পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

প্রধান সভাসদ বাকিংহাম বলিলেন, "মহারাজ! আপনার এই স্থায়-সঙ্গত এবং ধর্ম্মঙ্গত উপদেশ,—আমরা অবশুই পালন করিব। যদি এই অবশুকর্ত্তব্য কর্ম হইতে আমি বিরত হই, তাহা হইটো ঈশ্বর যেন আমাকে যথোপযুক্ত শান্তি দেন।"

অক্তান্ত সভাসদগণও এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

রাজা বলিলেন, "হায়, এই শুভমুহুর্ত্তে আমার স্নেহময় ভ্রাতা প্লষ্টর এথানে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত।"

বাকিংহাম অদূরে গ্রন্থরকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনার শুভইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে না;— ঐ দেখুন, নাম করিতে-করিতেই মহামতি গ্রন্থর এথানে আসিতেছেন।"

মাষ্টর সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া,—রাজা, রাণী ও সভাসদগণকে অভি-বাদন করিল। রাজা বলিলেন, "ল্রাতঃ! আজ বড় শুভদিন। আমার বড় সৌভাগ্য যে, আমার এই অন্তিমকালে, আমার আত্মীয়, অফুচর ও বন্ধুগণের মধ্যে সন্তাব স্থাপিত হইল। এখন হইতে ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, ঘুণা ও শক্রতা আর রহিল না,—সকলেই সকলকে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া স্থা হইলেন। আমার আশা আছে, এই শান্তি ও সথ্য ভাব চিরদিন অকুশ্ধ থাকিবে।"

কপট গ্লপ্টর অতিমাত্র সৌজ্ঞের ভাণ করিয়া বলিল, —

"মহারাজ! আমারও বড় সৌভাগা যে, পৃথিবীতে আমার একজনও শক্র নাই। আমি সকলৈর সহিত সরল ব্যবহার কুরি। এবং সন্থাবহার ও মিপ্তকথার সকলকে তুই করি। আমার অন্তরে বাহিরে কোন প্রভেদ নাই। সকলেই আমার মিত্র,—সকলকেই আমি স্নেহের চক্ষে দেখি। হিংসা, দেব, কপটতাকে আমি আন্তরিক দ্বণা করিয়া থাকি। পাপে আমার বড়ই বিদ্বেষ। নিষ্ঠুরতাকে আমি জীবনের একটা অভিশাপ মনে করি। পরের ভালো দেখিলে, আমার মনে বড় আনন্দ হয়। শান্তি আমার জীবনের প্রিয়-বস্তু। আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি। মহারাণীকে আমি অন্তরের সহিত শ্রনা করিয়া থাকি। সভাসদগণ সকলেই আমার স্কুন্থ। বলিতে কি,—সমগ্র ইংরেজজাতিকে আমি আপনার-জন বলিয়া মনে করি। অধিক কি, মহারার্জণ যে শিশু আজ রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তার প্রতি যেমন আমার শক্রতা থাকা অসম্ভব, এই পৃথিবীর জন-প্রাণীর সহিত্ত আমার তেমনি বিন্দুমাত্রও শক্রতা নাই।——আমার এই শান্ত প্রকৃতির জন্ত, আমি ঈশ্বরকে শতমুথে ধন্তবাদ করি।"

এবার রাণী বলিলেন, "আহা, আজ কি আনন্দের দিন! — আমাদের সকলের জন্য আজ এক হইল! যেন ঈশ্বরের বিমল আশীর্মাদ আমাদের প্রতি বর্ষিত হইল!"

তার পর বলিলেন, "মহারাজ! আমার বিনীত প্রার্থনা, আজিকার দিন শ্বরণ করিয়া, আপনি আপনার সেই চ্রভাগ্য ভাতা ক্লারেন্সের প্রতি প্রসন্ধ হউন।"

• পাপিষ্ঠ মন্তর এবার হঃথের ভাণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকর্চ্চে বলিল,—

"হার মহারাণি! কতবার আমি এই শুভকার্য্যের জন্ত সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি!—কতবার আমি আপনাকে,—মহারাজকে,—এবং মান-নীয় সভাসদগণকে ইহার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছি!—কিন্ত হায়, আমার সে প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই——ওহো! কে না জানে, সেই সদাশয় ডিউক সকলকে কাঁদাইয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন!"

সহসা এই নিদারণ হঃসংবাদে সকলে চমকিত হইলেন। সবিশ্বরে কহি-লেন, "কি, ডিউক ক্লারেন্স আর ইহলোকে নাই ?"

রাণী। হায় ঈশ্ব ় এ পৃথিবী কি ?

ডর্সেট। এ কি! সহসা সকলের মুথ যে মলিন—পাংশুবণ হইয়া গেল!
মন্টর। মহারাজ! বিশ্বিত হইবেন না,—আপনার প্রথম আদেশেই,
হুর্ভাগ্য ক্লারেন্সের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। বিতীয় আদেশ প্রছিবার পূর্বেই,
লাতার আমার জীবন শেষ হইয়াছে!—হায় মহারাজ! ক্লারেন্সেরই অদৃষ্টদোষে, আপনার প্রথম আজ্ঞাবাহী,—বর্গীয় দূতের ন্থায় অতি ক্রতগমনে,
ক্লারেন্সের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করিল; আর সেই হতভাগ্য দিতীয়
আজ্ঞাবাহী, থঞ্জের ন্থায়, অতি মুহগমনে তথায় উপস্থিত হইল।—কিন্তু হায়!
তংপূর্বেই রাজাদেশ প্রতিপানিত হইয়া গিয়াছে! মহারাজ! বলিব কি,
রাজ্যের ছোট-বড় সকলেই,—এ ছঃসংবাদে মন্মাহত;—এমন কি, এই আকশ্বিক ছর্ঘটনা, অনেকে বিশ্বাস করিতেও পারিতেছে না——হায়, নিরীহ
ক্লারেন্স।

এই সময়ে ষ্টান্লি নামে রাজার এক সভাসদ সেথানে উপতিত হইলেন।
রাজাকে লক্ষ্য করিয়া ষ্টান্লি নতজার হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! অধীনের একটি প্রার্থন। পূর্ণ করিতে আজা হয়।"

রাজা। মিনতি করি, এখন ক্ষান্ত হও,---আমার হৃদয় এখন গভীর ছংখে পূর্ণ।

ষ্টান্লি । না, মহারাজ, যে পর্যান্ত না আপনি অভয় দিতেছেন, সে অবধি আমি উঠিব না।

রাজা। তবে শীঘ এক কথায় বলো,—তোমার প্রার্থনা কি ? ষ্টান্লি। মহারাজ! আমার এক হতভাগ্য ভূত্য,—জনৈক সম্ভ্রাপ্ত ভদ্র- লোককে,—হঠাৎ ক্রোধবশে হত্যা করিয়াছে,—তাহার জীবন-ভিক্ষা দিতে হইবে।

উদেশিত হৃদয়ে এডওয়ার্ড বলিলেন,—

"ওহো, যে মুথে আমি আমার স্নেহময় ল্রাতার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছি,—আজ সেই মুথে আমি সামান্ত একটা ক্রীতদাসের প্রাণভিক্ষা দিব প হায়! ভাই আমার কোন লোককে হত্যা করে নাই, তথাপি তাহার প্রাণদণ্ড হইল,—কৈ, সে সময় তো কেহ তাহার জন্ম জীবনভিক্ষা কর নাই ? কৈ, দে সময় তো কেহ এরপ নতজারু হইয়া, আমার নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতে প্রার্থনা কর নাই ? কে আমাকে ভাতৃত্বৈত ও ভাতৃপ্রেমের কথা স্বরণ করিয়া দিয়াছিলে, বল দেখি १ – সে সময় কে তোমরা আমার সেই স্থাথ স্থী-ছ:থে ছ:থী,-একান্ত অন্তগত,- মেহপরায়ণ ভায়ের গুণাবলী বর্ণন করিয়া,—আমার ক্রোধ শান্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলে ? হায়। যে ভাই আমারই জন্ম সেই ভীষণ টিউকস্বারির যুদ্ধক্ষেত্রে অম্ভূত বীর্ত্ব প্রকাশ कतिशा आमात जीवनतका कतिल,—त्यश्माथाकत्धे विनन नामा, ভरा नारे, উঠুন,—রাজসিংহাসনে উপবেশন করুন', তোমরা কে আমায় ভাতার সেই স্নেহময় ব্যবহার স্মরণ করিয়া দিয়া.—আমার হৃদয়ে দয়া, ধর্ম ও কর্তব্য-নিষ্ঠা উদ্রিক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলে ? অহো! সেই ভীষণ যুদ্ধকেত্রে— ভয়দ্ধর শীতে, দথন আমার দর্কশরীর শীতল হইয়া পড়িয়াছিল,—সেহময় ক্লারেন্স সে সময় আপন গাত্রবস্ত সকল উন্মোচন করিয়া আমার দেহরক্ষা করিয়াছিলেন: কৈ. এ সকল কণা তো তোমরা একজনও বারেকের জন্ম আমায় শুনাও নাই ?—বারেকের জন্মও তো কেহ আমায়,— এই অতি-নিষ্ঠুর অধর্মকর কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা পাও নাই ? কেহই তো একবারও আন্তরিক—অকপটভাবে ক্লারেন্সের জীবনভিক্ষা কর নাই ?— বরং যাহাতে আমি সেই কার্গ্যে অধিকতর উত্তেজিত • ও দৃঢ় হই,—সকলেই বিধিমতে সেই চেষ্টাই করিয়াছ !—আর আজ কিনা, তোমাদের কে একজন গাড়োয়ান বা মুটে-মজুর-কুলি অথবা অশিষ্ট ভৃত্য, – মাতাল হইয়া আর এক-জন নিরীহ ভদ্রলোককে হত্যা করিল,—ভগবানের রাজ্যে অশাস্তি আনয়ন করিল,—অমনি তোমরা বলিতে আরম্ভ করিলে,—'কমা করুন,— ক্মা

করুন!'—হা ঈশ্বর! তোমার নিরপেক্ষ বিচারের কথা শ্বরণ করিয়া আমি ভীত হই।——হেষ্টিংস্, তুমি আমাকে কোন রকমে আমার শ্রনকক্ষে লইয়া চল।—ওহো ক্লরেন্স,—প্রাণের ভাই আমার!"

তথন শোকসন্তপ্ত রাজাকে লইয়া, আত্মীয় ও সভাসদগণ চলিয়া গেলেন, কেবল পাপিষ্ঠ গ্রন্থ বাকিংহাম্ তথায় রহিল।

বাকিংহাম্কে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থর বলিল, "অপরিণামদর্শীর পরিণাম এই-রপই হইয়া থাকে! দেখিলেন না, ক্লারেক্সের মৃত্যুসংবাদে রাজার সহিত তাঁহার শ্রালকাদি কুটুম্বগণের মুথ কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল ? পাপ-কার্গ্যের পরিণামই এই। — মহাশয়, জানিবেন, তথাপি রাজার এই হউ-বৃদ্ধি কুটুম্বগণ, —রাজার এই হঠকারিতার প্রশংসা করিবে! ভগবান, ত্মিই ইহার প্রতিফল দিও। এখন চলুন, আমরা আমাদের কর্ত্ব্য-কর্ম করি। —রাজাকে সাস্থনা করি।"

বাকিংহাম্কে সঙ্গে লইয়া মহাপাপ গ্লন্তর রাজার শয়নকক্ষে গমন করিল।
পাঠক-পাঠিকা সম্বানের সকল কার্য্যই দেখিতেছেন,—আমাদের আর
টিকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক।

( )

তুর্ভাগ্য ক্লারেন্সের ত্ইটি শিশু পুত্রকন্তা ছিল। অবোধ বালক-বালিক। ত্টি, তাহাদের বৃদ্ধা পিতামহীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, বারংবার তাহাদের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শোকসন্তথা পিতামহী,—কোন্ মুথে পুত্রের নিধনবার্ত্তা, সেই ত্থের বাছা পৌত্র ও পৌত্রীর নিকট প্রকাশ করিবেন ?

বালক বলিল, "বুলো, - বলো, ঠাকুর মা! বাবা আমাদের কি ম'রে

পিতামহী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "না বাছা, না।"

বালক। কেন তবে তুমি বুক চাপ্ড়ে কাঁদ্চ, আর মাঝে মাঝে বল্চ—"ও
ক্লারেন্স,—আমার হুর্ভাগ্য পুত্র!"

এবার বালিকা বলিল, "কেন ঠাকুর মা, তুমি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে আমা-দের মুথ-পানে চা'চচ, আর মাথা কাঁপিয়ে বল্চ—'হতভাগা,—মা-বাপ-থেকো,—পোড়া-কপালে !'— বাবা যদি বেঁচেই থাক্বে,—তবে তুমি এরূপ বল্বে কেন ?"

পিতামহী। না বাছা, তোরা ভূল বৃঝ্চিস। আমি আমার বড় ছেলে রাজার জন্মে কাঁদ্চি। জানিস নে, রাজার বড় বাড়াবাড়ি ব্যামো;—সেই জন্মেই আমি কাঁদ্চি। তোদের বাপের মৃত্যুতে আমি কাঁদিনে।—কারণ বে গেচে, তার জন্মে আর কেঁদে ফল কি ?

বালক। তবে তবে ঠাকুর মা, তুমি মেনে নিলে, – বাবা আমাদের নাই ?— ৪ঃ! রাজা এজন্তে সকলের কাছে নিন্দিত হ'বেন। – ঈশ্বর তাঁর শাস্তি দিবেন। — এজন্ত আমি প্রতিদিন প্রার্থনাও কর্ব।

বালিকা। আমিও করবো,—ঠাকুর মা!—হায়, বাবা আমাদের নাই?
পিতামহী। আহা, তৃধের বাছারা রে! চুপ কর্, চুপ কর্। রাজা তোদের
ভালবাদেন। তোরা জানিদ নে, তোদের পোড়া-কপালে-বাপের হত্যার
কারণ কে ?

বালক। ই। ঠাকুর মা, আমি তা জানি। দয়ার শরীর কাকামশাই য়য়র আমাকে তা ব'লেচেন। ব'লেচেন যে, রাণীর উত্তেজনায়,—রাজা, আমার নিরপরাধ বাবাকে কয়েদ ক'রেচেন। আহা, কাকা য়য়র এই কথা বলেন আর কাদেন। শেযে আমার মথে চুমো থেয়ে বলেন, "বাছারে, ছঃথ করিস নে,—আমিই তোদের বাপের মত ভাল বাদ্বো,—তোরা আমার সম্ভান তুলা হবি!"

পিতামহী। ওঃ, নিষ্ঠুর পিশাচ-প্রকৃতি গ্রন্থর !—তোর মনেও এত ছিল রে ! তুই আমার গুলুছ্গ্ব থেয়েচিদ বটে, - কিন্তু তুই কথন আমার ছেলে নোদ,—শক্র !

বালক। তবে ঠাকু' মা, তুমি কি কাকাকে আমার কপট ভাবোঁ। পিতামহী। আ, হধের বাছা!—

বালক। না ঠাকুমা, আমি এ বিশ্বাস করি না।—শোন শোন, কি রকম গোলমাল হ'চেচ ?—— অমুচরবর্গের সহিত রাণী এলিজাবেথ্ বিলাপ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাণী বলিতে লাগিলেন,—

"হায়, কে আমার সাধে বাদ সাধিল ? কে আমার আশালতা নির্দৃল করিল ? কোন্পাপে আমার এমন কপাল পুড়িল ?"

রাজ-মাতা জিজ্ঞাসিলেন, "বংসে, কেন তুমি এমন অধৈয় হইয়া বিলাপ করিতেছ ?"

এলিজাবেপ্। হায় মা, সর্কনাশ হইয়াছে,— আমার জীবনস্ব্বস্থ, তোমার পুত্র,—রাজা এডওয়ার্ড আর এ পৃথিবীতে নাই!—তাঁহার পবিত্র আত্মা সেই অনন্তধামে গয়ন করিয়াছে!

রাজ-মাতা। "ওঃ, কি সর্ক্রাশ,—কি শোকাবহ সংবাদ! আমার প্রিয়তম পুজ,—তোমার গুণবান্ স্বামী,—আর ইহলোকে নাই ? হায়, কাদিতে কাদিতেই আমার জন্ম গেল! স্বামি-বিরহ অনেক কটে সহিয়া আছি,—তার উপর ছই ছই গুণধর বংশধর চলিয়া গেল,—আর আমি বাঁচিয়া রহিলাম! হায়, স্বামীর প্রতিবিশ্ব-স্বরূপ যে ছইথানি দর্পণে আমি স্বামীর প্রতিকৃতি দেখিয়া সকল হঃখ ভূলিয়াছিলাম, কপালদোবে, সে ছইখানি দর্পণই একে একে হারাইলাম,—আর অবশিষ্ট একথানি নুটা দর্পণ পড়িয়া রহিল,—আমাকে আরও কট দিবার জন্মই রহিল! কৈ, তাহাতে তো স্বামীর প্রতিবিশ্ব এত-টুকুও দেখিতে পাই না ? তাহার পানে চাহিলে, য়ণায় মুথ বিকৃত হয়।— মা আমার! তুমি স্বামী হারাইয়াছ, তথাপি পুজের জননী আছ; আর আমি মা, পতি-পুজ ছই-ই হারাইয়াছি!—ও এডওয়ার্ড,—ও ক্লারেন্স! কোথায় তোমরা ? একবার আদিয়া ছঃখিনী জননীকে দেখা দাও।"

এইবার সকলে মিলিয়া বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল। ক্লারেন্সের বালক-বালিকা ছটি,—"কোথার পিতা—কোথার পিতা" বলিয়া কাঁদিল; রাজ-জননী "এডওরার্ড ও ক্লারেন্স", বলিয়া বিলাপ করিলেন; আর রাণী এলিজাবেথ "হা স্বামী এডওয়ার্ড" বলিয়া ধরাতল নিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

শেষ রাজমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হায়, তোমাদের ক্রন্দন একএক জনের জন্য,—আর আমার এ বিলাপ-এক্র সকলেরই জন্য।—আমিই
তোমাদের হঃখের ধাত্রীস্বরূপা।"

ডর্সেট নামে রাজার এক সভাসদ বলিলেন, "জননি! এরপ বিলাপ করা আপনার নায় বৃদ্ধিমতী রমণীর শোভা পায় না। যে যাবার সে গিয়াছে, — যার ধন,তিনি লইয়াছেন,—এখন ইহা ভিন্ন আমাদের আর সাস্থনা কি?— মা আমার, পৃথিবীর গতিই এই। তবে কেন র্থা ক্রন্দনে সকলকে শোকাকুলিত করেন ?"

রাজ-ভালক রিভার্স—ভগিনী এলিজাবেথ্কে বলিলেন, "আর্যো ! পুত্রের মুথ চাহিন্না, এখন আপনাকে প্রাণে বুক বাধিতে হইবে। সকল ছঃথ দূর করুন। প্রাণাধিক ভাগিনেয়কে আনিতে লোক পাঠান। মহারাজ এড-ওয়ার্ডের শূন্য সিংহাজনে, গুবরাজ এড-ওয়ার্ডকে উপ্রিষ্ট দেখিয়া সুখী হউন।"

এই সময় প্লষ্টর, বাকিংহাম্ প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। সকলেই সময়োচিত বাক্যে সকলকে সাম্বনা করিতে লাগিল।

রাজমাতা,—গ্রন্থরকৈ আশার্কাদ করিলেন, "বংস! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার অন্তঃকরণে শান্তি, স্নেহ, দ্য়া, ভালবাসা, বিনয় এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিরাজিত হউক।"

প্রষ্টর বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিল, "আহা, মা আমার কি আশীর্কাদই করিলেন! অর্থাৎ আমি কি না একটা গো-বেচারী,—ছনিয়ার অকর্মণ্য,— বুড়ো স্থড়ো হ'রে কোন রকমে প্রাণে প্রাণে বেচে থাকি!"

বাকিংহার্ম রাণীকে বলিলেন, "দেবি! তবে আপনার পুত্রকে আনিবার আয়োজন করুন। তাহাঁকে বেশা লোকজন সমভিব্যাহারে জাঁক-জমক করিয়া আসিবার প্রয়োজন নাই। কারণ শুভকায়ো অনেক বিশ্ব আছে। কোন রকমে তাঁকে সিংহাসনে উপবেশন করানোই এখন আমাদের প্রধান কাজ।

রাণী এলিজাবেথ —পুত্রকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে, লোকজনসমভি-ব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। আর আর সকলেও চলিয়া গেল। তথন সম্ভর ও বাকিংহাম্ কি পরামশ করিতে লাগিল। পরামশে স্থির হইল যে, রাণীর আত্মীয় স্বজনকে,—এখন হইতে শিশু রাজার সহিত মিশিতে কেওয়া হইবে না,—তাঁহার নিকট হইতে সর্বাদাই তাহাদিগকে দ্রে রাথিতে হইবে।

এড ওয়ার্ডের মৃত্যুতে রাজ্যমধ্যে একটা মহা আতত্ক উপস্থিত হইল। কারণ যুবরাজ এড ওয়ার্ড বালক মাত্র;—তিনি নামমাত্র রাজা,—য়উরই সর্বেসর্বা। স্থতরাং দেই পাপিষ্ঠ কথন কি করিয়া বদে,—সকলেরই তাহা বিষম ভাবনার বিষয় হইল। পাপিষ্ঠের গুণাগুণ তো কাহারও নিকট অবিদিত নাই!

ফলে, ঘটিলও তাই। রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মন্টর,--রাণীর করেকজন আত্মীয়কে কারারুদ্ধ করিল। ইহার পরিণাম যাহা হইল, তাহা পরে বলিব। হর্ভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেথ্,--এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া, মাননীয় পোপের পরামর্শে, আপনার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি,—ধর্মাশ্রমে রক্ষা করিলেন। আর এদিকে, পিশাচের পৈশাচিক ক্রিয়া সমভাবে চলিতেলাগিল।

(9)

রাজপুল এড ওয়ার্ড, পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার জন্ম আনীত হইলেন। তাঁহাকে সম্মান-সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত এইর, বাকিংহাম্ প্রভৃতি উপস্থিত হইল। চতুর এইর তাহার স্বভাবস্থলভ আপাতমধুরবাক্যে রাজপুলকে তুই করিতে লাগিল। বলিল, "দেখিতেছি, পথশ্রমে আপনি বড় ক্লিষ্ট হইয়াছেন।"

রাজপুত্র। না, বিশেষ কোন কন্ত হয় নাই,—তবে বাহা স্বাভাবিক, তাহাই হইয়াছে।— আমার অভার্থনার্থ আপনার ন্যায় আমার অভান্ত আত্মীয় স্বজনকেও এথানে দেখিতে পাইব, আশা করিয়াছিলাম।—তাহারা কেই উপস্থিত হন নাই বে ?

গ্লন্থর। যুবরাজ, আপনি সরল-বৃদ্ধি বালক; পৃথিবীর ভাব-গতিক সম্যক্ অবগত নন,—তাই বেশা লোকের সংস্রব,—আনন্দজনক বোধ করিতেছেন। কিন্তু দেখুন, এ বড় বিষম ঠাই!——আপনি কি মনে করেন, আপনার এই উচ্চ রাজসন্মান সকলের ভাল লাগিবে? মানুষের অন্তর গরলতায় পূর্ণ। তাহারা মুথে মধু—হৃদে বিষ লইয়া সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে। এমত অবস্থায়, যত কম,লোকের সহিত সংশ্রব হয়, ততই মঙ্গল।

রাজপুত্র। ঈশবেচছায়, আমার এরূপ কপট-বন্ধু পৃথিবীতে একজনও নাই।

এই সময় লর্ড মেয়র্ প্রভৃতি,—মৃতরাজার কয়েকজন সন্ত্রাস্ত সদস্থ তথায়

উপনীত হইলেন। তাঁহারা রাজপুত্রকে যথোচিত অভিবাদন এবং সম্মান-সংবর্জনা করিলেন।

যুবরাজ, মেয়র্কে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার মা ও ছোট ভাই,—এথানে আসিতেছেন দেখিলেন? হেটিংদ্ তাঁহাদিগকে আনিবার জন্ম গিয়াছেন, কিজু কৈ, এখনও তো কাহারও দেখা পাইতেছি না।"

এই সময়ে হেটিংস্ সেথানে আসিলেন। তাঁচাকে দেখিয় য়বরাজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, আমার মা আসিলেন না ?"

হেষ্টিংস্ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "গুবরাজ! কেন জানি না, তিনি তো মাসিলেনই না,—উপরন্ধ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়ুর্ককেও আসিতে দিলেন না,—তাঁহাকে লইয়া তিনি ধর্মাশ্রমে গেলেন।"

এ কথায় বাকিংহাম্ কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এ বড় অন্তায় কথা! নিজে আসিলেন না, ছেলেটিকেও আসিতে দিলেন না ? (একজন রাজ-কর্ম্ম-চারীর প্রতি) এইবার আপনি একটু কট্ট করিয়া যান,—মাননীয়া রাণী এবং কনিষ্ঠ রাজকুমারকে এথানে লইয়া আস্থন।"

সেই ব্যক্তি ধীরভাবে বলিল, "মহাশয়, একে তো আমার তেমন বাক্য-কৌশল নাই,—তাহার উপর রাণীর যদি সত্য সত্যই এখানে না আসিবার ইচ্ছা থাকে, তো, শেষে কি আমি একটা মিছা গগুগোল বাধাইয়া, সেই পবিত্র আশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিব ?—বুথায় কেন এ পাপ-ভার বহন করি ?"

বাকিংহাম্। না, আপনি দেখিতেছি, দিন দিন কেমন এক রকমেরই হইয়া যাইতেছেন!- আমি কি তাই বলিতেছি? আমার বলার উদ্দেশু এই, সংসার-বিরাগী সাধু-সজ্জন কিংবা পতিত ব্যক্তিই,—ধর্মাশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত,—রাণীর বা রাজপুত্রের তো সে স্থান নয়!— আপনি এই কথা বুঝাইয়া বলিয়া, তাঁহাদিগকে আফুন না? লর্ড হেষ্টিংস্ মহাশয়ও না হয় আর একবার একটু কস্ত করিয়া আপনার সহিত যাইতেছেন।

অগত্যা সেই ব্যক্তি ও হেষ্টিংস্,—রাণীর উদ্দেশে গমন করিলেন।

এইবার যুবরাজ এডওয়ার্ড,—য়য়য়রেক বলিলেন, "পিতৃব্য মহাশয়, য়ি
আমার ভাই আদেন, তাহা হইলে, রাজ-সিংহাসনে উপবেশন না করা পর্যান্ত
আমরা কোথায় অবস্থিতি করিব ?"

সম্বতান এক-গাল হাসিয়া বলিল, "আপনার রাজ্য,—আপনার সকলই, —বেথায় থাকা স্থবিধাজনক বোধ করিবেন, সেইখানেই থাকিবেন।—তবে আমার বোধ হয়, ছই এক দিনের জন্ত রাজহুর্গে থাকাই প্রশন্ত। সেথানে যদি আপনার স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, কিংবা মন না টিঁকে,—তবে, যেথানে বলিবেন, আমি সেইখানে আপনাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

রাজপুত্র। না, ছর্গে বাস করা, আমি পছন্দ করি না।

তার পর অন্তান্ত অনেক কুথা হইল। সকল কথাতেই রাজপুত্রের দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, সহদেশ্য ও সংসাহসের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। পাপিষ্ঠ রাইর মনে মনে বলিল, "না, এমন উন্নতমনা বৃদ্ধিমান বালককে অধিক দিন পৃথিবীতে রাথাটা কিছু নয়। স্থ-বসন্তের স্থায়িত্বকাল অতি কল্লই ইয়া থাকে।"

এই সময়ে কনিষ্ঠ রাজপুত্রকে দঙ্গে লইয়া, দেই ছই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজত্রাভ্রম পরস্পরের কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। এ কথা সে-কথার পর কনিষ্ঠ রাজপুত্র ইয়র্ক, য়য়য়রকে বলিলেন, "পিতৃব্য মহাশয়! আপনি না একদিন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "অসার আগাছাগুলা খ্ব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে,—কিন্তু ফুলফলয়ুক্ত উপকারী গাছ বাড়িতে অনেক বিলম্ব হয় ? তা দেখুন,—ইংলওের বর্তুমান রাজা, দাদা আমার,—কেমন বাড়িয়া উঠিয়াছেন!"

প্রথম কিছু অপ্রতিত হইয়া বলিল, "বংস, এমন কথা বলিও না,—উনি এখন আমাদের প্রভূ।"

্ইয়র্ক। স্থতরাং অলস-প্রকৃতি।

প্লষ্টর। না, প্রিয় ইয়র্ক, আমি এমন কথা কথন বলি নাই।

ইয়র্ক। তবে এখন আপনি ওঁর দিকে হ'চেচন ?

গ্লন্থর। উনি এখন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; আর ভূমি আমার স্নেহ-ভাজন ভাতৃপুত্র।

ইয়র্ক। কাকা আপনার এই ছুরিথানি আমায় দিবেন ? জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। কি ভাই, ভিক্ষুকের মত প্রার্থী হইলে ?

ইয়র্ক। না দাদা,—আমি জানি যে, খুল্লতাত মহাশয় ইহা স্ব-ইচ্ছায়

আমাকে দিবেন; কারণ ইহা একটি গামান্ত থেলনা মাত্র।—ইহা দিতে তাঁহার কোন কট বা ক্ষতিও নাই।

এইরূপ নানা কথার পর গ্লন্তর বলিলেন, "চলুন যুবরাজ, সেই ছর্নেই চলুন; তথায় আপনার জননীর সাক্ষাৎ পাইবেন। তার পর যেখানে ইচ্ছা, আপনি থাকিবেন।"

এবার অগত্যা সুবরাজ এডওয়ার্ড চর্নে যাইতে সন্মত ইইলেন।

ইয়র্ক। কি, আমাদিগকে সেই চূর্গে যাইতে হইবে १

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। পিতৃব্য গ্রপ্তরই সেথানে আমাদিগকে দেখিবেন-শুনিবেন।

ইয়র্ক। আমি<sup>®</sup>সেথানে নির্ভয়ে ঘুমাইতে পারিব না।

মন্ত্র। কেন, ভয় কি ?

ইয়র্ক। না, দেখানে পিতৃব্য ক্লারেন্সের ভীষণ প্রোতাত্মা আছে। ঠাকুর-মার মুথে শুনেছি, সেইখানে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র। মৃত ব্যক্তিকে আবার ভয় কি ?

রাজপুত্রদয় অনুচরবৃদ্দের সহিত চলিয়া গেলেন।

বাকিংহাম্ প্রথরকে বলিল, "কনিষ্ঠ রাজপুত্রটি কি চতুর ? কণাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, চাল-চলন,—সকল বিষয়েই তাঁহার তীক্ষবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

মন্তর। হাঁ, এই বালক সর্বপ্রকারে তাহার মাতৃভাব পাইয়াছে।—চতুর, সাহসী, তীক্ষবৃদ্ধি, ক্ষিপ্রগতি ও স্পষ্টভাষী।

তার পর উভয়ের মধ্যে এই ভীষণ অভিসন্ধি চলিতে লাগিল,—কিসে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে গ্লষ্টর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হয়!

লর্ভ হেটিংস্ রাজার এক প্রিয় অমাতা। সর্বাত্রে তাঁহাকে হাত করা আবশুক, -ইহাই স্থির হইল। শেষে এমনও ঠিক হইল, হেটিংস্ যদি একাস্তই রাজপুত্রের পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াও, পথ নিষ্কণ্টক করা হইবে।

মহামতি হেষ্টিংস্ সত্য সত্যই একান্তই প্রভুতক্ত ছিলেন,। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপন প্রাণ দিয়াও, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে পিতৃসিংহাসনে উপ-বেশন করাইবেন। কারণ পাপিষ্ঠ গ্লম্ভরকে তিনি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন।

হেষ্টিংসের এক বন্ধু,—ভীষণ এক স্বপ্ন দেথিয়া, হেষ্টিংস্কে জানাইলেন,

"সাবধান হউন,—চলুন, এ পাপরাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্তই স্থানাস্তরে চলিয়া যাই ;—নচেৎ প্রাণ যাইবে।—গ্রন্থরৈর ভীষণ চক্রাস্তে কেহই বাঁচিব না।"

হেষ্টিংন্ বন্ধুর কথা শুনিলেন না,—য্বরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যাস্ত চেষ্টা করিবেন, মনস্থ করিলেন।

## (b)

এদিকে রাণীর কয়জন ছর্ভাগ্য আত্মীয়,—রিভার্স, গ্রেও ভাষান্—বধ্যভ্মতে আনীত হইলেন। রিভার্স বলিলেন, "হায়, আজ শেষ দিন! বিনাদোরে আমি মরিলাম!"

প্রে। হা ঈশ্বর ! এখন সেই নিরীহ যুবরাজকে রক্ষা করিও। চারিদিকে শক্রবারা তিনি বেষ্টিত।

রিভার্স। হায় ভীষণ বধ্যভূমি! তুমি কি ভয়য়র স্থান! কত নির্দোষ
সাধুর প্রাণদণ্ড এথানে হইয়াছে। সহস্র আঁথি বিস্তার করিয়া নিম্মম পাষাণের স্থায় দেথ,— আজও এই তিনজন হর্ভাগ্য—তোমার এথানে প্রাণ দিতে
আসিয়াছে!

গ্রে। হায়। মার্গারেটের জ্বন্ত অভিশাপ আজ ফলিল!

রিভার্স। হাঁ, ঈশর সেই প্রতিকল আজ আমাদিগকে দিলেন।—ভগবন!
এখন আমার সেই অভাগিনী ভগিনী ও হুর্ভাগ্য ভাগিনেয়দ্মকে রক্ষা করিও।
পাপ প্রষ্টরের পাপ অভিসন্ধিতে, তাঁহারা যেন এইরূপ নিষ্ঠুর উপায়ে হত
না হন।

পাঠকের শ্বরণ আছে, এই রিভার্স-রাণী এলিজাবেথের সহোদর। স্থৃতরাং ইঁহার উপর গ্রন্থরৈর বড়ই রাগ।

যথাসময়ে ঘাতক আসিয়া, একে একে ইঁহাদিগকে হত্যা করিল।

গ্লন্থর এইরূপ একে একে অনেককে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিল। তাহার বিক্লদ্ধে যাঁহাদের, এতটুকুও দাড়াইবার সম্ভাবনা ছিল বা আছে, একে একে সকলকেই সে প্রাণে মারিয়াছে এবং মারিতেছে। পাপিষ্ঠ, নিক্ষটকে রাজত্ব করিবে,—ইহাই অস্তরের একমাত্র কামনা। সে কামনা সিদ্ধ করিতে,—যত কিছু অ্নর্থ, চক্রাস্ত, পাপ, নিষ্ঠুরতা পৃথিবীতে থাকিতে পারে, দকলই করিতে,—পাপির্চ প্রস্তত। এখন ত্রাভূপ্তাদিগকেও কৌশলে হত্যা করিবার চেষ্টার,—দে ফিরিতেছে। অক্তব্রু ও নীচাশর বাকিংহামও,—হীন প্রলোভনে,—গ্রন্থরের মহাপাপের সহার হইয়াছে। তাহার ফলে একদিন দেই উন্নতমনা হেষ্টিংসকেও ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। কথার আছিলার, পাপিষ্ঠ গ্রন্থর—হেষ্টিংসের প্রাণদণ্ড করিল। চারিদিকে ভীতি, আশন্ধা, উদ্বেগ,—মূর্তিমান হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল।

শেষ, রাজ্য-লালসায় অন্ধ,—দিগিদিক-জ্ঞানশৃত্য,—মহাপাপ প্লষ্টর,—এমন এক দ্বণিত উপায় অবলম্বন করিল, যাহা ভাবিলেও অন্তর শিহরিয়া উঠে।

দশের নিকট অ্বাষ্থ্যমন্ত্রম অকুগ্র রাথা,— ছরাকাঞ্জপরায়ণ মহাপাপীদিগের একটা কৌশল। যে কোন উপায়ে হউক, তাহারা সে কৌশল অব্যাহত রাখে।

রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী,—এওয়ার্ডের পুত্রকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া, সেই সিংহাদনে উপবেশন করিতে, গ্রন্থর ক্রতসঙ্কল্ল হইল। সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিল, তাঁহার ভাতৃজায়া, --বিধবা রাণী এলিজাবেণ্ -- অসতী, স্কুতরাং রাজপুত্রগণ জারজ-সন্তান। এই বলিলেই নাকি মূর্থ নাগরিকগণ এবং প্রজাসাধারণ যুবরাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে,—ইহাই পাপিছের একটা ত্বণিত কৌশল। পাপের পরিণাম এইথানেই শেষ হইলেও কথা ছিল না; কিন্তু অতঃপর সেই মূর্ত্তিমান্,—িক বলিব, ভাষায় ঠিক সম্বোধন পাই না,— বিশেষণেও কুলায় না, -সেই মৃত্তিমান্ সয়তান, -এমন এক বিষম উপায় উদ্ভাবন করিল, যাহা মনে করিলেও গুন্তিত হইতে হয়। প্রষ্টর বাকিংহামকে ধলিল বে, তাহার মাতার চরিত্রও নিঙ্গল্ফ ছিল না। কারণ মৃতরাজা এড-ওয়ার্ড ভূমিষ্ঠ হইবার বংসরাধিক পূর্ব্ব হইতে, তাহার পিতা ফ্রান্সে ছিলেন। আরও এক প্রমাণ, এডওয়ার্ডের আকৃতি তাঁহার পিতার মত ছিল না। কিন্তু মষ্টরের জন্মসম্বন্ধে, কাহারও এতটুকু সন্দেহ উঠিতে পারে না,—কারণ সে, অনেকাংশে তাহার পিতৃ-আকৃতি পাইয়াছে। তবেই বুঝা গেল, এডওয়ার্ডও একরপ জারজ সন্তান। সেই জারজ-সন্তানেরই আঁবার জারজ প্রত্ত হইতে-ছেন, বর্ত্তমান যুবরাজ, ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী !--এমন ব্যক্তির রাজ্যভার গ্রহণে কি সাধারণের মনে ঘূণার উদয় হইবে না ? স্থতরাং এমন অবস্থায় গ্লান্তরের সিংহাদন-লাভ,—লোক-সমাজে কলকের বিষয় হইবে

না। শেষ মহাপাপী কি ভাবিয়া, পাপ সহচরকে বলিল, "তা মায়ের সম্বন্ধে এ কথাটা আপাতত প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। আবশুক হয় ত, এ কথা পরে প্রকাশ করিও। কিন্তু এডওয়ার্ড-পত্নী এলিজাবেথ যে অসতী এবং তাঁহার পুত্রগণও যে জারজ,—এ কথা মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত কর।"

বাকিংহামের সহিত এই সব পরামর্শ করিয়া পাপিষ্ঠ মনে মনে বলিল,— ' "রাজা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এডওয়ার্ডের ছই পুত্রকে নিহত করিতে হইতেছে।—নচেং ভবিষ্যতে অনেক বিল্প ঘটবার সন্তাবনা।"

মাইর পুনরায় বাকিংহাম্কে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল যে, বাকিংহাম্ যেন
মূর্থ নাগরিকগণের এবং পার্শ্বরির অন্তরগণের মধ্যে এই থিশাস বদ্ধমূল করিয়া
দেয় যে, রাণী এলিজাবেথ অসতী,—এবং তাহার ছই পুত্রও জারজ।—তাহা
হইলে সিংহাসনলাভে তাহার আর কোন প্রকার চক্ষ্লজ্জাও থাকিবে না।—
মূর্থগণের মধ্যে এই কথার আলোচনা হইতে হইতে, দেশের গণ্যমান্ত লোকগণও ক্রমে ইহা বিশ্বাস করিবে।—স্যুতানের ষ্ড্যন্ত্রটা দেখিলে ?

শেষ পাপিষ্ঠ,— বাকিংহাম্কে ইহাও বলিয়া দিল যে, বাকিংহাম যেন নাগরিকগণের এবং অফুচরদিগকে লইয়া এই বিষয়টা তুমুলরূপে আন্দোলন করে। তারপর সকলে যথন তাহাকে রাজাসনে বসিতে অফুরোধ করিবে,— তথন সে মুথে 'না—না' বলিয়া অনিচ্ছার ভাব দেখাইবে। শেষে যেন সকলের অফুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অনিচ্ছার সহিত রাজদণ্ড গ্রহণ করিবে।— অস্ততঃ সাধারণের মনে এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া চাই। তাহা হইলে পাপিষ্ঠের বাহিরের সন্মানও কতকটা অকুগ্ন থাকিবে এবং কার্য্যেদারও সহজে হইবে।

( 5)

রাণা এলিজাবেথ বৃড় আশা করিয়া পুত্রকে দেখিতে উৎস্ক আছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, পুত্রের সহিত তিনি দেখা করিতে পারিবেন না। বে লোক আসিয়া এই সংবাদ দিল, গ্রন্থরের উপদেশমত সে বলিল, যুবরাজ নিজেই এ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন,—আপাততঃ মাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবেনা। ইহাতে রাণী এলিজাবেথ ও বৃদ্ধা রাজমাতা প্রভৃতির আশঙ্কা বাড়িল। রাজ্যমধ্যে কেবলই হত্যা, আকস্মিক মৃত্যু, রক্তপাত, —এই সব চলিতেছে;—তাহার মার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সেই ক্লারেসের মৃত্যু হইতে আজ পর্যাও কত বড় বড় লর্ড ও সম্রান্ত ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু হইল! সকলই যে মহাপাপ প্রত্রৈর চক্রান্ত, তাহা আর কাহারও ব্বিতে বাকী রহিল না। রাণী এলিজাবেথ সহঃথে বলিলেন, "আর আমার পুর্ত্রের রাজ্যা হইয়া কাজ নাই,—কোন রক্ষে তারা প্রাণে প্রাণে বাচিয়া থাকিলেই আমি স্থী হইব।"

বর্ষীয়দী রাজমাতা বলিলেন, "বিধাতঃ! আমার কপালে এতও লিথিয়া-ছিলে! যাহারা দশারের স্থে, নয়নের আনন্দ, দশের আশা-ভরদাত্ল,—
তাহারা চলিয়া গেল,—আর এই হতভাগা, নিছুর মৃত্তিমান্ পিশাচ গ্রন্থর বাচিয়া
রহিল!—হায়, এমন কুলাঞ্চারকেও আনি গভে ধারণ করিয়াছিলাম?"

পাপিষ্ঠ মন্ত্রর বাকিংহামের দাহায্যে, মৃতরাজা এডওয়ার্ডের পুল্বয়কে কৌশলে অবরুদ্ধ করিল। তারপর মূর্থ নাগরিকগণকে স্তোকবাক্যে ভূলাইয়া, স্বয়ং রাজ-মুকুট পরিয়া, রাজিসিংহাদনে উপবিষ্ঠ হইল,--এবং ডিউক অব প্রস্তরের পরিবর্ত্তে "ভূতীয় রিচার্ড" নাম গ্রহণ করিল। পাপিষ্ঠ এখন রাজপুত্রদ্বয়কে হত্যা করিয়া, পথ একেবারে নিম্নটক করে, ইহাই কামনা।

মস্ত্রণাদাতা, মন্দমতি বাকিংহামকে, -- গ্লষ্টর এ বিষয়ের পরামশ জিজ্ঞাসা করিল। বলিল, "এ বিষয়ে আপনার মত কি ? শাঘ্দ সংক্ষেপে বলুন।"

বাকিংহাম্ এবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল. "মহারাজ! আপনার যাহা ভাল বোধ হয়, —করুন।"

রিচার্ড। সে কি হে! এমন মন-রাথা কথা বলিলে যে?—তবে কি ইহাতে তোমার মত নাই?

বাকিংহাম্। আজে মহারাজ, আমাকে একটু শ্বাস ফেলিতে দিন,— একটু অবসর দিন, —আমি একটু ভাবিয়া এ বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দেই।

রিচার্ড। (রাগিয়া) আর উত্তর শুনিতে চাই না,—আমার কাজ আমিই করিব।

মনে মনে বলিল, "বাকিংহাম্, তোমাকে আর অধিক দিন আমার মন্ত্রণা-গারে থাকিতে হইতেছে না !" वाकिः शम् श्रामा अद्भ हिना ।

পাপিষ্ঠ এক উপায় ঠাওরাইল। অর্থের লোভ দেখাইয়া,—টিরেল্ নামে এক ক্ষতককে নিযুক্ত করিল।—সে গিয়া নিশীথে, সেই নিদ্রিত শিশু রাজ-পুত্রম্বয়কে হত্যা করিবে!

এই সময়ে প্রান্তি নামে রিচার্ডের এই অফুচর আসিয়া বলিল, মহারাজ !
"মারকুইস ডর্সেট পলাইয়া রিচ্মণ্ডের কাছে গিয়াছে।"

রিচার্ড। তা যাক্, সে জন্ম ভাবি না। তবে রিচ্মণ্ডের জন্ম কিছু আশন্ধা হয় বটে। প্রবাদ শুনিয়াছি, এই রিচ্মণ্ডই ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবে।— এখন তুমি এক কাল্লেকর। সর্বতে রাষ্ট্র করিয়া দাও, আমার নবপত্নী এন্,—সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত,—বাঁচিবার আশা নাই। আর একটা নীচ-ঘরের একটা পত্র ঠিক কর,—ক্লারেন্সের মেয়েটার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। ক্লারেন্সের ছেলেটার জন্ম আমি ভাবি না,—দেটা একটা বোকা-হাবা ছোঁড়া মাত্র।

ষ্টানলি "বথা আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

পাপিষ্ঠ ভাবিল, "আগে এডওয়ার্ডের ছেলে হুটোকে সাবাড় করি; তার পর তার মেয়েটাকে আমি বিবাহ করিব। তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে আমার সিংহাসন সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে।——ওঃ! পাপ-পথ কি পিচ্ছিল! পাপে প্রবৃত্ত হইরা আমি পাপের সঙ্গে একেবারে মাথামাথি হই-য়াছি, —এখন আর এ পাপ পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই।"

এই সময়ে টিরেল্ নামে সেই ঘাতক আসিল।

রিচার্ড তাহাকে বলিল, "তুমিই বথার্থ টিরেল ?"

টিরেল। আজা হাঁ, আমি আপনারি একজন অনুগত প্রজা।

রিচার্ড। সতাই অমুগত ?

টিরেল। মহারাজ, প্রমাণ লউন।

রিচার্ড। আছা, তুর্মি আমার একজন বন্ধকে নিংত করিতে পার ?

টিরেল। মহারাজ অনুমতি করিলে, একজন কেন,—আমি হুইজনকে হত্যা করিতে পারি।

রিচার্ড। হাঁ, একজন কেন, হই জনই তো বটে! তারা আমার

ঘোর শক্র। নিদ্রিত অবস্থায় তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে।—টিরেল, সেই হুইজন জারজ-শিশু হুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

টিরেল। ভাল, আপনি আমার সেথানে যাইবার উপায় করিয়া দিন,— আমি এথনি আপনার আদেশ পালন করিয়া, আপনার সকল উৎকণ্ঠা দূর করিব।

রিচার্ড। বাঃ, বাঃ, তোমার কথাগুলি দঙ্গীতের স্থায় মিষ্ট ।

এই বলিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। শেষে বলিল, "দেখ, এই কার্য্য সমাধা করিলে, আমি তোমাকে বিশেষরূপ পুরস্কুত করিব।"

টিরেল। আনি অবশ্রই রাজাদেশ পালন করিব।

রিচার্ড। নিজা যাইবার পূর্বের আমি এ সংবাদ পাইব কি ?

हित्तन। आक्रा है।, जाहारे हरेत।

টিরেন চলিয়া গেল। এই সমরে বাকিংহাম্ আসিয়া তাহার পুরস্কারের কথা রিচার্ডকে জানাইল। রিচার্ড যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিতে পাইল না। এক কথায় আর উত্তর দিল। এবার বাকিংহাম্ স্পষ্ট বলিল, "মহারাজ, আমার নিক্ট যাহা প্রতিশত হইয়াছিলেন, তাহা পাইব না কি ?"

রিচার্ড থেন সে দিকেও নাই,—পূর্ব্ববং এক-কণায় আর-উত্তর দিতে লাগিল। শ্রেষ বাকিংহাম সহঃথে বলিল, "আপনি তাহা হইলে আমাকে নিরাশ ক্রিলেন ?"

এবার রিচার্ড বিরক্তির সহিত বলিল, "বাজে লোকের মত বার বার ও কি বাক্ষা করিতেছ ?"

রিচার্ড প্রস্থান করিল। বাকিংহাম্ মনে মনে বলিল, "হা, এত সাধের পুরস্কার শেষে এই হইল ? এরি মধ্যে সব ভূলিয়া গেল ? — ওহো! আমিই না ইহাকে রাজাসনে বসাইলাম ? — থাক্, হেষ্টিংসের পরিণামটা আমার একবার ভাবা দরকার। কাজ নাই আর পুরস্কারে, — এখন এখান হইতে প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচি।"

এদিকে সেই নর্ঘাতক টিরেল,—তাহার ছইজন লোক্বারা, রিচার্ডের কথামত, সেই নিজিত রাজপুত্রদ্বাকে হত্যা করিল। হত্যার পর মনে মনে বলিল,— "ওঃ! কি ভাষণ কার্য্য করিলাম! জীবনে অনেক মহাপাতক করিরাছি বটে, কিন্তু এমন লোমহর্ষণ পৈশাচিক কাজ আর কথন করি নাই।"
আমার সঙ্গিদ্বস—যাহারা নিষ্ঠুরতা ও চণ্ডালতার সম্পূর্ণ অভ্যন্থ হইয়াছে, তাহাদের একজন এই ভাষণ কার্য্য করিয়া, শিশুর ভায় করুণার্দ্র হৃদয়ে কাঁদিতে
কাঁদিতে আমাকে বলিয়াছে,—"যেন ছইটি নিজিত দেব-শিশু,—শ্বেত-মর্মরপ্রস্তর বাহু 'দিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ঘুয়াইয়া আছে; বনে চারিটি কুল্ল
লোহিত অধর,—নব বসস্তে প্রস্ফৃতিত,—বৃস্তহিতে চারিটা গোলাপ কুলের ভায়
—পরস্পরকে চুম্বন করিতেছে!—তাহাদের উপাধান-নিমে ধর্মগ্রন্থ—বাইবেলথানি রহিয়াছে!" অস্তজন উন্নত্তের ভায় বলিয়াছে,—"আমার পিশাচ
অন্তঃকরণও জবীভূত হইয়াছিল। অহো! আমরা প্রকৃতির ছইটি চরমোৎকর্ম স্পৃষ্টি বিনপ্ত করিয়াছি!—মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়,— তুচ্ছ অর্থের
জন্ম আমাকে এই পিশাচের কাজ করিতে হইল।"

রিচার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি টিরেল, সংবাদ কি ?— শুনিয়া আমি সন্তঃই হইব ?"

টিরেল কম্পিতকঠে বলিল, "মহারাজ আপনার স্থথের জন্স,— যে কার্য্যে আপনি আমাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন,- যদি শুনিয়া স্থী হন, তবে বলি,
- সে কার্য্য সমাধা হইয়াছে !"

রিচার্ড। তুমি স্বয়ং স্বচক্ষে তাহাদিগকে মৃত দেখিয়া আসিয়াছ ? টিরেল। আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ!

রিচার্ড। ভাল ভাল, তোমার এই কার্য্যে আমি বিশেষ সম্ভষ্ট হইলাম। তোমাকে আমি রীতিমত পুরস্কার দিব।—কিসে তোমার ভাল করিতে পারি, এখন তাই ভাবি। - এখন তবে বিদায় হও।

हिद्रम हिम्मा शम।

রিচার্ড ভাবিতে লাগিল, "একে একে সকল অন্তরায় দূর করিলাম। ক্লারেন্সের সৈই বোকা-হাবা ছেলেটাকেও অবক্তম করিয়াছি। আর তার মেয়েটাকে একটা নীচ জাতীয় পাত্রে সমর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।—এডওয়ার্ডের পুত্রনম তো এইক্ষণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিল। ওদিকে আমার সেই
নব-বিবাহিতা পত্নী এুন্কেও কৌশলে ইহলোক হইতে সরাইয়া দিয়াছি।

এখন এডওয়ার্ডের কন্সা যুব্তী এলিজাবেণ্কে পদ্নীর্মণে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমি সম্পূর্ণ নিদ্ধণ্টক হই। কারণ, আমার ভ্রাতুপুত্রীর প্রতি রিচ্মণ্ডের বিশেষ টাক্ আছে। যদি কোনক্রমে রিচ্মণ্ডের
সহিত কুমারী এলিজাবেণের বিবাহ সংঘটন হয়, তাহা হইলে আমার সকল
আশা-ভরসা লোপ পাইবে।—না, প্রাণ থাকিতে তাহা হইতে দিব না।"

এই সময় এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাকিংহাঁম্ বিদ্রোহী ছইয়াছেন। —রিচ্মণ্ডের সহিত,মিশিয়া, তিনি রিচার্ডের ধ্বংসকামনা করিতে-ছেন।

( >0 )

প্রাণাধিক প্রস্থরের ভীষণ হত্যায়, ছর্ভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেণ্,—শোকে মৃহ্মান ইইলেন। বৃদ্ধা রাজমাতাও যার-পর-নাই কাতর ইইলেন। পাপিষ্ঠ পুর, রাজ্যলোভে অন্ধ ইইয়া, -একে একে ত্রাতা, ত্রাতুপ্ত্র, সম্ভান্ত অমাত্য ও আয়ৢয়-স্বজন সকলকে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিতেছে,—রাজ্যের শান্তি ও শোভা সকলই বিনষ্ট করিতেছে,—সকলের হৃদয়ে দারুণ সন্ত্রাস এবং ভয় ও বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে,—ইহা ভাবিয়া তিনি শোকে, ছঃখে, ক্ষোভে, মনস্তাপে অধীরা ইইলেন।—হায়! কে কাহাকে সাম্বনা করিবে ? কে কাহার ছঃখের ভার আপন ছর্কাহু জীবনে গ্রহণ করিবে ?

অবসর বৃঝিয়া, এই সময়ে সেই শোকে-ছঃথে-জর্জ্জরিত। রাণী মার্গারেট আসিয়া, মনের সাধে পূর্বকাহিনী তুলিতে লাগিলেন।— অস্তায় য়ৄদ্ধে তাঁহার পতিপুল্লকে নিধন করিয়া, তাঁহার সকল সৌভাগ্য হরণ করিয়া, ইয়ক্রাজবংশ বেমন মন্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—গৃহশক্র, কাল রিচার্ড, তেমনি পিশাচের স্তায়, আপন রক্ত আপনি পান করিতেছে! রাজ-পরিবারের মধ্যে হাহাকারের রোল উঠিয়াছে,—শাস্তি মুথ সকল্পই অন্তর্হিত হইয়াছে,—
একে একে কতগুলিই অমূলা জীবন বিনম্ভ হইয়াছে! এলিজাবেথ ও বৃদ্ধা রাজমাতা যত ক্রন্দন করেন,—যত শোক-তাপে বিকল হন, রাণী মার্গারেট ততই আহলাদ-প্রকাশ করিতে থাকেন। স্বগত হইতে-হইতে ক্রমশঃ প্রকাশ্যে পরস্পরের মনের কথা ব্যক্ত হইতে লাগিল। মার্গারেট্র কথাগুলা,কাটা-শায়ে

মুনের ছিটার মত,—দেই সজো-শোক-সম্ভপ্তা রাণী ও রাজমাতার অন্তরে বিধিতে লাগিল। শেষ সকলে মিলিয়া, মুক্তকণ্ঠে রিচার্ডকে অভিসম্পাৎ করিতে লাগিলেন। এলিজাবেপ্ ও মার্গারেট তো অভিসম্পাৎ করিবেনই,—বৃদ্ধমাতাও হতভাগ্য পুত্রের অমঙ্গল-কামনা করিতে লাগিলেন। মার্গারেটের জ্লস্ত অভিশাপের ভঙ্গি দেখিয়া এলিজাবেপ্ বলিলেন, "আমাকে এইরপ অভিশাপ শিথাইতে পারেন ?—কি করিলে এমন অভিশাপ দেওয়া বায় ?"

মার্গারেট বলিলেন, "রাত্রে নিদা বাইও না, দিবসে অনাহারে থাকিও।
যে গিয়াছে, তাহাকে বড়—বড় স্থলর মনে করিও।—রূপে গুণে সে অতুলনীয়,
ইহাই বৃঝিও। যে পাশিষ্ঠ তাহাকে হত্যা করিয়াছে,—পেই নর ঘাতককে সাপ
ও সম্বতান অপেকা অধিকতর থল মনে করিও।—ইহাতেই তোমার শোকের
তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা হইতেই অভিশাপ আপনা আপনি ফুটিয়া
উঠিবে।"

হায়, পাপ রিচার্ডের জন্ম এই সর্বনাশ! তাহারই জন্ম প্রিয়পুত্র ক্লারেন্স, প্রিয়তম শিশু পৌত্রহয়, লর্ড হেষ্টিংস্ প্রভৃতি অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।—বৃদ্ধা রাজমাতা শতপ্রকারে আপনার মদৃষ্টকে ধিকার দিয়া, আপ-নার পাপ-গর্ভের নিন্দা করিয়া, রিচার্ডের মরণকামনা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বৃদ্ধা, সেই শোকসম্ভপ্তা পুত্রবধূ এলিজাবেণ্কে সাম্বনা করিতে-ছেন, এমন সময় যুদ্ধ-গমনোগত রিচার্ড যোদ্বেশে তৃথায় উপস্থিত হইল। এই যদ্ধান-সেই রাজ্জোহী বাকিংহামের বিক্দে।

রিচার্ড বলিল, "আমার এই যুদ্ধবাত্রার সময় কে আমার অমঙ্গলকামনা করিতেছে ?"

এলিজাবেথ ও বৃদ্ধা জননী মৃক্তকঠে বলিয়া উঠিলেন, "যে হতভাগা রাজ্ঞালোভে দিখিদিক্ জ্ঞানশৃত্ত হইয়া, রাজ্যের ভূষণ-স্বরূপ কত অমূল্য জীবন নষ্ট করিয়াছে;—বে পাপিষ্ঠ বহুকাল হইতে নরহত্যা, রক্তপাত, হিংসা ও নিষ্ঠুরতায় পৃথিবীকে মৃৰ্জিমান্ নরকে পরিণত করিয়াছে,—তাহার উদ্দেশেই আমরা এই অভিসম্পাৎ করিতেছি!"

পাপিষ্ঠ, এই সকল শুনিয়াও গায়ে মাথিল না। এলিজাবেণ্ বলিলেন, "পিশাচ, আমার প্রাণোপম পুল ও ল্রাভগণ কোথায় ?"

জননী বলিলেন, "রাক্ষ্য,—মন্দ্রমতি! তোর ভাই ক্লারেন্স কোথায় ? এবং তাহার সেই শিশু-পুত্রই বা কোথায় ?"

এলিজাবেথ্। রিভার্স, ভাগান, গ্রে,—ইহারা সব কোথায় ? মাতা। হায়! লর্ড হেষ্টিংস্কোথার ?

রিচার্ড, সৈন্তগণ ও বাগুকরগণকে বলিল. "বাজাও বাজাও,—উচ্চরবে রণ দামামা বাজাও,—এই বুজিহীনা স্ত্রীলোকদিগের এই নিষ্ঠুর অভিশাপ বেন আর শুনিতে না হয়, স্বিরের, চরণে ইহাদের হীন প্রার্থনা যেন আর তান না পায়!"

বৃদ্ধা জননী এবা 🕭 বড় ছঃথে বলিলেন, "হতভাগা•! সতাই কি তুই আমার পুল ?"

অয়ানবদনে পাপিছ বলিল, "হাঁ. ঈধরকে ধন্তবাদ যে,তুমিই আমার জননী!" মাতা। "তবে স্থির হইয়া আমার অধীর অন্তবের হুইটা কথা শোন্। দেখ্, তুই এ স্থের সংসারকে নরকে পরিণত করিয়াছিস। আজীবন তুই নিষ্ঠ্র, মন্দমতি, লোভী, অতি-হিংস্রক ও থল। তোর মুখ মিই, কিন্তু অন্তর গরলময়।—হায়! এ গরলে তুই কত জনকে দগ্ধ করিয়াছিস! তোকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি ধরার ভার বাড়াইয়াছ।—তোকে আর কি আনার্কাদ করিব,—বেন এই বুদ্ধে তুই পরাজিত হোস, এবং অচিরাং যেন তোর মৃহ্য হয়।"

ত্র্ভাগ্যবতী রক্ষা জননী চোথের জলে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেলেন।

এলিজাবেথ বলিলেন, "আমার অভিশাপ আরও ভয়ঙ্কর হইলেও, তাহা
প্রকাশ করিবার ভাষা আমাতে নাই, --তোকে আর কি বলিব, যেন মায়ের
এই মশ্বভেদিনী উক্তি, - অক্রের অক্ষরে ফলবতী হয়!"

এলিজাবেথ্ও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন; রিচার্ড তাঁহাকে ডাকিল। বলিল, "একটু অপেকা করুন, একটা কথা বলিব।" ,

এলিজাবেথ। কি বলিবে ? - হায়, আর তো আনার পুর নাই, যে, তাহাকে হত্যা করিবার অভিসন্ধি করিবে! এক কন্তা আছে, তাঁসে আর এ জন্মে অঞ্মুখী রাণী হট্বে না, সন্নাসিনী হইয়া চির-জীবন অতিবাহিত করিবে।

রিচার্ড। হাঁ, আপনার কন্তা এলিজাবেথ,—পবিত্রচেতা, যুবতী, স্থন্দরী, রাজবংশীয়া!

এলিজাবেথ্। "তবে কি তাহাকেও মরিতে হইবে ? হায়, তাহাকে বাঁচিতে দাও। আমি তাহার রূপ, যৌবন, শিক্ষা, সভ্যতা, -সকলই ঘুচাই-তেছি,—তাহাকেও জারজ-তনয়া বলিয়া প্রচার করিতেছি,—স্বর্গীয় এড-ওয়ার্ডের সে উরসজাত কন্তা নয়,—মুক্তকণ্ঠে সকলকে এ কথা বলিতেছি,—দোহাই তোমার,—রক্ষা কর!"

রিচার্ড। ছি, ছি,—এমন কথা বলিবেন না,—তিনি সম্ভ্রাপ্তবংশীয়া রাজ-কল্পা.—মহামতি এডওয়ার্চর ঔরসজাত কলা।

এলিজাবেথ। দোহাই, রক্ষা কর,—দে এসব কিছুই নয়।

রিচার্ড। রাজ-তনয়া বলিয়া, এড ওয়ার্ডের কন্মা বলিয়া, তাঁহার জীবন নিরাপদ,—আপনি ইহা নিশ্চিত জানিবেন।

এলিকাবেথ। দেই জন্মই বুঝি তাহার ভায়ের। মরিণ ?

রিচার্ড। না, গ্রহগণ তাহাদের প্রতি বক্র ছিল।

বাক্য-কুশল, মুখ-মিষ্ট রিচার্ড অনেক কথা বলিল। তাহাতে এলিজাবেথের অন্তর একটু একটু দ্রব হইতে লাগিল। সময় বুঝিয়া রিচার্ড মনোগত অভিপায় ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রিচার্ড বলিল, "আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা আপনার কন্তার মঙ্গলার্থে।"

এলিজাবেথ উপহাসচ্ছলে কহিলেন, "সেজন্ত কন্তার মাতার ধন্তবাদ গ্রহণ করুন।"

রিচার্ড এবার অপেক্ষাকৃত গন্তীরভাবে বলিল, "আপনি তবে কি বিবেচনা করেন ?"

এলিজাবেণ্। বিবেচনা করি এই যে, "আপনি আমার ক্যাকে অন্তরের সহিত ভাল্বাসেন,—কে অন্তর লইয়া আপনি আমার হুধের বাছাদিগকে ক্যাইয়ের মত হত্যা করিয়াছেন!"

রিচার্ড। পুন: পুন: কেন আর পূর্ব-কথা উপাপিত করেন ?—আমি সর্বাস্তঃকরণে বলিতেছি, আপনার কন্তার মঙ্গলকামনা করিয়াই আমি যাহা কিছু করিয়াছি !—কারণ তিনিই ইংলণ্ডের ভাবী রাণী! এলিজাবেণ্ ছঃথের হাসি হাসিয়া কহিলেনু, "তথন আপনি ইংলণ্ডের ভাবী রাজা ঠিক করিয়াছেন কাহাকে ?"

রিচার্ড। রাজা আর কে ?—আমি।

এলিজাবেণ্। কি, তুমি ?

রিচার্ড। হাঁ, আমি — আপনি কি বিবেচনা করেন ?

এলিজাবেথ। কেমন করিয়া আপনি আমার কন্তাকে পত্নীর্রূপে পাইবেন, আশা করিয়াছেন?

রিচাড। আপনিই সে শিক্ষা আমাকে দিন।

এলিজাবেথ। ইআমিই সে শিকা দিব ?

রিচার্ড। আমি সর্বান্তঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করি।

এলিজাবেথ্। যে তাহার প্রাতাদিগকে হত্যা করিরাছে,—যে তাহার পিতৃব্যের হত্যার কারণ হইরাছে,—যে তাহার মাতৃলগণকে বিনষ্ট করিয়াছে,—যে রাজ্যের মধ্যে হাহাকারের রোল উঠাইয়াছে,—যাহার দ্বারা লোকের ভয়, বিভীষিকা, আতঙ্ক দিন দিন সৃদ্ধি পাইতেছে—শেই নরযাতী, চণ্ডাল, রাক্ষসকে আমার কল্যা বিবাহ করিবে ?

রিচার্ড। আর্যো! ভালবাসাতে সকলই পা ওয়া যায়।—আমি প্রাণান্তপণে আপনার কন্তাকে ভালবাসিব।

এলিজাবেথ। আমার কন্তা কিন্তু সর্কান্তঃকরণে আপনাকে গুণা করিয়া থাকে,—ইহাও আপনি মনে রাথিবেন।

রিচার্ড। যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। সে কথা তুলিয়া আর
আমাকে লজ্জা দিবেন না,—িকংবা অন্তপ্ত করিবেন না। আপনার
প্রুদিগকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিয়া, আমি আপনার যে মনঃকষ্টের
কারণ হইয়াছি,—আপনার কভাকে সেই সিংহাসনের রাণী করিয়া,
আপনার সেই মনঃকষ্ট দূর করিব। প্রহারা কুইয়া আপনি যে শোকগ্রন্থ হইয়াছেন, দৌহিত্র-ম্থ দেখিয়া, আপনি সেই শোক দূর্ব করিবেন।
—আবার আপনার সকল শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আবার আপনি
ক্থেরে ম্থ দেখিতে পাইবেন।—মা আমার! যাও, —তোমার কভাকে
তাহার প্রণয়প্রার্থীর মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাপন কুর।—ত্মাতি রাজ দাহী

বাকিংহাম্কে যুদ্ধে জয় করিয়া আদিয়া, আমি তাঁহাকে স্থময় বাদর-শ্যায় শায়িত করিব।

এলিজাবেথ্। তবে, আমি বলিব কি যে, তাহার পিতৃবা তাহার স্বামী হইবে ?

রিচার্ড। ই।, ইংল্ডের শান্তিসংস্থাপনের জন্মই, এইরূপ করিতে হইবে। বলিবেন, তিনিই ইংল্ডের সর্ক্রময়ী ঈশ্বরী হইবেন। বলিবেন, আমি চির্নিন তাঁহাকে অস্তরের সহিত ভালবাসিব।

এলিজাবেথ্। এ 'চিরদিন' ক'-দিনের জন্ত ?
রিচার্ড। তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত ।
এলিজাবেথ্। কিন্তু এই 'শেষদিন' কবে আদিবে ?
রিচার্ড। ঈশ্বর ও প্রকৃতি যতদিন তাঁহাকে ইহলোকে রাখিবেন।
এলিজাবেথ্। হাঁ। নরক ও রিচার্ড যতদিন ইহা ইচ্ছা করিবেন।

রিচার্ড। না, না, আমার হইয়া, আপনি সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন।

এলিজাবেথ্। ইঁ।, সকল কথা খোলাসা করিয়া বলাই ভাল।
রিচার্ড। তবে আমার প্রকৃত ভালবাসা তাহাকে জানাইবেন ?
এলিজাবেথ্। তাহা হইলেই প্রতুল!
রিচার্ড। আপনার হেতুবাদ অতি অসার ও চপলতাপূর্ণ।

এলিজাবেথ্। না, না, আমার হেতুবাদ অতি সারবান্ ও গান্তীযাপূর্ণ। --

নে সারত্ব ও গান্তীন্য এত অধিক যে, আমার শিশুপুলদিগের কবর যেরূপ !

রিচার্ড। পূর্ব-কথা তুলিয়া আর আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিও না, - ভদে !

এলিজাবেথ্। আমার হৃদর যতদিন বিদ্ধ ইইবে, ততদিন আমি এই কথা তুলিব।

রিচার্ড। শপথ করিতেছি,—আর এমন হইবে না।

এলিজাবেথ। শপথ ? কিছুতেই তোমার শপথ রক্ষা পাইতে পারে না! কৈ, এমন একটি বিষয়ে শপথ কর দেখি, যাহা তোমার স্বপক্ষে থাটিতে পারে ? রিচার্ড। পৃথিবীকে লক্ষ্য করিরা বলি, —

এলিজাবেথ্। পৃথিবী তোমার ছফর্মে পরিপূর্ণ।

রিচার্ড। আমার পিতার মৃত্যু —

এলিজাবেথ্। তোমার জীবন তাহা কলঙ্কিত করিয়াছে।

রিচার্ড। তবে, আমি নিজে—

এলিজাবেথ্। তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশসাধন করিয়ার্ছ।

রিচার্ড। আচ্ছা, ঈশ্রের নামে—

এলিজাবেথ্। তাহা মারও মসন্তব। যদি ঈশ্বরের নামে শপথ করিবার তোমার অধিকার গাকিত. তাহা হইলে তুমি প্রাভ্যাতী হইতে না। বদি তাঁহার নাম স্থারণ করিয়া তুমি সাম্বনা পাইতে, তাহা হইলে আমার গুধের বাছারা,—ধ্লা-থেলার বয়সে তোমার নির্দাম কঠিন হস্তে প্রাণ হারাইত না।
—না, ঈশ্বরের নামে তুমি কিছুতেই শপথ করিতে পার না।—জগতে এমন কি বস্তু আছে যে, তুমি তাহার উল্লেখ করিয়া শপথ করিতে পার ?

রিচার্ড। (একটু ভাবিয়া) ভবিষাৎ—

এলিজাবেথ। না, ইহাও থাটিল না।—অতীতে তুমি যাহা করিয়াছ, ভবিষ্যং তাহার জের টানিবে। হায়, কত অনাথ শিশুসস্তানকে তুমি পিতৃহীন করিয়াছ, এবং কত ছর্ভাগ্য পিতামাতাকে তুমি পুত্রহীন করিরাচ।—ভবিষ্যৎ তোমার সে কার্যোর প্রতিশোধ দিবে।

রিচার্ড। অতীতে বাহা করিবার করিয়াছি, তবিষ্যতের জন্ম সাবধান হইলাম। অন্তাপ ও আত্মগানিতে এখন দিন কাটাইব।—এ কথা সত্য বলিতেছি। এখন হইতে পাপে ও অধর্মে আমি মন দিব না।—এ সকলই আপনার সেই অনুপ্রমা কন্সাকে লাভ করিবার জন্ম।—দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হোন,—আপনার কন্সাকে আমার হইয়া অনুমুগ্রাগ করুন।

এলিজাবেথ্। পিশাচের এই অনুনয়-বিনয়ে কি আফি চঞ্চল হইব ? রিচার্ড। পিশাচ যদি ভালোর জন্মে চঞ্চল হয়, তবে আপনিই বা কেন না হইবেন ?

এলিজাবেথ্। তক্ষ কি আমি, নিজে নিজেকে ভুলিব ?

রিচার্ড। আপনার স্থৃতি যদি আপনাকে ভূল করিয়া থাকে, তবে কেন না দে ভূল ভাঙ্গিবেন ?

এলিজাবেথ। কি, তুমি আমার পুত্রগণকে হত্যা কর নাই ?

রিচার্ড। যাক্ সে কথা,—আর আমাকে লজ্জা দিবেন না,—আপনার ক্সাকে আমি মহিয়ী করিব।

কি জানি কেন, এবার এলিজাবেথ একটু নরম হইলেন। বলিলেন, "তবে কন্তাকে কি আমি তোমার অভিপায় জ্ঞাপন করিব ?"

রিচার্ড। হাঁ, ইহাই স্থ-মাতার লক্ষণ।

এলিজাবেথ। (ভাবিরা) আচ্ছা, তবে আমি বাই আমাকে শীঘ্র পত্র লিখিও। আর তুমিও আমার কাছে সংবাদ পাইবে,—ভোমার প্রতি আমার কন্তার মন-ভাব কিরপ।

রিচার্ড। তাঁহাকে আমার প্রেম-চুম্বন দিবেন,—এথন বিদায় হই। এলিজাবেথ চলিয়া গেলেন। রিচার্ড মনে মনে বলিল, "হা লঘু-প্রকৃতি, অসার, পরিবর্ত্তনশীল রমণী!"

এই সময় অনুচরবৃন্দ আসিয়া রিচার্ডকে সংবাদ দিল বে, পশ্চিমোপকুলে শক্রসেনা সমবেত হইয়াছে। রিচ্মগু তাহাদের অধ্যক্ষ;—বাকিংহাম্ তাহাদের উৎসাহদাতা।

তথন সেই অমুচরবৃন্দকে লইয়া রিচার্ড পরামর্শ করিতে লাগিল,—িক উপায়ে শত্রুপক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন ও পরাজিত করিতে পারা যায়।

ইতিমধ্যে এক দৃত আসিয়া সংবাদ দিল,—হঠাৎ এক বন্ধা ও ঝড় উপস্থিত হওয়ায়, বাকিংহামের সৈভগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বাকিংহাম্ ধৃত ও বন্দী হইয়াছেন।

শুনিরা, রিচার্ডের আর আনন্দের সীমা রহিল না।—এখন কেবলমাত্র সেই হর্দ্ধর রিচ্মওকে পরাজিত করিতে পারিলেই সকল দিক্ রক্ষা হয়।

ষ্টান্লি নামে একজন শক্তিশালী লর্ডকে রিচার্ড,—যুদ্ধের এক প্রধান কার্য্যে নিয়োজিত করিল। কিন্তু পাপিষ্ঠ নাকি অন্তরে কাহাকে আদৌ বিশ্বাস করিত না,—তাই স্টান্লিকে স্পষ্টই বলিল, "মনে রাখিও, এক দিকে তোমার পুত্রের মন্তক, অন্তদিকে বিশ্বাস্থাতকত।!—যদি তুমি বাকিংহাম্ প্রভৃতির স্থায় বিশ্বাস্থাতক হইয়া,—আমার সেই পরম শত্রু রিচ্মণ্ট্রের সহিত যোগদান কর, তবে তাহার পরিণাম এইরপ হইবে জানিও।"

মহাপাপিষ্ঠ রিচার্ড অসাধারণ কৃটবৃদ্ধিজীবী। বস্তুতঃ তাহার এই সন্দেহ ও অবিখাস,—অম্লক নহে। রাজ্যের ছোট বড় সকলেই তাহার উপর বিরূপ। স্টান্লিও তাহাদের অনাতম। রিচ্মণ্ডের ছল্পুবেশী এক দৃত তাহার নিকট রিচার্ডের ঘরাও-কথা জানিতে আসিয়াছিল। স্টান্লি দৃতকে বলিলেন,—

"ইচ্ছাসবেও, প্রকাশ্রে আপনাদের সহিত যোগ দিতে আমি পারিতেছি না। কারণ পাপিঞীরিচার্ড, পূর্ব হইতেই আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া,আমার প্রিয়তম প্রেক্ত তাহার আয়তে রাথিয়াছে। যাই হোক্, পরোক্ষভাবে, যত দূর পারি, আর্মি আপনাদের সাহায্য করিব।"

## ( >> )

যপাদিনে বিদ্রো'হী বাকিংহামের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। মৃত্যুসময়ে বাকিংহাম্ আপন ক্রুকর্মের সম্চিত অন্ধুশোচনা করিয়া মরিল। প্রধানতঃ তাহারই সাহায্যে পাপ প্রস্তর ইংলণ্ডের রাজাদন কলঙ্কিত করিয়াছে,—তাহারই পরামশে কত নিরীহ নিদ্ধলন্ধ জীবন, অকালে ইহলোক হইতে অপস্ত কুইয়াছে।—বাকিংহামের পাপের উপযুক্ত প্রতিদল হইল।

্দিকে রিচ্মণ্ড আপন সৈন্তগণকে মাতাইলেন,—"বে কোন উপায়ে হউক, দুই মহাপাপী বিচাচ কৈ সিংহাসনচাত করিতে হইবে। তাহার অত্যাচারে ইংল্ড কম্পিত, প্রজাবন্দ ধন-মান-প্রাণভয়ে শশব্যস্ত, নাগরিকগণ সদাই আতহিত,—ক্রাহাকে সন্মুখ্যুদ্ধে নিহত করিতে না পারিলে, আমাদের সকল উদ্দেশ্যই বিফল ইবে অত এব লাতৃগণ! উৎসাহিত হও,—প্রতিজ্ঞাকরো,—লক্ষ্য স্থির না ভগবান আমাদের সহায় হইবেন। এইটের দমনে, সকলেই স্ক্রান্তঃকরণে প্রামাদের শুভকামনা করিবেন।"

এই সময় রাণী এ লজাবেথ, গোপনে রিচ্মগুকে এক পত্র লিখিলেন যে, যদি তিনি এই পাপ িচার্ডকে পরাজিত ও নিহত করিতে পারেন, তাহা

ছইলে এলিজাবেথ তাঁহার কুমারী কন্তাকে রিচ্মণ্ডের করে অর্পণ করিবেন।

রিচার্ডের আর কোন গুণ না থাক্,—হতভাগা প্রকৃত একজন সমরকুশল বীরপুরুষ ও মহাবোদা ছিল। আজ সে, অদম্য উৎসাহে, আপন সৈভাগণকে মাতাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

গভীর নিশীথ কাল। চারিদিক নিস্তর। রিচার্ড ও রিচ্মণ্ড ক্র শ্বিরের নিজিত। এমন সময় করেকটি প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হই ক্রিয়া, প্রকৃতি আবির্ভূত হইরা, মনোহঃথ প্রকাল ক্রিয়া, প্রকৃতি লীন হইতে লাগিল। প্রথম মূর্ত্তি, ন্যাই হেনেরিক্র প্রেতমূর্ত্তি রিচার্ডের শিবিরক্ত তাবু ভেদ কর্তার উঠিতু মুর্ফুর স্বরে বিলিন,—

ৱনাবাকো

"রিচার্ড! কল্য তোমার আত্মার উপর আমি কর্টিউক্স্বারির যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমাকে নিষ্ঠ্র তাহা স্মরণ কর। সেই পাপে কল্যকার যা ক্রিডিন্ত ই

তারপর সেই মূর্ত্তি রিচ্মণ্ডের তাঁবতে বলিল, "প্রাফুল হও,—বিশাস কর,—কল্যকঃ হেনেরি-বংশের তুমিই মূথ রাখিবে!"

তারপর ষষ্ঠ হেনেরির প্রেতাত্মা উঠিল,— শেষে রিচ্মগুকে অভয় দিয়া চলিয়া গেল!

এইবার ত্র্ভাগ্য ক্লারেন্সের মূর্ত্তি আদিল।

"রিচার্ড, আমিই তোমার সেই ছ্র্ভাগ্য আর্ক্তির স্থামি নিহত হইয়াছি। তোমার আত্মার স্থামার বিসিব।—কলাই তোমার স্থামান,—কলাই তি

তারপর পেই মূর্ত্তি রিচ্মণ্ডকেও পূর্ব্বমত আন্তর্ভানিক আন্তর্ভিত হটল।
এইবার রিভার্স, গ্রে, ভাগানের মূর্ত্তি উথিউ ক্রিটি ক্রিটি একে একে
বলিল, "রিচার্ড। বিনাদোষে মামাদিগের প্রাণ্টেই ক্রিটিটি সেই পাপে
কলা তোমার পতন হইবে।"

্ অতঃপর তাহার। রিচ্মণ্ডকে আশ্বাসিত করিয়া অন্তর্হিত হইল।

এইবার হেষ্টিংসের প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। জলদ্গন্তীরস্বরে সেই মূর্ত্তি বলিল, "মহাপাপী, নারকী, পিশাচ! এই যুদ্ধেই তোর সব শেষ! একবার সেই সন্ত্রান্ত লর্ড হোষ্টিংস্কে স্মরণ কর,—কি নিষ্ঠুর চণ্ডালের স্থায় তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলি, ভাবিয়া দেখ্!—আমিই সেই হেষ্টিংস্! কল্যই তোর শেষ,—নিরাশা ও মৃত্যু তোর অনিবার্যা!"

মৃত্তি রিচ্ম ওকে আশ্বাসিত করিয়া চলিয়া গেল।

্ এইবার সেই এডওয়ার্ডের পুত্র, — স্থকুমার রাজ-শিশুদ্রের প্রেতম্তি আসিলে। তাহাক্সবলিল,

"রিচার্ড, যাহাদিগকে তুমি দেই রাজহর্ণে হত্যা করিয়াছিলে, এইক্ষণ হাদিগকে স্থান্ন দর্শন কর। আমরা তোমার দেই নিরীহ ভাতৃপুত্র!
ুলু যাত,—মুরো, দক্ষান্ত হও;—কল্যই তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত
হইবে।"

মূর্ত্তিদ্বন রিচ্ম ওকে যথারাতি উংসাহিত করিয়া অস্তহিত হইল। এইবার লেডী এনের প্রেতমূত্তি আদিল। ছঃথময়কণ্ঠে মূর্ত্তি বলিল,

"হার, আ াই সেই অভাগিনী এন্।—রিচার্ড, আমিই তোমার সেই ছভাগ্যবতী স্ত্রী। আমি একদিনের তরেও তোমাকে লইয়া স্থে ঘুমাইতে পারি নাই। আজ তুমি স্বাশোধ ঘুমাইয়া লও, কল্যকার যুদ্ধে মহাকাল তোমাকে আলিঙ্গন ক্রিরে। মোর তর্বারিতে কল্য ধারও থাকিবে না।"

এইবার বাকিংহামের প্রতম্ভি আবিভূতি হইল। মূর্ভি বলিল,

শ্রিচার্ড, আমিই তোমার মহাপাপের প্রধান সহায়। তাহার ফলও তোমার হস্তে পাইসুমছি। এখন তোমার কৃত হুদর্ম সকল স্বপ্ন দেখ। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া উঠ,—নিরাশ হও,—দীর্ঘশাস ফেলিতে থাকো।"

তারপর দেই প্রেতমৃত্তি যথারীতি রিচ্মণ্ডের নিক্ট আদিয়া বলিল,

"রিচ্মণ্ড, তোমারই জয়,—তোমারই জয়! দেবতাগণ তোমার সহায়,—
তুমিই রিচার্ডের দর্প চুণ কারয়। ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন লাভ করিবে।"

প্রেতমৃত্তিগণ খিলান ১ইকে-না-ছইতে,—রিচার্ড স্বপ্লাবস্থায় চমকিতভাবে ধলিয়া উঠিল,— "আমাকে আর একটি অধ দাও,—আমার ক্ষতস্থান বাধিয়া দাও!— ভগবান, সহায় হও!—চুপ! একি——"

পাপিষ্ঠ জাগ্ৰত হইয়া বলিল,—

"চুপ্! একি !—ইহা সথা ভিন্ন আর কিছুই নয়।—ওঃ, ভীক বিবেক ! কেন তুই আমাকে নির্য্যাতন করিতেছিস্ ?—প্রেতগণের আগমনে আলোক নীলবর্ণ হস্পাসিতেছে। যোরা গভীরা রজনী। আমার ঘর্মবিন্দু বহির্গত ইইতেছে।—িক, ভয় কিসের ? আমার ভ তো এথানে নাই 🤊 রিচার্ড,—রিচার্ডকেই ভালবাদেন—অর্থা 🛶 ভালবাসি।—এথানে কি কোন হত্যাকারী আছে ?—না হত্যাকারী !—তবে কি আনি পলাইব ?—আপনাকে ইব ?—হে বিবেক। কেন পলাইব ? পাছে প্রতিশোধ আপনি আপনার উপর প্রতিশোধ লইব ?-হায় া শাহি, হইবে ?—আমি যে আমাকে ভালবাসি। কারণ. 🐬 তাহা নিজেরই স্বার্থ-স্থের জন্ম। নানা, আ নিজের স্থথের জন্ম আমি অনেক দ্বণিত কার্চ্চ <sup>ন্ড</sup>ে হুরাত্মা ! ना ना, जामि मिथा विनए हि, जामि इटाई 👀 া আত্মপ্রশংসা করিতেছ ? না না, আত্মপ্রশংসা করি 🕾 🥙 জিহ্বা ;—তাহার প্রত্যেক জিহ্বায় সহল 😁 🖰 🐗 ত্তো আমাকে হুরাত্মা প্রতিপন্ন করিতেকে । 🤞 চূড়ান্ত প্রতারণা ; নরহত্যা,—ভীষণ ওঃ। আজ সকলে সমবেত হইয়া,—িকি বিক্লমে সাক্ষ্য দিতেছে।—বলিতেছে আমার আশা নাই।—হায়! এ জীয়া আমার মৃত্যুতে কাহারও করণোর্টেই যে আমার নিকট কুরুণার পাত্র নহি !"

র্যাটক্লিফ্ নামে এক অফুচর এই ক্রিট্রিক হইল রিচার্ড তাহাকে স্পর্বতাস্ত আতোপার ক্রিট্রিক কহিল "আমার পক্ষা দৈত্যগণ কি সকলেই করিবে ?—না, তাহারাই বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আমার শক্রতাসাধন করিবে ?"

রাট্রিফ্ বলিল, "প্রভু, আপনি নিশ্চিম্ত হউন,—সকলেই আপনার স্বপক্ষে যুদ্ধ করিবে।"

রিচার্ড-পক্ষের প্রধান যোজ্গণ এই সময় একে একে তথায় উপস্থিত হইল ৷ রিচার্ড সকলকে উৎসাহিত করিয়া বলিল,— •

্ "ি এই মহাবল রাজ-দেনার সহিত,—দেই ভীরু, কাপুরুষ, দরিদ্র রিচ্মও যুখিবে ? দেই হরাকাজ্জ-পরায়ণ, হর্ক্তু,—ইংলওের রাজ-সিংহাসল অধিকাব করিনে ? তামাদের স্ত্রী, কন্তা ও ইংল্পের ধন-রত্নরাজি,—দে উপভোগ ক্যিবে ? সার তোমরা বাঁচিয়া থাকিয়া তাহা দেখিবে ?"

বোদ্ধ্যণ সম্পূরে বলিয়া উঠিল, "না, প্রাণ থাকিতে আমরা তাহা হইতে দিব না,—স্মাণনি নিশ্চিত থাকুন।"

## ( >< )

এদিকে রিচ্মণ্ড, উংসাহিত সৈপ্তগণকে লইয়া, বিপুল বিক্রমে রিচার্ডের সৈপ্তদলকে আক্রমণ করিলেন। তিনিও সকলকে আপনার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়া, অধিক্তর উৎসাহিত করিলেন। বলিলেন, "বিধাতা আমাদের প্রতিপ্রসমা। দেবগণ আমাদের প্রক্ অবলম্বন করিয়াছেন।—অত্যাচারী, নৃশংস, পামর রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত্র করিয়া, —ইংলণ্ডের শান্তি-সংস্থাপিত করিতে হইবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রী-কন্তার মুখ চাহিয়া, স্বাধীনতার মর্যাদা স্মরণ করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।—জ্য়-লক্ষ্মী নিশ্চয়ই আমাদের অক্কশায়িনী হইবেন।"

উভন্ন দলে খোরতর বুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবলশালী রিচার্ড অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া,—রিচ্মাঞের দৈগুগণকে ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত করিলেন।

এই সময় এক দৃত আদিয়া রিচার্ডকে অভিবাদন করিল। রিচার্চ বলিলেন, "সংবাদ কি ? তান্লি তাহার সৈম্ভগণ লইয়া আদিতেছে কি না ?"

কম্পিতকঠে দৃত উত্তর করিল, "না মহারাজ, তিনি আসিতে সম্মত হুইলেন না।" রিচার্ড। কি, এত দ্র ?——এখনি তাহার পুত্র জর্জের ছিন্ন-মুগু দেখিতে চাই!

নরকোক্ নামে এক সম্ভ্রাস্ত ডিউক বলিলেন, "মহারাজ, শক্র সন্মুখীন হইরাছে,—এখন অপরাধীর শাস্তি দিবার সময় নয়।—যুদ্ধজন্মের পর অবশ্রুই তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিবেন।"

রিচার্ড। তবে তাহাই হোক্। -শক্রসংহারে সহস্র গুণ্ ক্রা বিভূত হইরাছে। সৈত্তগণ চল, -অমিতবিক্রমে সমর-ক্রিক্রিক বিজয়-মুকুট যেন আমাদের অক্ষয় হয়।

অসাধারণ বীরত্বের শহিত রিচার্ড যুদ্ধ করিলেন। ক্রিকার্শের কর্পতি কর্ত্ব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

এই সময় ক্যাট্সবি নামে রিচার্ডের এক অত্নুল 💎 🚁 ব্রাল্থ---

"দেখুন দেখুন,—বীর রিচার্ডের কি অন্ত রুণার বিরিজ্ঞানির বির্বাহিন ।—লর্ড নার বির্বাহিন রক্ষা করুন। —হায়, তাঁহার অহা নিহত হইল। কিন্তা করুন করুন নার বির্বাহিন সর্বাত্তে মহারাজকে রক্ষা করুন।—আজ আর পরিত্রাণ নাই।"

গভীরনাদে রণ-বান্থ বাজিতে লাগিন। প্রকাটে বালল,—
"একটি অখ,—একটি অখ,—ঋষি প্রতিন্নময়ে একটি অখ
দাও।"

ক্যাট্সবি। মহারাজ, ক্ষান্ত্র্ব্ব

গজিয়া উঠিয়া রিচার্ড বাংলী করিব ?—ভীক, কাপুরুষ, তি বাংলী করিব ?—ভীক, কাপুরুষ, তি বাংলী করিব ?—কিবলার করিয়া পাচলনার করিবলার করিয়া পাচলনার করিমণ্ড মনে করিমণ্ড মনে করিয়া পাচলনার করিমণ্ড মনে করি

উদ্ভান্ত রিচার্ড বিজ্ঞান, নিক্ষার স্থার রগতে বিজ্ঞান তার-পর ভরানক বৃদ্ধ ক্ষান্ত হিছে বিচ্ছত স্থান ইবিন্দ্রীলা শেষ করিবেন। উর্বাদ-ধ্বনি করিতে করিতে, রিচ্মণ্ডের দৈলগণ আপনাদের জয়-ঘোষণা করিল। কৈই সঙ্গে রিচার্ডের দৈলগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল।

ি বিজয়-পতাক ৈ উড়াইয়া, বিজয়-মুকুট পরিয়া, বিজয়-উল্লাস করিতে করিতে,—রিচ্মগু স্ট্রেমন্ত্ লর্ডগণের সহিত শিবিরে আসিলেন। বলিলেন, "ঈশ্বরকে সহস্র ধন্তবাদ,—আমাদের যত্ন ও শ্রম সার্থক হইয়াছে,—অত্যাচারী নারকীর পতন হইয়াছে।"

সকলে উচ্চৈঃস্বরে রিচ্মণ্ডে \* জয়ঘোষণা করিল।

তারপর বিজয়ী রিচ্মণ্ড, ঘণাসময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ঠ হইলেন।
এবং মৃতরাজা এডওয়ার্ডের কন্তা এলিজাবেথের পাণিগ্রহণ করিয়া,—"সপম
হেনেরি" নামে অভিহিচ হইয়া,—স্থেও শাস্তিতে রাজ্যপালন করিতে
লাগিলেন। তাহা এ আখ্যায়িকার অন্তর্ভূত নহে।

তৃতীয় ভাগ\ সমাপ্ত। /